শঙ্কর প্রকাশন, ১৫/১এ, যুগলকিশোর দাস লেন, কলিকাতা-৬ হইতে
ক্রিতাই মজুমদাব কর্তৃক প্রকাশিত ও শঙ্কর প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
২৬১, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬ হইতে
গৌব মজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত।
প্রচ্ছেদ: ইন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

# ত্বিনোদ্বিহারী সাহা স্মরণে

## ভানা দেয় নি বিধাতা— তোমাব গান দিয়েছে আমার স্বপ্নে ঝড়ো আকাশে উড়ো প্রাণের পাগলামি

# ॥ লেখকের অক্সান্ত বই ॥ ॥ নির্বাচিত গল্প ॥ ॥ নবজন্ম ॥ ॥ শুনাকাই গল্প, জীবন দেবতা, অন্তরাল ॥ ॥ ঘুম মঞ্জিল, রক্ত গোলাপ, তরক্ষ ॥ ॥ ছোটদের গল্পগুচ্ছ, বসস্ত রাগ ॥ ॥ বসস্ত বিদায়, পুবের আকাশ ॥ ॥ নবীন যাত্রী ॥ ॥ জ্বা ॥

জ্যৈচের মাঝামাঝি। দিন দিন ভয়াল হয়ে উঠছে পদ্মা। এক পারে দাঁড়ালে আর-এক পার দেখা যায় না। যেন আকাশ গন্ধাই স্বর্গের সিঁড়ি বেম্বে দিগন্তে নেমে আস্চে।

দীয় অন্তরে কেঁপে ওঠে। মার্স ভতি ধান পাট। গোটা বছরের মৃথের গ্রাস ঐ শশ্ম ভাণ্ডার। বৃকের রক্ত আর গতের শেষ সম্বল পণ করে সমস্ত ঋতু চাষ আবাদ করেছে। মহাজনের কাছে ঋণও গরেছে কিছু। চড়া স্থদ। একমাত্র ভরুসা ঐ ধান আর পাট। মা লক্ষ্মীর রূপায় ফলন বেশ ভালই হয়েছে। সামনের আর ছটো মাস ওত্রালেই ভতি হবে লক্ষ্মী-গোলা, হাঁড়ি—কলসী—জালা। লক্ষ্মী-গোলার ধানে পূজো হবে লক্ষ্মীদেবীর। আত্মীয়্বস্থক আসবে। ধাত্রাগান, কবিগানে মৃথর হয়ে উঠবে সারা বাড়ি। শুরু হবে বছরের আনন্দ উৎসব। তারপর ধগমাস কাতিক মাসে আবার অন্তপ্রহর নাম সংকীর্তন, মণ মণ চালের মহোৎসব। নিমন্ত্রণ ধাবে আশ পাশের সমস্ত গায়ে। দলে দলে আসবেন অঞ্চলের প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়ারা। প্রহরে প্রহরে গান করবেন, ছ'বাছ জুলে নাচবেন, পাতজুড়ে পরিবেশিত হবে স্থান্ধি অয়ের মহাপ্রসাদ।…মোড়ল দীয়্ম অয়্যান্ত বছরের মতো এবারও স্বপ্র দেখে। বেশ একটুর চড়িয়েই দেখে। অন্তপ্রহরের পরিবর্তে ছাপ্পান্ধ প্রহর নাম-যজ্ঞ হবে এবার। ওর ঠাকুরদার আমলে একবার হয়েছিল। দশ গায়ের লোক এখনো তার স্থ্যাতি করে। ভাগ্য স্থ্রসন্ধ হলে এবারও তাই হবে…

আষাঢ়ে পদ্মা আরও ফুলে ওঠে। নাগিনীর জিভের মতোই লক লক করছে অনস্ত জলরাশি। দিন রাত ফোঁস-ফোঁসানীর বিরাম নেই। বছর কয়েক ওপারের চরই ভাঙছিল। কিন্ত এবারের দৃষ্টি যেন কাশীপুরের দিকেই। জ্বল যতো বাড়ছে চাপ চাপ জমি হুমড়ি খেয়ে পড়ছে তীর খেকে। যেন হাঁ করে ব্যাঙ্গিলছে নাগিনী।

নদীর উচ্ছলতায় ভাবনা বেড়ে ষায় দীন্তর। পদ্মার পারের চাষী মাত্রই জানে, রাক্ষুসীর ভাঙন কি সর্বনেশে। রাতারাতি গ্রামকে গ্রাম সাষ্চ। ছোট-বেলায় একবার ভীষণ ফাঁড়া গেছে ওর। সেও ছিল আষাঢ় মাস। ঘুটু ঘুটে অমাবস্থার অন্ধকার। পদ্মা ওদের বাড়ি থেকে মাইল থানেক দ্রে। ঘরে গরম বলে সকলেই ওরা নৌকোর ওপর শুরেছে। স্রোতের তোড়ে মাদল বাজছে পদ্মার বুকে। নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ে যে যার মতো। ঘুমিয়ে বুমিয়ে হয়তো স্থথের স্থপই দেখতে থাকে। হঠাৎ বিকট শব্দে তুপুর রাত্রে সকলের ঘুম ভেঙে যায়। গরু, বাছুর, ছাগল, ভেড়া, মাম্য সব একসঙ্গে আর্তনাদে ফেটে পড়ছে। গম্ গম্ শব্দ উঠছে মাটির ভেতর থেকে। ভূমিকম্পই যেন হচ্চে পাতালে। ঘরদোর, গাছপালা, ঝন্ ঝন্ মড়্মড়্ শব্দে ভেঙে পড়ছে। মাটি ফেটে চৌচির। মাইল খানেক জুড়ে বিরাট এক চাপ তলিয়ে যাচ্ছে, রূপকথার গল্পই যেন। মতের সকল মাম্য একযোগে দল বেবে যেন পাতালে প্রবেশ কর্ছে…

জীবনের মায়ায় সব ফেলে যে যে দিকে পারছে পালাচ্ছে। ইাস, মুরগী, গরু, বাছুর উপর্ব্বাসে দৌড়াচ্ছে। ভয়ে থর থর করে কাপতে থাকে ওরা নােকার ওপর। দীয়র বাবা বিপিন লাফ দিয়ে মাটিতে পড়তে যায়। দাত রজনীনাথ পাশেই দাঁজিয়েছিল, থপ, করে চেপে ধরে জোয়ান ছেলের হাত। ওতো মাটি নয়, ফ্টো কলসী—এক্ষ্নি তলিয়ে যাবে। জমি-জিরাত, গরু বাছুর, তৈজস সব যাক। জীবনে বাচলে সব হবে আবার। তাই বলে জেনেশুনে ধনের সঙ্গে প্রাণ দেবে নাকি মায়্ম ! রজনীনাথ নিজেই উতোগী হয়ে নােকাের কাছি খোলে। এক্ষ্মি গিয়ে মাঝ নদীতে পৌছোনাে চাই। নয়তাে আবর্তের টানে নােকো-য়্মদ্ধ গিলে কেলবে রাক্ষ্মী। বাপ-বেটায় তাড়াতাড়ি হালে চাড় দিয়ে এগুতে থাকে।

বিশিন স্বর্গে গিয়েছে। মহাজনের ঋণ ছাড়া উত্তরাধিকারী হিসেবে ভাগ্যে আর কিছুই জোটেনি দীয়র। চাষীর বরাতে এ তো বিধির লিখন। তব্ উদয়ান্ত খেটেই চলে দীয়। পরিশ্রম কিছুটা সার্থক হয়। ঋণ শোধ হয়েও কিছুদিনের মধ্যেই আবার মা লক্ষ্মীর আসন পাকা হয়। চাষের জাম, টিনের ঘর, গরু, বাছুর—নিয়ে সোনার সংসার। ে সেই সংসারে আবার ইদানীং ফাটল দেখা দিয়েছে। পদ্মার বুকে আবার সেই ছলক্ষণ ঘানিয়ে আসছে। রাক্ষ্মী মার-মুখো হয়ে উঠছে দিন দিন। গেরয়া রঙের জলের ওপর এবারও কালচে ছোপ পড়েছে। ঠিক সেই একই রকম ভর্জন গর্জন। ধানের ক্ষেতে শীষ দেখা দিয়েছে। কচি সবুজ শীষ। টিপলে সাদা ছধ বেরোয়। মাস খানেক পরে পাটও ঘরে উঠবে। কিন্তু পদ্মা যে এরই ভেতর ফণা তুলে ধেয়ে আসছে।

মোড়ল দীমুর বাড়িতে গ্রামবাসীরা এসে জড়ো হয়। সকলে মিলে চালা তুলে গঙ্গাদেবীর পূজো আরম্ভ করে। জোড়া পাঁঠা, কচি ডাব, হুধ, দি, চিনি মার যেমন সাধ্য গলবন্দ্র হয়ে মানত করে ক্রুদ্ধ দেবতার উদ্দেশ্যে। পুরোহিতরা অহোরাত্র
মা গঙ্গার স্তোত্ত পাঠে তন্ময়। প্রতি সন্ধ্যায় ঘাটে ঘাটে দ্বীপ জ্বেলে আরতি
শুরু করে পুরনারীরা। স্থগিদ্ধি ধূপের ধোঁয়ায় মেঘ-ঘন আকাশ উচ্ছল হয়ে ওঠে।
মন্দিরে মস্জিদে চলে সমবেত প্রার্থনা। না, কিছুতেই যেন প্রসন্ধা নন বিরিঞ্চি
তনয়া। ফণা তুলে তুলে দিন দিনই গজে উঠছে ভয়ংকরী।…

অমাবস্থার গাঢ় অন্ধকার। সারাদিন ইলশেগুড়ি চলেছে। সন্ধ্যা থেকে পদার বৃক থম্থমে। গেরুয়া বাস ছেড়ে নীলাম্বরী পরে নাগিনী। দমকা হাওয়ায় থেকে থেকে কেঁপে উঠছে নীলাঞ্চল। কাশীপুরের আবালবৃদ্ধ ভয়ে ভটস্থ। সকলে মিলে বহুদূর পর্যান্ত ঘুরে ফিরে দেখতে থাকে, কোথাও ফাটল দেখা দিয়েছে কিনা। না, সে রকম কোথাও কিছু লক্ষ্য হয় না। তব্ যথা সাধ্য সতর্ক থাকে সকলে। বাসন কোসন যে যেমন পারে সরিয়ে রাথে। যার নোকো আছে সে নোকোর ওপরেই ঘুমোয়। ছপুর রাত পর্যান্ত সকলে খোল বাজিয়ে কীর্তন করে। করিমের বাড়ি 'দয়াল চানের' আসরেও আবার কেউ কেউ জমায়েত হয়।…

আকাশে একটিও নক্ষত্র নেই। থম থম করছে চারদিকের অন্ধকার।
অন্ধ অন্ধ বৃষ্টির মধ্যে থেকে থেকে।বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বাজ পড়ছে কোথাও
কোথাও। রাত একটা, হঠাৎ গাছের চূড়া নড়ে ওঠে। শোঁ। শাঁই গাই
শব্দে প্রবল বেগে শুরু হয় তুফান বৃষ্টি। ঘুমিয়ে ছিল মান্ত্র্য, অতর্কিতে
লাফিয়ে ওঠে। শিশুরা মায়ের বৃকে মৃথ থুবড়ে চেঁচাতে থাকে। হাঁস, মুরগী,
গরু, বাছুর, মান্ত্র্য একযোগে আর্তনাদে ফেটে পড়ে। কড়াৎ কড়াৎ—ঝন্ বিন্
—কড় কড় কড় শব্দে টেউ টিনের চালগুলো উন্ধার মতো ছুটতে থাকে। ভয়ে
হাত পা সিটিয়ে গেছে দীয়ুর। স্ত্রী কুস্ত্র্ম মেঝের ওপর দাঁড়িয়ে ঠক্ ঠক্ করে
কাঁপছে। ঘরে চাল নেই। স্ক্টের মতোই এসে বিঁধছে বৃষ্টির ফলক। সহসা
করিমের চীৎকার শোনা যায়, ভাইজান, সাবধান! পোলাপানগ বুকের মতে
চাইপা ধর। ছাও ছুটছে…

গলা পঞ্চমে চড়িয়ে দীন্ধ উত্তর দেয়, আর রক্ষা নাই ভাইসাব। সব গেল. সব গেল...

ভয় নাই, আমরা আইলাম। ভয় নাই · · · গ্রী, পুত্রকন্তাসহ হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটতে ৃথাকে করিম। ওর বাড়ি ঘরদোর সব সাফ। প্রতিবেশী সকলের অবস্থাই তাই। সকলেই ছুটতে থাকে দীমুর বাড়ির দিকে। একমাত্র বৈরাগী বাড়িই যা টিনকাঠ দিয়ে পাকাপাকিভাবে তৈরী। আর তো সব খড়ের চাল বাঁপের বেড়া। ঝড়ের মুখে খড়কুটোর মতোই উড়ে গেছে। আশ্রয়হীন মামুষ আশ্রয়ের আশায় দলে দলে ছুটতে থাকে। কিন্তু একি! খড়ের ঘরের চেয়ে যে টিনের ঘর আরে৷ ভয়াল হয়ে উঠেছে। টিন ছুটছে না তো যেন এক একটা বর্শা ফলকই ছুটে চলেছে। কোনগভিকে এক-আঘটা উড়ে এসে গায়ে গড়লে আর রক্ষা নেই। সঙ্গে সঙ্গে ছু' আধখানা। এখন তাহলে যায় কোথায় ওরা? এত জলই বা আসছে কোখেকে? হাঁ৷ হাঁ৷, এতো ওদেরই ডিক্সি। ঘটে বাঁধা ছিল। তবে কি…

'বান ভাকচে, বান ভাকচে,' নদীর পারের ভয়ার্ত মান্ত্র্যের চিৎকার একটান। ভেসে আসতে থাকে।

সকলে মিলে একযোগে আর্তনাদ করে ওঠে। বুড়োদের মধ্যে একদল কাদতে কাঁদতে এসে করিমের পা চেপে ধরে, ফ্রকির সাব, আমাগ বাঁচান। আপনার সিদ্ধাইড়া একবার ছাড়েন। আমাগ বাঁচান···

করিম নিরুপায়। ভূত প্রেত খেদাবার মন্ত্র জানা থাকলেও উত্তাল পদ্মার সঙ্গে যুঝবার মতো ফুসমন্ত্র ওর জানা নেই। কিন্তু কে শুনছে আর সে-কথা। করিম দমে না। গুরুগন্তীরভাবেই সকলকে সান্ত্রনা দেয়, ভয় নাই। দয়াল চানরে ডাক হগলে। দীন-দয়ালই রক্ষা করব।

হতবৃদ্ধি মান্থ্য কিছুটা বল পায় করিমের সান্থনায়। করিমের সঙ্গে সঙ্গে ভিঞ্চিগুলোকে শিকল দিয়ে গাছের সঙ্গে শক্ত করে বানতে থাকে। পা দিয়ে জলের মধ্যে ভ্বিয়ে দেয়। হাঁস, মুরগী, গরু, বাছুর, নারী, শিশু এক এক করে সকলকেই মাচার ওপর তুলতে থাকে। পাকা শালকাঠের খুটির ওপর বিরাট মাচা দীহুর। ভিটি থেকে পাচ ছ' হাত উঁচু। অসময়ে ধান, পাট, মুগ-মটর তোলা থাকে। বিপদে পড়ে মান্থ্য আজ সেথানে আশ্রয় নিচ্ছে। কোমরে গামছা বেঁধে দীহুও কাজে যোগ দেয়। মরবে তো নিশ্চয়ই তবু একবার শেষ চেষ্টা করে দেখা। মাথার ওপরের চাল নেই। তীরের মতোই এসে বিঁধছে বৃষ্টির ফলক। হাত, পা ভিজে জবজবে। মায়েরা পারে তো পেটের ভেতরে দেখিয়ে রাথে বাচ্চা-কাচ্চাদের। কাতর কঠে ইষ্টদেবতাকে ডাকতে থাকে কেউ কেউ। জয় হরি, জয় মধুস্দন, খোদা, দীন দয়াল…

ঘণ্টা খানেক ধকল ঘাঁবার পর ঝড়ের বেগ কমে আসে। বৃষ্টি এখন এক রকম নেই বললেই হয়। সামাগ্র গুড়ি গুড়ি পড়ছে। কিন্তু কাশীপুরের মান্থ নিশ্চিস্ত হতে পারে না। এখনো হাঁটু তলিয়ে যাবে জল উঠোনে। করিমের নির্দেশেই আমগাছের উঁচু তালে নতুন করে মাচা বাঁধা শুরু হয়। কেউ কেউ নিজ নিজ বর দোরের খোঁজেও বার হয়। বাচ্চা-কাচ্চাদের চিৎকার বন্ধ হয়ে গেছে। আবার সকলে মায়ের স্তনে মুখ গুজে নির্ভয়ে চ্যতে আরম্ভ করেছে। ডিঙ্গি গুলোও গাছের গুড়ির সঙ্গে ঠিকই বাঁধা আছে। অপূরণীয় ক্ষতি হলেও প্রাণে বোধ হয় সকলেই বেঁচে গেলো এ যাত্রা। নিশ্চিম্ব না হলেও কতকটা শ্বিস্তির হাঁপ ছাড়ে গায়ের মান্ত্য।…

মৃথের কথা মৃথেই থাকে। মাচা বেঁধে নেমে আসারও ফ্রসত হয় না অনেকের। আবার তোড়ে আরম্ভ হয় ঝড় বৃষ্টি। শাখায় শাখায় ঠোকাঠুকি চলে। মূল থেকে থসে পড়ে বোধ হয় কোনটা। দেখতে দেখতে পদ্মা হুস্কার ছেড়ে এসে বাড়ির উঠোনে পড়ে। হাঁটু জল, কোমর জল, না না, গোটা মামুষই তলিয়ে যাবে জল উঠোনে। ভিটে মাটি জলে টেটুমূর। মাচার ওপরের জীবজন্থ মামুয় আবার আর্তনাদ করে ওঠে। জোয়ান মামুয়রা হাতের কাছে যাকে পায় ঠেলে তুলে দেয় গাছের ওপর। ছাগল, ভেড়া, গরু, বাছুরের দড়ি খুলে দিয়ে যে যেভাবে পারে গাছে এসে ওঠে। জল গাছের গুড়ি ছাপিয়ে মূল শাখা ছোঁয় গোঁয়। বুকের ধুক-পুকানী বেড়ে যায় দীহুর। করিমকে বিড় বিড় করে কি যেন আওড়াতে দেখা যায়। কুস্কম চোখ মেলে চাইতে পারে না। ঘন বন বাজ পড়ছে। ওপরের ডাল থেকে কে যেন ছিটকে পড়ে গেলো জলের ওপর। যে যার আপনজনের নাম ধরে চিংকার করতে থাকে। কেউ সাড়া পায়, কেউ পায় না। আশহায় ডুকরে ওঠে কেউ কেউ। পায়াণী পদ্মা সমুদ্রের চেয়েও ভয়াল হয়ে উঠেছে।

ঝড় একটানা বয়ে চলেছে। খব কাছেই একটা বাজ পড়ে। মৃহ্মুছঃ বিহাৎ চমকাতে থাকে। সহসা চোথ মেলে চাইতেই আলোর ঝলসানীতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে দীত্ব, মন্তি গাঙ্গে ওটা কি ভাইসা যায় গ নিশার মা। ধান পাট বুজি আর একটাও ক্ষাতে রইল না। ঐ তাহ, ধবলী, আমাগ ধবলী ভা ভাা করতে করতে আমাগ ছাইড়া চলল। পাঁচ সের ত্থ দিত ধবলী। হায় হায়, কি খাইয়া গোলাপানে বাঁচব! তোমরা আমারে ছাইড়া তাও—ছাইড়া তাও—, আমিও ধবলীর লগে যাই, ছাইড়া তাও—বুক চাপড়াতে চাপড়াতে জলের ওপর লাফিয়ে পড়তে যায় দীত্ব।

একা কুস্থম, ছেলে সামলাবে না জোয়ান মরদকে। এক হাতে নিশিকে

বুকের সন্দে চেপে ধরে আর-এক হাতে দীমুর কোমর জড়িয়ে ধরে! আকুল হয়ে ইষ্টদেবকে ডাকতে থাকে, জয় হরি, জয় ছিমতৃস্দন, রক্ষা কর—রক্ষা কর আমাগ। সোয়া সের বাতাসার হরিলুট দিমু ঠাকুর, রক্ষা কর…

কুন্থমের পক্ষে একা আর সম্ভবপর হয় না দীন্থকে ধরে রাখা। চেঁচামেচি শুনে করিম চোখ মেলে তাকায়। তাড়াতাড়ি পেছনের ডাল থেকে লাকিয়ে এসে খপ্ করে চেপে ধরে দীন্থর হাত। বিরক্তির সঙ্গেই ধমক দেয়, কর কি বৈরাগীর পো! ক্ষেপলা নাকি? পোলাপানের দিগে চাও…

দীমু শাস্ত হয়। করিম আবার চোথ বোজে।

সমস্ত রাত ধকল যাবার পর আস্ত পদ্মা শান্ত হয়। সর্বনাশী এবার ষেন স্নেহতুরা অভয়ার রূপ ধরে কুলকুল-নাদে বয়ে চলেছে। সন্তানের ছঃথে ডুকরে ডুকরে কাঁদছে যেন। স্থা কিরণে দেখা যায়, বাড়ি, ঘরদোর সব সাফ। ক্ষেতখামারের চিহ্ন পর্যন্ত নেই কোথাও। প্রাণনাশও হয়েছে অগণিত। দীম্বর বুকের ভেতরটা আছড়াতে থাকে। সমস্ত ম্বপ্ন থানথান হয়ে ভেঙে যায়। আকুল হয়েই ডাকতে থাকে, কাঙালের ঠাকুর, বড় সাদ আচিল পরাণ ভইরা তোমারে ডাকুম, নামগান করুম। চরণে কি অপরাধ অইচে দেবতা যে সব কাইড়া নিলা! তাগছের ডালে মাথা ঠুকে ঠুকে শিশুর মতো কাঁদতে থাকে। কুস্বম স্বামীকে সাস্থনা দেবার মতো ভাষা খুঁজে পায় না। তা

বন্তার জল তীর বেগে নেমে চলেছে। ভেসে চলেছে অগুনতি মরা জীবজন্ত গাছপালা। আজ পাঁচলিন পর আবার পরিষ্কার হয়ে রোদ উঠেছে আকাশে।
রাতভার প্রাণপণ যুর্নে অধিকাংশ মামুষই জীবন রক্ষা করেছে। কিন্তু এখন
থিদের জ্ঞালাতেই সকলকে মরতে হবে। পেটে তো হুতাশনই জ্ঞলছে। যুম
থেকে উঠে কারো বরাদ ছিল একবাটি পান্তা, কারো বা এক কাঠা
গুড় মুড়ি। আজ ভাণ্ডার-মুদ্ধ অবলুপ্ত। ভিথিরী, অতিথি এসে যে বাড়ি
থেকে কখনো ফেরেনি রাতারাতি সে বাড়ির মালিকও ফফির বনে
গেলো। রাক্ষুসী পদ্মা সব গিলে খেয়েছে। অখিনী এরই মধ্যে
'মুড়ি ছাও, মুড়ি ছাও' বলে চেঁচাতে আরম্ভ করেছে। নিশি কুম্বমের
কাঁধের ওপরেই ক্লান্ডিতে নেতিয়ে পড়েছে। ধবলী নেই যে গরম গরম হুধ
থেয়ে চান্সা হয়ে উঠবে। বেচারা কুম্বমের শরীরও আর বইছে না। এখনো
মামুষ তলিয়ে যাবে জল উঠোনে। গাছ থেকে নেমেও কোন ফায়ুলা নেই।

ছোট ডিঙ্গিখানা শিকল দিয়ে গাছের সঙ্গে বাঁধা আছে। হয়তো রক্ষা হয়ে থাকবে। বিপদে একমাত্র ভরসা। দীমু দড়ি বেয়ে নামতে চেষ্টা করে। কুস্থম সঙ্গে আবার হাত চেপে ধরে স্বামীর। বাধা পেয়ে দীমুও দমে যায়। এখনো ভীষণ কাটাল। নামতে গেলে হয়তো ভাসিয়েই নিয়ে যাবে। তাছাড়া রক্ষা যদি হয়েও থাকে তবু এত জলের ভেতর থেকে কখনো একা একা টেনে তোলা সম্ভবপর নয়। …দীমুর ভাবনা বেড়ে যায়, লক্ষ্মী চরার মাঠ উজাড়। পাঁচশ টাকা ঋণ মহাজন মধু পালের কাছে। হাতে একটা কানা কড়িও নেই…

ভিটে মাটি ছেড়ে যেতে বুকে শেল বেঁধে দীম্ব করিমের। কিন্তু তবু না গিয়ে উপায় নেই। সমস্ত ক্ষেত্ৰময় পড়েছে কচকচে বালি। মধু পালের কাছে উভয়ে গিয়েছিল। যদি নতুন করে কিছু কর্জ পায় তা হলে চেষ্টা করে দেখবে আবার বালির ওপর সোনা ফলানো যায় কি না। কিন্তু মধু পাল রাজি হয়নি। আগের টাকার জন্মই সে নিজের বুক চাপড়িয়েছে, মোড়লের পো, তোমরা তোমরলাই, আমারেও মাইরা গেলা। আবার টেকা দিমু কোহান খনে।

দীমু হাত পা জড়িয়ে ধরে। করিম আলার কসম থায়। কিন্তু মধুর এক কথা, "আগের টেকা ছাড়, পরে কথা কও।"

কথা আর নতুন করে বলার উপায় নেই। চোথের জল মৃচ্তে মৃ্চ্তেই ফিরে আগে ছই মিতায়। ঘরদোর নেই। বন্থার সময় মাচার ওপর যা ওঠাতে পেরেছিল তাই-ই একমাত্র সমল। ঠাকুরের দয়ায় যে উভয়ের ডিঙ্গি ছ'থানা রক্ষা পেয়েছে সেই ঢের ভাগ্য। থেজুর পাতার পাটিতে ছৈ দিয়ে িঞ্জর ওপরেই আবার নতুন করে ঘর বাঁধে ছ'জনে। ভোর লগ্নে ছেড়ে যাবে কাশীপুর।

ছেলে কোলে করে দাঁড়িয়ে হাপুস নয়নে কাঁদছিল ফতিমা। মালপত্র বোঝাই শেষ। এখন ছেলেপুলে নিয়ে ফতিমা আর কুস্কম ডিঙ্গিতে উঠলেই ছেড়ে যাওয়া যায়। ফতিমার উদ্দেশ্যে করিম তাড়া দেয়, কৈগ রহিমার মা, বলি পোল। কোলে কইরা থাড়ইয়া থাড়ইয়া থালি কানবা, না নায়ে উঠবা ?

তাড়া থেয়েও কোন সাড়া দিতে পারে না ফতিমা। বলে কি রহিমের বাপ ! ছেলেপুলে নিয়ে ভরা গাং পাড়ি দেবে! ঘরদোর তো সবই গেছে, এবার পেটের ক'টাকেও জলে দিতে চায় নাকি!…ডাক ছেড়েই কাঁদতে ইচ্ছা করে ফতিমার।

পেছনের গলুইতে বসে হকো টানছিল করিম। <sup>ও</sup>ফতিমার কারা দেখে নিজের বুকের ভেতরটাও আছ্ড়াতে থাকে। জন্মের মতো ছেড়ে যাচেছ ভিটে মাটি। ত্ব'দিন আগেও সব ছিল। ভিটে, ধরবাড়ি, ক্ষেত্রথামার, গরু-বাছুর নিয়ে স্থথের সংসার। আজ পথের ভিথিরী। নেই বলতে কিছু-নেই। কোমর থেকে গামছাখানা খুলে ত্ব' চোখ পুছে ফেলে।

কৃতিমা দাঁড়িয়েছিল, এবার বসে পড়ে বিলাপ শুরু করে। কোথায় যাবে ও কাচা-বাচা নিয়ে! ঘর-দোরই যথন রাখলো না রাক্ষ্সী তথন তো ত্'ধানা ডিঙ্গি এক থাবায় গিলে থাবে।…

করিম নিজেকে একটু সামলিয়ে নিয়ে ধরা গলায় সান্থনা দেয়, পোলাপানের সামনে অমুন কইরা কাইন্দ না। আল্লার দোয়া যে তল গচ্চায় পড় নাই। স্থাবারের ভাঙ্গনের কতা মোনে নাই তোমার। রাতারাতি গেরামকে গেরাম তলাইয়া লইয়া গেল। তল দিয়া কাইটা দেয় কেউ ট্যারই পায় না। কারা খুইয়া গলৈতে জল দিয়া নায়ে ওঠ। পরাণে যহন বাচচ, তহন আল্লার দোয়া অইলে সব আবার পাইবা।…

ফতিমার তবু কোন সাড়া শব্দ নেই। তু'চোথে আঁচল চাপা দিয়ে ফু'পিয়ে ফু'পিয়ে কাঁদতেই থাকে।

নিরুপায় করিম ফতিমাকে ছেড়ে কুস্থমকে তাড়া দেয়, কৈগ মা লক্ষ্মী, তুমিও অবুজ অইলা নাজি। নায়ে ওঠ। বেলাবেলি পদ্মা পারি দেওয়ন চাই। বিকালে ঝড় তুফানের কতা কওয়ন যায় না।

কুস্ম দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ডিঙ্গির কাছে আসে। কোলে নিশি, পারে পারে আঁচল জড়িয়ে অখিনী। কান্নায় হু'চোথ ফুলে উঠেছে। অথৈ জলে ভেসেই থৈতে হবে…

কুস্থনের দেখাদেখি ফতিমাও আঁচলে চোথ মুছে রহিম, মৈন্থদিন আর মেহেরকে সঙ্গে করে ডিঞ্চির কাছে আসে। তুই পরিবারের তুই গিন্নি গলুইতে জল দিয়ে ইষ্টদেবতার নাম করতে করতে ডিঞ্চির ওপরে ওঠে।

দীয় করিম হালে চাড় দিয়ে ডিঙ্গি ভাসিয়ে দেয়। জন্মের মতো ছেড়ে বাছে ভিটেমাটি। বৈঠায় গোঁচ দিতে দিতে বার বার ফিরে তাকায় উভয়ে সজল চোগে। দেখতে দেখতে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে। এক এক করে মিলিয়ে যেতে থাকে চারিদিকের ঘর দোর গাছপালা। ঐ তো এখনো দেখা বাছে বাড়ির বড় আম গাছটা। ধবলী বাধা থাকতো ওথানে—শক্তি প্রদায়িনী। ঐ গাছটাই তো জীবনি রক্ষা করেছে, ঐ চর আর ঐ ধূলিকণার সঙ্গে রয়েছে ম্বর্ধ হঃখ বিজ্ঞড়িত জীবনি ই তি। আর কি কথনো।ফিরে আসতে পারবে ওরা ওখানে, আর কি কথনো। ভারতে ভারতে অন্তমনত্ব হয়ে পড়ে দীয়্ব।

পাশাপাশি করিম হাল ধরে চলেছে। দীমুকে অগুমনস্ক দেখে হু শিয়ার করে দেয়, ভাইজান, শক্ত কইরা হাইল ধর। সামনা দিয়া কোম্পানীর জাহাক্ত ষাইবার নৈচে, টেউ আসব।

করিমের ডাকে দীন্থ আচমকা উত্তর দেয়, আমাগ একবারে মরণ নাই ভাইসাব। ভগবান রুষ্ট অইচেন। তিলে তিলে মারব। এত বড় ঢেউয়েই ষহন তলাই নাই তহন আর জাহাজের ঢেউয়ে কি করব।…

করিম পাল্টা ধমক দেয়, তুমি পোলাপানের সামনে অমুন কথা কইও না। ' অরা মোনে কট পাইব। আল্লার দোয়া অইলে সব ফিরা পামু। শক্ত কইরা হাইল ধর।

দীম্ব আর কথা বাড়ায় না। সংযত হয়েই হাল ধরে। ঢেউয়ে ডিঙ্গি তুলতে থাকে। ছৈয়ের ভেতরে ফ্তিমা কুস্থমের চেঁচামেছি শোনা যায়।

করিম বৈঠায় খোঁচ দিয়ে সাহস দেয়, ভয় নাই। পোলাপানগ বৃকের মছে। চাইপা ধর।

ঢেউ একটু একটু করে মিলিয়ে যেতে থাকে। ছৈয়ের ভেভরের টেচামেচিও বন্ধ হয়ে যায়। স্রোভের টানে দৌড়ে চলে ত্রন্ধনের ছোট্ট তু'খানি ডিঙ্গি।

### 11 > 11

বর্ষার ভরা পদ্ম। অনস্ত জলরাশি থৈ থৈ করছে দিগস্তে। এক পারে দাঁড়ালে অন্থ পার নজরে পড়ে না। কালনাগিনী যেন ফণা দুশ্লেই আছে। বাগে পেলেই ছোবল মারবে। কিন্তু উপায় কি ? সাপের মাথার মনি আহরন করতে গেলে ছোবলের ভয় করলে চলে না। দীত্ব হুঁকোটায় সজোরে একটা টান দিয়ে গলুইয়ের পাশে নামিয়ে রাখে। শক্ত করে ঘু'হাতে হাল চেপে ধরে করিমের উদ্দেশ্যে ফেটে পড়ে, ভাইসাব, জমিন না অইলে বাঁচন যাইব না। আর ইপারে আমাগ কেউ জমিন দিবও না। চল, পারি দিয়া ওপারে যাই।

হ হ, ঠিক কইচ ভাইজান। তবে পদ্মার পারে আর নয়। সর্বনাশী আমাগ আর থাকবার দিবার চায় না। খেদাইয়া দিবারই চায়। চল, যমুনার পারে ষাই। ছনচি ওহানে ইরকম ভাঙন নাই। মিলবারও পারে ছটাক মটাক, করিমও ছঁকো টানতে টানতে মনের আবেগে সায় দেয়। ষমুনায় পদ্মার মতো ভাঙন না থাকলেও স্রোতের বেগ ভয়ংকর। একবার ভরা বর্ষায় আক বোঝাই ডিঙ্গি নিয়ে জনকয়েক উজাতে চেষ্টা করছিল ওরা। কিন্তু তিন দিন তিন রাত্রি বইঠা ঠেঙ্গিয়েও সফল হতে পারেনি। আজ্ উভয়েই একক মাঝি। ডিঙ্গি তু'থানাও অপেক্ষাকৃত ছোট। দীমু দমে যায়। করিমের প্রস্তাবে উৎসাহ দেখাতে সাহস পায় না।

দীমুকে নিরুত্তর দেখে করিম পুনরায় জের টানে, কি, ভয় পাইলা নাকি মোড়লের পো? আরে আমাগ মতন পোড়া কপাইলা মাইন্যের মরণ নাই। বাদাম খাটাইয়া পারি ছাও আলা বইলা।

হ হ, ঠিকই কইচ ফকিরের পো। নদীর কিনারের জমিন না অইলে চাষ কইরা স্থথ নাই। পদ্মার পারে আর জমিন পাওন যাইব না। চল, যম্নার পারেই যাই। কৈ গ, হাইলডা একটু ধরবার পারবা নাকি? আমি বাদামডা খাটাইয়া লই, কুস্মকে তাড়া দেয় দীয়।

ছৈয়ের ভেতর কাৎ হয়ে শুয়ে নিশিকে মাই দিচ্ছিল কুস্থম। দীন্ত্র সম্বোধনে চমকে ওঠে, তুমি কও কি! এই ঝড় তুফানের দিনে পোলাপান লইয়া ভরা গাং পারি দিবার চাও! তোমার কি মাথা খারাপ হৈচে?

হ হ, আমার মাথাই থারাপ হৈচে। না থাইয়া মরুম নাকি ভোমার কথায়?

পাশাপাশিই চলেছে করিমের ডিঞ্চি। কুস্থমের কাতর কঠে চমক ভাঙে। ছৈয়ের ভেতরে রহিমের মা-ও বিশ্বয় প্রকাশ করছে তার দিকে চেয়ে। মেজাজটা একটু খাদে নামিয়েই উত্তর করে করিম, ভাইজান, মা লক্ষ্মী ভাল কতাই কৈচে। কাম নাই ভরা গাং পারি দিয়া। তার থনে চল বাঁক ঘুইরা ধলেশ্বরীর মন্থি দিয়া যাই। ট্যাঙর ছাশের মামুষ গাঙের কিনারের জমিন পছল করে না। গাঙের কিনারের জমিন কি কইরা চাষ করার লাগে তাও তারা জানে না। স্থামাগ স্থবিদা অইবার পারে।

কথাটা মনে ধরে দীমুর। সোৎসাহেই সায় দেয়, হ, ঠিকই কৈচ। তরে তাই চল। দেহি, কি আচে বরাতে।

ধলেশ্বরীর তীর খেঁষেই চলেছে ত্'থানি ডিঙ্গি। পদ্মা যম্না অপেক্ষা কন্তা ধলেশ্বরী আকারে ছোট হলেও বিক্রমে কম নয়। সেই একই রকম তর্জন গর্জন কোঁস-ফোঁসানী। পূর্বক্ষের নদীগুলো সবই যেন এক একটা কেউটে সাপের বাচা। ফণা তুলেই আছে—বাগে পেলেই ছোবল মারবে।

দীয়ু করিম শক্ত হাতে হাল ধরে। কালনাগিনীর ছোবল এড়িয়ে চলবার মতো ফুশ্মন্ত জানা আছে ওদের। সময় বুঝে পথ চলে। সময় বুঝে থালের মধ্যে লগি পুঁতে বিশ্রাম নেয়।

দেশ হতে দেশাস্তরে ভেসে চলেছে ডিঙ্গি। এক হাটে তাল, কলা, শসা, আক কিনে আর-এক হাটে বেচে দেয়। সামাগ্র ত্'দশ পয়সা মৃনাফা। তা দিয়েই চলে ঘর সংসার—হাট বাজার। শুধু চারটে চাল আর একটুখানি হুন। পর্যাপ্ত মাছ তে। মৃকতই পাওয়া যায়। অবসর সময়ে একটা ছিপ ফেলে ধরে নিলেই হলো। টাটকা জলজ্যান্ত মাছ। খোলা জলে প্রাণপ্রাচুর্যের উৎস। দীর্ঘ এই মাসখানেকের ভ্রমণে শরীর ওদের কারো খারাপ হয় না। জলো হাওয়ায় বরং সকলেই বেশ মৃটিয়েছে। এখন চাই জমি। জমি হলেই মনের শান্তি ফিরে আসবে। আবার চায় আবাদ হবে—ঘরবাড়ি।

আঘাত থেকে আশ্বিন এমনিই কাটে। কার্তিকে জলে টান ধরে। স্রোতের বেগ বেশ মন্বর। এখন এগুতে হলে শক্ত হাতে বইঠা বেয়েই এগুতে হবে। রীতিমতে। আয়াস সাধ্য। কিন্তু মিছিমিছি পরিশ্রম করে লাভ কি? নিদিষ্ট কোন গস্তব্যস্থান জানা নেই। সামনেই তে'মোনা। ব্রহ্মপুত্র-নন্দন বংশী এসে মিলেছে ধলেশ্বরীর সঙ্গে। বংশার পূর্বপারে গঞ্জ সাভার—বিখ্যাত জনপদ। হাজার হাজার মণ মৃগ, কলাই, ধান, পাট, কেনাবেচা হয় সাভারের হাটে। স্থায়ী দোকানপাটেও গঞ্জ সাভার জমজমাট। প্রতি শনি মঙ্গলবারে হাট বসে। দশ বিশ হাজার লোকের সমাগম হয়। ফল পাকড় তরি তরকারী থেকে আরম্ভ করে অগুনতি জিনিসের সমাবেশ। দূর দূরান্ত থেকে হাটুরেরা আসে। কজি রোজগারে প্রতিপালিত হয় হাজার কয়েক সংসার। দীরু করিম লগি পুঁতে তিন চার হাট বেচাকেনায় মন দেয়। এর আগ পর্যন্ত থা রুজি রোজগার হয়েছে তাতে কোনরকমে দিন গুজরান সম্ভবপর হয়েছে। হাত থেকেছে সদাসর্বদা শৃন্ত। কিন্তু সাভারের হাটে বেচাকেনা করে সংসার চালিয়েও কিছু কিছু হ<sup>4</sup>তে থাকছে। অনেক ঝড় ঝাপটার পর *ঈশ্বর বো*ধ হয় এতদিনে ঠিক জায়গাঁয় নিয়ে এসেছেন ওদের। সাভার ছেড়ে ওরা আর এক পা'ও নড়বে না। এখানেই মাটির সন্ধান করবে। প্রয়োজন হলে চিরজীবন অপেক্ষা করবে।

সাভারের ওপারে চারফূট নগর সবে জাগতে গুরু হয়েছে। বংশী ধলেশ্বরীর

সঙ্গমন্থল থেকে বদ্বীপের মতো উঠে চলেছে বিরাট চর উত্তর দক্ষিণে। প্রত্যাহ সকাল সন্ধ্যায় সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে থাকে তৃই পড়শী ঐ চরকে কেন্দ্র করে। চর নয়তো যেন মা লক্ষ্মীর আসনই ধীরে ধীরে জাগছে। মনের স্বপ্প বাস্তবের রূপ পরিগ্রহ করে। মা লক্ষ্মীর আসন স্থায়ী করে পাতার এই উপযুক্ত মাটি। এই মাটিতেই ফলবে ধান পাট সোনালী শস্তা। কিন্তু কে দেবে এই চরের নিশানা? কার কাছে গেলে পাবে অকুলেতে কূল? মাটি—মাটি—মাটি, না হলে প্রাণের জালা জুড়োবে না। মাটি না হলে ছেলেপুলেরা বাঁচবে না। মাটি না হলে ঘর বাঁধা চলবে না। জীবনে মরণে সর্বস্তরে চাই মাটির মায়ের কোল,—দীমু করিম কাজের শেষে সকাল সন্ধ্যা ভাঁকো থায় আর বসে বসে ভাবে।

### اأ دي اا

চরফুটনগর একটু একটু করে জাগছে। দীম্ব করিমের মনে বইছে খুশীর হাওয়া। সাভারের হাটে থোজ পেয়েছে, কাশিমপূরের বড় তরকের দখলে ঐ চর। কেউ ওথানে চাষ আবাদ করে না। বিলি ব্যবস্থাও এ পর্যস্ত কেউ নেয়নি। নায়েব রাখাল গোশাইয়ের ওপরেই সকল ভার হাতঃ। বেশ নাছ্স ফুছ্স চেহারা গোশাইজীর, খানদানী মান্ত্র্য। কিছু দিলে থুলে আশা আছে। দীম্ব করিম তুরাশার স্বপ্ন দেখে।

চর অনেকটা জেগেছে। কচকচে বালুর ওপর কোথাও কোথাও সামান্ত সামান্ত পলির আন্তরণ। একদিন তৃজনে চরের ওপর গিয়ে মাটি হাত দিয়ে পরথ করে দেখে। এখনো চাঘ চলবে না। তবে এ দেশের মান্ত্য হয়তো জানেই না কি করে এই উষর ভূমিকে শশু শামল উর্বর ভূমিতে. পরিণত করা যায়। তৃ'জনে এ-মাথা ও-মাথা ঘুরে বেরায়। এখনো সবটা চর জাগেনি। তবু কোথা থেকে কি ভাবে কাজ আরম্ভ করতে হবে তৃয়ে মিলে মনে মনে জরিফ করে। ঈশবের দয়ায় যদি বিলি ব্যবস্থা হয়ে যায় তাহলে একবারের বর্ষাতেই পলি ধরা যাবে। ধান পাট না হোক রবিশন্ত ফলানো কেউ আটকাতে পারবে না। তৃ'জনে কুনিটো হোটে হালে করে ডিলিতে ফিরে আসে। হুঁকনা বারুক্তি তার্লিই বার্ডির রোজগার থেকে যা বাঁচাতে পেরেছে তা নিয় ক্রিতে বসে। গোসাইজীর ভোগরাগের ব্যবস্থা না করে ওধু হাতে কাছা বিলি বিদ্যু কোন লাভ নেই ট্রিটো বাঁশের চোঙের

মধ্যে গচ্ছিত তুজনের ধনভাণ্ডার। মাত্র ক'দিনের উপাজন। গুনলে আর কতই বা হবে ? পয়সা, সিকি, আনি, তু' আনিতে মিলিয়ে—মাত্র টাকা পাঁচেক হয়। উট্ট, এতে গোসাইজীর মন উঠবে না। দোকানে বসে দই খেতে খেতে কান্দনী ঘোষের নিকট সব খোঁজ পেয়েছে। গোসাইজীর পেটটা একট্ ডাগরই। তা ছাড়া আছে এদিক সেদিকের খরচা।

বিরাট চত্বর জুড়ে বাংলাে ধরনের পাকা একতলা কাছারি বাড়ি। পূর্ব, উত্তর, দক্ষিণ উচ্ প্রাচীর দিয়ে দেরা। পশ্চিমে বংশীর তীর—ঘটলা বাঁধানাে। বর্ষায় কানায় ফ্লে ওঠে বংশী। ছ'তিন বছর অন্তর এই সময়েই খোদ মালিকের "গ্রীনবােট" ঘাটলায় এসে লাগে। করিতকর্মা রাখালের তংপরতাে বেড়ে যায়। তােঘামােদে মৃথর হয়ে ওঠে। রঙীন স্থা পান করে মালিক অইপ্রহর বিভার হয়েই আছেন। প্রায়শঃই কাছারিতে নামা প্রয়োজন বােধ করেন না। 'গ্রীনবােটে' বসেই এক সাধবার আঁখি মেলে হিসেবের খাতায় নজর দেন। চূলচেরা হিসেব কড়া ক্রান্তিতে মিল। পাইক পেয়লা পাঠিয়ে কিছু কিছু গরীব প্রজা আর চাটুকারদের ডেকে আনে রাখাল। প্রয়োজন বােধে প্রণামী আর নজরানার স্থল অংশটা নিজের টে ক থেকেই চাটুকারদের হাতে গুঁজে দেয়। নগদ লাভে ডগমগ হয়ে ওঠেন প্রভূপাদ। মনে মনে রাথালের তারিফ করেন।

ঘাটলা দিয়ে উঠেই তু'দিক জুড়ে কুল বাগিচা। উত্তর দিকের-দেয়াল খেষে আমলা মুহুরীদের থাকবার ঘর। দক্ষিণে বিরাট ফটক। স্থলপথে কাছারিতে প্রবেশ করার দরজা। পশ্চিমের ঘাটলার ওপরও একটি ফটক আছে। উভয় ফটকেই সশস্ত্র প্রহুরী অষ্টপ্রহুর মোভায়েন। কাছারি নয়তে। যেন একটি প্রমোদ উত্থান। কেয়ারিতে কেয়ারিতে মরশুমী ফুলের বাহার নিয়তই পথিকজনের চোথ বাধায়।

মঙ্গলবারের হাটবার। বিকেল প্রায় চারটে। দীন্থ করিম ভাবে, সোজাস্থজি কাছারির ঘাটলায় ভিঙ্গিখানা বেঁধে গোগাইজীর সঙ্গে দেখা করে। কিন্তু সাহসে কুলোয় না। কানাঘুষোয় শুনেছে, খাটলায় নৌকো বাঁধা সাধারণের জন্ম নিষেধ। প্রথম যাত্রাই কি গোগাইজীর বিষ নজরে পড়বে? ফটকের পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে যমদূতের মতো শিখ প্রহরী। কাজ নেই বাবা! হালে চাড় দিয়ে ঘাটলা ছাড়িয়েই একপাশে গিয়ে ডিঙ্গি বাঁধে। পরিষ্কার করে হাত পায়ের কালা মাটি ধুয়ে দক্ষিণ ফটকে এসে দাঁড়ায় উভয়ে। সেখানেও প্রহরী। কিন্তু আজ্ঞ আর ফিরে গেলে চলবে না। চর অনেকটা জেগেছে। হয়তো এর মধ্যেই আবার কেউ এসে বাগড়া দেবে। এ কদিন সংসার থরচা একরকম বন্ধ রেখেই গোটা পঞ্চাশ টাকা যোগাড় হয়েছে। ফরমাস তো অন্তপ্রহর লেগেই আছে। ছেলে বউয়ের কাপড় গামছা ছিঁড়ে কুটি কুটি। নিজেদের পরনের মধ্যেও চলেছে তালির পর তালি। সব কিনলে কাটলে টাক। কটা আর এমন কি? হয়তো কুলোবেই না। না না, সবার আগে চাই জমি। জমির মধ্যেই রয়েছে বাঁচার উৎস। থানিক ইতস্ততঃ করে পাঞ্জাবী প্রহরীর শরণাপন্ন হয় তুজনে। মুসা সিং মুখে কোন জবাব না দিয়ে সোজা দেখিয়ে দেয় কাছারি ঘর। ভয়ে ভয়ে এগিয়ে যায় উভয়ে ভেতরের দিকে।

নাকের ডগায় নিকেলের পুরু চশমাটা নামিয়ে দিয়ে গদীর ওপর বসে হিসেবের খাতা দেখছিল রাখাল। তক্তপোষের ওপর ফরাস বিছানো গদী। তিন দিকের দেয়াল খেঁষে আলমারীর ওপর থরে থরে সাজানো রাশিক্বত থেরুয়া মোড়া হিসেবের থাতা। ওপর দেয়ালে রামদা, হরিণ মুণ্ডু, ঢাল, তলোয়ার, বাঘছাল। একটা বড় তৈলচিত্র পূর্ব দেয়ালের মধ্যভাগে। শিকারীর পোষাকে স্থসজ্জিত বলিষ্ঠ দেহ। মোম দিয়ে চাড়ানো গোঁফ। মুণ্ড সমেত বাঘছালে মোড়া একট। পা-দানীতে ভর করে সদস্তে দাড়িয়ে আছেন বর্তমান জমিদার কুমার রমেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী। হাতের বন্দুক উল্টো করে মাটির সঙ্গে ঠেকানো। করিম, দীন্থ থতমত থেয়ে যায়। মহাজনের গদীতে গিয়ে টাকার জন্মধৈনা দেওয়া ওদের অভ্যাস আছে। মহাজনের সামনে চটের ওপর বসে কল্কের পর কল্কে তামাক সেজেও থেয়েছে। সময় বিশেষে তার তর্জন গর্জনও দেখেছে। কিন্তু জমিদারের কাছারি কি বস্তু জীবনে কখনো দেখেনি। খাজনা কড়ি তসিলদার নিজে বাড়ির ওপর এসে নিয়ে গেছে। উত্তরাধিকার স্থত্তে পাওয়া জমি। কোনরকম ঝক্কি-ঝামেলা পোয়াতে হয়নি। জীবনে এই প্রথম কাছারিতে পদক্ষেপ। থ বনে যায় করিম দীন্ত। ভেবে পায় না, কি করে মনের কথা খুলে বলবে। রাখাল যেন ভবে আছে হিসাবের খাতায়। দেখেও দেখছে না। কিন্তু আজ যে কোন শ্বকমেই ফিরে যাওয়। চলবে না। চর প্রায় সবটাই জেগে উঠেছে। যে কোন মূহুর্তে হ্রাভ ছাড়া হয়ে যেতে পারে। বরাত তো সূব দিক থেকেই মন্দ। নয়তো 🕍 কা ধানেই বা বাজ পড়বে কেন? দীম সাহসে নির্ভর করেই সম্বোধন করে, দুওবৎ श्रे कछ।

রাখাল কপালের ওপর চশমাটা তুলে আড়চোথে প্রশ্ন করে, কি চাই ? আইজ্ঞা, আপনাদের ঐ চরটুকুনের লাইগা আইচিলাম, হাত কচলাতে কচলাতে উত্তর করে দীম।

কি নাম ?

আইজ্ঞা আমার নাম দীন্তু বৈরাগী। আর উনি মিতা করিম ফকির। নিবাস ?

আংগে ফরিদপুর জিলার কাশীপুরে আচিল। এহন—দীমুর কণ্ঠ আবেগে ক্ষ হয়ে আসে।

এখন কোথায় ?

এহন জলের উপুর ভাসচি কতা। রাইক্ষসী পেলা আমাগ সব গিলা থাইচে। আপনার ছিচরণে তাই একট আশ্রয় চাই।

রাথাল সহসা হদিস করতে পারে না কোন্ চরের কথা বলছে ওরা। ধলেশ্বরীর ওপারে প্রতি বছর শীতকালে যে চর জাগে ভূলেও তো এ পর্যস্ত কেউ কোনদিন তার গোঁজ করতে আসেনি। প্রজাবিলি তো দূরের কথা সাময়িক ভাবেও কেউ কোনদিন ইজারার কথা বলেনি। শুধুই তো কচকচে বালির চিপি। বোশেথ থেকেই আবার তলাতে থাকে। বর্ষায় একেবারেই তলিয়ে ষায়। মূথেরা কি ঐ বালির চরেই ঘর বাধবার ফন্দী আঁটছে!

রাথালকে ইতস্ততঃ করতে দেথে করিম মুথ থোলে, দয়া কইরা দেন কতা আনাগ ঐ চরটুকুন। আলা আপনার মোন্দল করব।

রাথাল আর এক নজরে উভয়ের ম্থের ভাব লক্ষ্য করে বুঝে নেয়, আনাড়ী ছুটো ঐ শৃন্ত চরের জন্তই ধর্না দিচ্ছে। তাই দাঁও বুঝেই কোপ মারে, ও চরের জন্তে তো অনেকেই আসছে হে। ঠিক মতো নজরানা দিতে পারবে কি ? অনেক দাম ঐ চরের।

আমরা গরীব মারুষ। নজরানা কুথায় পামু হুজুর ? দয়া কইরা দেন একটু আশ্রয়। আল্লায় ভাল করব আপনার, পুনরায় অহুরোধ করে করিম।

থালি হাতে জমিদারের দয়া হয় না বাপু। মালকড়ি যদি কিছু এনে থাক দয়া করে বা'র করো।

আপনাগ ছিচরণে নিবেদন করবার মতন ধন দৌলত কি আমাগ মতন কাঙালের ঘরে আচে কত্তা? তবে এই যেৎকিঞ্চিৎ পেন্নামী আনচি। দয়া কইরা কলা কয়তা সেবায় লাগাবেন দেবতা। দীমু গামছায় জড়ানে। বেশ স্থপক্ক ও পুষ্ট একছড়। মর্তমান কলা গদীর ওপর রেখে টাকার থলির জন্ম কোমর হাতড়াতে থাকে।

করিমও ঠিক সেই একই ভাবে গণ্ডা পাচেক মুরগীর আণ্ডা গামছার বাধন খুলে গদীর ওপর রাখতে যায়। দৃষ্টি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাখাল হুন্ধার ছাড়ে, আরে কর কি—কর কি! নীচে রাথ নীচে রাখ! রাধা ক্লফ—রাধা ক্লফ—হরি হে—

করিম থতমত থেয়ে ডিমগুলো নীচে নামিয়ে রেথেই দীন্থর মতো টাকার থলি খ্লতে থাকে। কত যেন অপরাধ করে ফেলেছে। ভয়ে আর একটি কথাও বলতে পারে না। মুথ কাঁচুমাচু করেই টাকার থলে হাতে দাঁডিয়ে থাকে।

রাখাল ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ভূত্য হরির উদ্দেশ্যে হাঁক ছাড়ে, হরে, এই হরে— ?
হরি হয়তো নিকটেই কোথাও ওতপেতে ছিল। ডাক কানে যাবার সঙ্গে
সঙ্গে ছটে আসে।

রাখাল পুনরায় দাত খিঁচোয়, এই যে নবাব পুতুর। এতক্ষণ ছিলি কোথায় ? আইজ্ঞা—মাগা চুলকাতে থাকে হরি।

আর 'মাইজ্রাতে' কাজ নেই। চট করে এক কল্কে তামাক দিয়ে ডিমগুলো ভেতরে নিয়ে যা। তু'বেলা গিলবার বেশ ভাল স্কুযোগই জুটলো।

হরি তাড়াতাড়ি ভিমগুলো আঁচলে জড়িয়ে বেরিয়ে যায়। রাখাল দীমুকে লক্ষ্য করে টিপ্পনী কাটে, প্রথম কিস্তিতেই ধে জমিদারকে কলা দেখালে মোড়লের পো।

कि य कन कछा !— अयं: एटरम উखत करत मीछ।

করিমও দীপুর সঙ্গে স্থর মিলিয়ে বোকার মতো থানিক হাসতে থাকে।

রাখাল স্থযোগ বুঝে পুনরায় পাঁচাচ কষে, ও কলা মূলোয় হবে না হে। রূপটাদ কত এনেছ চট করে গুণে ফেলো।

দীরু করিম সোৎসাহে থলির মুখ খুলে মাটির ওপর বসে গুনতে থাকে। সিকি, আনি, তু' আনিতে মিলিয়ে নগদ পঞ্চাশ টাকা গদীর ওপর রাখে তু'জনে।

রাখাল যেন তেমন খুশী নয়। তাচ্ছিল্য ভরেই কি যেন বলতে ধাচ্ছিল, উভয়ে একষোগে উঠে এসে পা জড়িয়ে ধরে: কত্তা, আর একটা কানাকড়িও নাই আমাগ। পোলাপান লইয়া জলের উপুড় ভাসচি। দেন একট আশ্রয়।

তোমরা দেখছি আমাকে ঠেকাতে চাও! বিঘা প্রতি যে কুড়ি টাকা আদায়ের রীতি রয়েছে মালিকের। আপনি কাঙালের মা বাপ। আমাগ মুখের দিকে চাইয়া দয়া করেন,— আরো শক্ত করে পা চেপে ধরে দীন্ত।

আঃ, কি মৃশকিল, পা ছাড়ো। কি বল হে বিকাশ, দেওয়া যায় নাকি ?
মৃহরী বিকাশ দত্ত-পঞ্চাশউর্ধ্ব বয়স। পাশে বসেই থাতা লিথছিল।
সেতারের ঘাটের মতো একই স্থরে বাঁধা। ক্লুত্রিম দরদ ঢেলেই সম্মতি জানায়,
কি আর করবেন ? এরা তো দেখছি নাছোড়বান্দা। শেষ পর্যন্ত মালিকের
কাছে আমাদেরই গালমন্দ শুনতে হবে।

দেখ হে বাপুরা, নিমক-হারামী করে। না। যাহোক একটা ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আমাকে না হয় কলাই দেখালে। কিন্তু সামনের হাটে এদের অন্ততঃ কিছু দিয়ে যেয়ো—নয়তো ধর্মের কাছে ঠেকা থাকবে, বিকাশ আর হরির উদ্দেশ্যে ইন্ধিত করে রাখল।

কত্তা, আর আমাগ মাইরেন না। ঘরে একটা কানাকড়িও নাই। আল্লায় দিন দিলে ছোট কত্তার জন্ম যা পারি দিয়া যাম্, কথা দিলাম। এহন ছান আমাগ একটা ব্যবস্থা কইরা, করিম পুনরায় কাকুতি জানায়।

বিকাশ তুমিও যথন বলছ তথন দাও ত্ৰ'জনকে ত্ৰ'থানা দাখিলা লিখে।

রাখালের সম্মতিতে দীম্ব করিম কিছুটা আশস্ত হয়। বিকাশ আলমারী খুলে রিসদ বই বার করে লিখতে যায়। রাখাল পুনরায় নির্দেশ দেয়, হাঁা, এখন এক এক জনকে দশ বিঘার দাখিলা দাও। বিঘা প্রতি বার্ষিক এক টাকা খাজনা। হাঁ হে, চর তো তু'ভাগে ভাগ হয়ে উঠেছে; কে কোন দিগটা নেবে ?— বিকাশ কৈ নির্দেশ দিয়ে দীম্বকে প্রশ্ন করে রাখাল।

আপনার পছন্দ মতন তান্ যারে যেদিগে খুশি। আমাগ কোন আপত্তি নাই। তবে বিঘা পঁটিশের কমে কিন্তু চাষ কইরা স্কুখ নাই কত্তা। গরীবের আজিডা রাখেন, দীমু হাত জোড় করে পুনরায় আপার জানায়।

তোমরা দেখছি বসতে পারলে শুতে চাও হে। যা দিচ্ছি তাতেই মালিকের কাছে কি গালাগাল শুনতে হবে জানিনে। তার ওপর আবার পঁচিশ বিষে! না হে না, ওসব বাড়াবাড়ি করলে আমি কিছুই করতে পারবো না। সরে পড়ো।

মৃথ কাঁচুমাচু করে উত্তর করে দীয়, তবে যা দিচিলেন তাই ছান্ কতা। গরীবরে আপনারা না দেখলে আর কেরা দেখব? এহন আর না ছান্না দিলেন। তবে পরে য্যান্বঞ্চিত্না হই।

আচ্ছা হে আচ্ছা, পরের কথা পরে। আগে দেখি ভোমরা কি রকম চাব আবাদ করো তারপর অন্ত কথা।

আশীব্দাদ করেন কন্তা, মুখ খ্যান্ থাকে। আপনাগ খ্যান্ খুশী করবার পারি,—গদ গদ হয়েই করিম উত্তর করে।

বেশ, ভাল কথা। দীমু, তাহলে তোমার রইলো উত্তর অংশ আর করিমের দক্ষিণ অংশ।

মনের মতো জমি নাপেলেও প্রথম প্রচেষ্টা সকল হওয়ায় উভয়েই
খুশী হয়। রসিদ ত্'থানা কোঁচার খুঁটে বেঁধে পুনরায় রাখাল আর বিকাশকে
প্রণাম করে কাছারি থেকে বেরিয়ে আসে। হাঁা, অসম্ভবই সম্ভব হলো আজ।
আনক দিন পর আবার হাতে মাটি এল। এখন মা লক্ষীর দয়া হলে
অচিরেই ভরে উঠবে গোলা গোয়াল। পূজো পার্বনে আবার মুখর হয়ে উঠবে
সমস্ত বাড়ি।…তুই মিতার আনন্দ আর ধরে না। ট্রাকে একটা পয়সাও
নেই। তবু আজ আর কোন ত্রভাবনা হয় না। মা লক্ষীর ভিড যখন পাঁকা
হলো তখন আর ভাবনার কি ?…মনের খুশীতেই ডিঙ্গিতে এসে ওঠে উভয়ে।
ফুকক ফুর্কক শব্দে হুঁকো টানতে থাকে!

দীত্ব করিম কাছারি ছেড়ে বেরিয়ে এলে বিশ্ময়ের সঙ্গে মন্তব। করে রাখাল, ও বিকাশ, আনাড়ী ঘুটো বলে কে হে, রালুর ওপর চাষ করবে!

আনাড়ী না হলে আমাদের চলে কি করে দাদা ?—হাসতে হাসতেই জ্বাব দেয় বিকাশ।

ঠিক বলেছ। এখন.নজরানার ধাতায় দশ টাকা হিসেবে বিশ টোকা জমা করে নাও। বাকীটা—হে-হে-হে, খাসা কলার ছড়াটা এনেছে হে! খাবে নাকি ছটো? হরে, এই ব্যাটা হরে,—হঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে ছটো কলা অনিচ্ছা সম্বেই বিকাশের দিকে এগিয়ে দেয় রাখাল।

যথা লাভ মনে করে কলা তুটো হাত বাড়িয়ে নিয়ে পকেটে রাথে বিকাশ। হরি জানতো, ওরা ত্র'জনে, উঠে গেলেই পুনরায় ওর তলব পড়বে। তাই ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই হস্ত-দস্ত হয়ে ছুটে আসে।

রাখাল ওর প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই টিপ্পনী কাটে, কিরে ব্যাটা, ডিমগুলো এরই ্রিভেডর সব সেন্ধ বসিয়ে দিলি নাকি ?

আইজ্ঞানা। তবে হাতের থেইকা পইড়া ছুইডা ডিম ভাইন্ধা গেচে, মাখা চুলকাতে চুলকাতে উত্তর করে হরি। তোর মাথা ভাঙবো গাড়ল ! যা, বাকী সবগুলো এক্ষ্ণি নিয়ে আয় এথানে। হরি বেরিয়ে গেলে রাথাল পুনরায় মস্তব্য করে, বুঝলে বিকাশ, ব্যাটারা সব ওত পেতেই আছে। স্থযোপ পেলেই ভাগ বসাবে।

হরি ইত্যবসরে ডিম নিয়ে পুনরায় ফিরে আসে। ভাগের আশা ও ছেড়েই দিয়েছে—মৃথ চোখ গন্তীর। কিন্তু রাখাল ওস্তাদ খেলোয়াড়। সে জানে, খোদ মালিকের পিয়ারের চাকর এই হরি। কিছু কিছু দিয়ে-পুয়ে মৃথ বন্ধ না করতে পারলে নিশ্চিস্ত হবার জো নেই। হুটো ডিম ভেঙে ফেললেও ফের হুটো ডিম হরির হাতে দিয়ে সেখান থেকে ওকে তাড়ায়, যা ব্যাটা যা, এই হুটোই রেঁধে থা গে। এক সঙ্গে বেশী ডিম খেলে পেট ছাড়বে।

তুটো ভিম ভাঙবার পরেও পুনরায় তুটো ডিম পেয়ে হরি **আশাতীত খু**শী হয়। রাথালকে আর-এক কলকে তামাক দিয়ে বেশ ফুর্তির সঙ্গেই হেঁশেলের দিকে ছোটে।

হরি বিদায় হলে এক-একটা ডিম হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে থাকে রাখাল। খুশীতে গদ গদ। বিকাশকে লক্ষ্য করে পুনরায় উচ্ছাস জানায়, বেশ বড় বড় টাটকা মুরগীর ডিম হে বিকাশ। তোমার চলে নাকি? আমাদের তো হাঁড়ি হেঁশেলেই ঢুকবার জো নেই। বাড়ীতে রাধা গোবিন্দজীর বিগ্রহ রয়েছে। তবে সেবার বুকের ব্যামোটা চাড়া দিতে ডাক্তার দত্ত 'হাপ্ বয়েল' করে থেতে বলেছেন। তাই লুকিয়ে চুরিয়ে—হে-হে-হে। নাও, তুমিও গোটা পাঁচেক নিয়ে যাও। সকালে আধ সেদ্ধ করে থেয়ো। বেশী করে থাটতে পারবে। বিকাশের তবফ থেকে উত্তরের অপেক্ষা না করেই পাঁচটা ডিম তার দিকে এগিয়ে দেয়।

বিকাশ ঈষৎ হাস্তে ডিম পাঁচটা আলমারীর নীচে রেখে হাত বাক্স খুলে ত্রিশটা টাকা রাখালের হাতে দিতে যায়।

রাখাল একটু ইতস্ততঃ করে বাধা দেয়, না হে না, তুমিও খেটেছ। তোমারও কিছু পাওয়া দরকার। ও থেকে পাঁচটা টাকা রেখে দাও। অসমর্য়ে কাজ দেবে।

বিকাশ আরো কিছু বেশীই আশা করেছিল কিন্তু মুখ-ফুটে কিছু বলতে পারে না। পাঁচ টাকা নিজের পকেটে রেখে বাকী পাঁচিশ টাকা রাখালের হাতে দেয়। ডিম, কলা আর টাকা নিয়ে অক্যদিন অপেক্ষা একটু স্কাল স্কালই বাড়ির দিকে রওনা হয় রাখাল। অদ্রানের শেনাশেষি। চরফুটনগর সম্পূর্ণ জেগেছে। উত্তুরে হাওয়ায় ক্রমশঃ শুকিয়ে উঠছে বালির স্তর। দীয়্ব করিম ডিঙ্গি থেকে নেমে চরের ওপর ঘর বাঁধে। সামান্ত চালাঘর। থড়ের ছাউনি—পাট কাটির বেড়া। নদীর ভাবগতি না দেখে পাকা কিছু ক্রা সমীচীন নয়। তাছাড়া অত পয়সাই বা কোথায় ? শুধু একটু মাথা গুঁজবার ঠাই। দীর্ঘকাল পর ছেলেপুলেরা আবার একটু মাটির মায়ের স্পর্শ পাবে। ডিঙ্গির ওপর থেকে দিন দিন যেন অসার হয়ে পড়ছে। খোলা চরের ওপর একটু দোড়বাঁপ। মাটির মায়ের স্পর্শে সজীব হয়ে উঠবে কচি প্রাণ। হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে।…

দেখতে দেখতে এসে পড়ে চৈত্র। কাঠ ফাটা রোদ থা থা করে চরের ওপর। ঘূর্ণি হাওয়া ওলটপালট করে দিয়ে যায় ঘর-দোর। কিন্তু দীমু করিম দমে না। আবার খুঁটি পুঁতে বাঁধে ঘর—সোনালী ভবিয়ৎ।

বৈশাখে জোয়ারের জল বাড়তে থাকে। আকাশে ভেসে বেড়ায় রাশি রাশি রুষ্ণ মেঘ। বর্ষার পদধ্বনি শোনা যায় গগনে ভ্বনে। একটু একটু করে আসছে নতুন জল। এবার কোমর বেঁধে কাজে লাগার পালা। জমি হারিয়ে অচল হয়ে পড়েছিল ওরা। উষ্ণবৃত্তির মধ্যেই কাটলো এ ক'মাস। গ্রহের কের হয়ত বা কেটেছে। আবার জমি হাতে এসেছে। সোৎসাহে কান্তে টোকা বার করে হই মিতায়। চাষ নয়, জমি তৈরীর কাজ। বালির ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে মা লক্ষীর আসন। দেবীর রুপা হলে গঞ্জের মামুষ দেখবে যাত্র খেলা। উনর মক্তৃমি উর্বর শস্ত শ্রামলা হয়ে উঠবে।

একটু একটু করে বাড়ছে জল। নদীর পার খেঁষে পুঁতে দেয় ত্'জনে থোকা থোকা কচি করচার চারা। সঙ্গে ধন্চে গাছ। গঞ্জের লোক দাঁত বার করে হাসে। আনাড়ী তুটোর মাথা থারাপ হয়েছে। আ্যাঢ়ে যাবে সব তলিয়ে।…

আষাঢ় আসে। চর ডুবে যায়। দীমু করিম আবার এসে ডিঙ্গিতে আশ্রয় নেয়। চালের খড় বেড়ার পাটকাটিতে জালানীর কাজ চলে। কিন্তু ধন্চে করচ়া ডোবে না। সজাগ প্রহরীর মতোই হাত থানেক মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। ওরই মাঝখানে বাঁধা থাকে উভয়ের ডিঙ্গি—ছ'খানি ছোট্ট সংসার। বিধাতা বোধ হয় ওদের ওপর কিছুটা প্রসন্ধই এবার। বর্ষাব ধকল এবার অনেকটা কম। বংশীর দৃষ্টিও যেন পড়েছে গঞ্জের দিকে। গঞ্জের পাড়ই দিন দিন একটু একটু করে ভাঙছে! চরফুটনগরের ওপর দিয়ে বইছে মৃত্ শ্রোত। দূর দ্রান্ত থেকে নদনদী বয়ে আনছে লক্ষ্মীর আশীস্-কণা—জমির প্রাণশক্তি পলি মাটি। দীয়্ব করিম আসন বিছিয়েই রেখেছে। এখন মা-লক্ষ্মী এসে পায়ের ওপর পা তুলে কেবল বসবেন। ধন্চে করচার গায়ে বেশ পুরু হয়েই ধরা পড়ে শস্তুপ্রাণ। কার্তিকে আবার টান পড়ে জলে। করচা ধন্চের গায়ে বেশ পুরু হয়েই ধরা পড়ে শস্তুপ্রাণ। কার্তিকে আবার টান পড়ে জলে। করচা ধন্চের গায়ে বেশ পুরু হয়ে জমেছে শেওলা। কচকচে বালির পরিবর্তে গোড়ায় জমেছে পাঁক। কাস্তে দিয়ে ঝটপট কেটে দেয় ধন্চে করচার গাছ। হেমস্তের টানে থকথকে হয়ে আসে পাঁক দিন কয়েকের মধ্যে। উভয়ে মুঠো মুঠো ছিটিয়ে দেয় বীজ কলাই চরময়। ভিটির ওপর আরো উচু হয়ে বালি পড়েছে। চর বেড়েছে দ্বিগুণ হয়ে। দীয়্ব করিমের সংসার আবার মাটিতে নেমে আসে। নতুন করে গোছ-গাছ চলে ঘর-দোরের। প্রাণে মার আননদ ধরে না তুজনের। প্রথম প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে সার্থক হয়েছে।…

লক লক করে বেড়ে চলেছে কলাইয়ের ডগা। আর ক'দিনের মধ্যেই উটি দেখা দেবে। নতুন পলির ওপর প্রথম আবাদ। ফলন বেশ ভালই আশা করা যায়। মা লক্ষীর দয়া হলে চৈত্রেই ঘরে উঠবে দেবীর আশীস-কণা। গঙ্গের লোক হতবাকই হয়েছে। মাঝে মাঝে কেউ কেউ এসে ক্তৃহল জানিয়ে যায়। ফড়েরা এসেও টোপ কেলবার চেষ্টা করে। দীয়ু করিম অষ্টপ্রহর তদারকে নিযুক্ত। গরু বাছুরেরর মুখ লাগলে বাড় বাড়ন্ত দমে যাবে কচি কচি ডগাগুলোর। মায়্মের চোখকেও বিশ্বাস নেই। এক এক জনের দৃষ্টিতে যেন বিষ মাখানো থাকে। চোখ পড়লেই জলে যায়। ক্ষেতের মাঝে মাঝে বাঁশের মাথায় কালো হাঁড়ি বেঁধে চুন দিয়ে পুত্তলী এঁকে দেয় উভয়ে। করিম ভাল ঝাড় ফুঁক জানে। বংশ পরম্পরায় ফকির ওরা। ফকির বংশ নামেই বংশের পরিচয় ওদের। বংশী এখন এমনতাবে শুকিয়ে গেছে যে হেঁটে পার হয় গয়, ঘোড়া, ছাগল, মেষ। জায়গায় জায়গায় পায়ের পাতা পর্যন্ত ডোবে না। ওপার থেকে প্রায়ই কেউ না কেউ এসে উৎপাত শুক্র করে। চোথের পলক ফেলবার উপায় নেই। শুধু পশুপক্ষীই বা কেন? মায়ুষ চোরও কম নয়। তন্তনে শুটির লোভ অনেককেই হাভচানিতে ডাকে।…

ফাল্কনের মাঝামাঝি। ভাঁটিতে পাক ধরতে গুরু হয়েছে। বংশী ধলেশ্বরীর

বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে সোনালী শস্তের ঝল্মলানী। আর ক'টা দিন, তারপরেই শুরু হবে কাটা। কম করেও পঞ্চাশ পঞ্চায় মণের আশা করে এক এক জন। খুশী আর ধরে না। সন্ধ্যার পর করিমের দাওয়ার ওপর বসে তুই মিতাতে কথা হচ্ছিল। হুঁকো থেতে থেতে দীহুই প্রথম কথা পাড়ে, ভাইসাব, ধান পাট ব্নবার না পারলে স্থুখ নাই। অভাব কিছুতেই ঘুচব না। চল আর একদিন গোঁসাইজীর কাছে যাই! চর ত অনেকটা জাগচে। কান ভাঙানি দিবার মাইনধের অভাব নাই।

আল্লার দোয়া অইলে সবই অইব ভাইজান। আর কয়ডা দিন সব্র কর। থালি হাতে গেলে কি তাগ মন পাইবা? কলাই কয়ডা ঘরে উঠুক, কিছু হাতে কইরাই যাওয়ন যাইব, হাত বাড়িয়ে হুঁকোটা নিতে নিতে করিম উত্তর করে।

কলাই উঠতে আর মাসটাক। তৃদ্দিনে সব থতম অইব। দেশবার পাও না, মাইনষে কেমুন ঘুর ঘুর করবার নইচে ?

আমাগ আল্লা ভরসা। ই'ছাড়া উপায় কি?

উপায় একটা আচে ভাইসাব।

কি উপায় মোড়লের পো ?—করিম সবিশ্বয়ে প্রশ্ন করে।

আচে আচে, একটু ভাইবা ছাহ, মৃত্ন মৃত্ন হাসতে থাকে দীন্ত।

আরে ধুৎতর ভাইবা ছাহ, তুমি কও না ?

দীমু সহজভাবেই বলতে থাকে, আরে আমাগ থালের মৃথে ভাল-পালা দিয়া রাথচি, দেখ্চ ত ?

হ, তাত দেখ্চিই।

ঞ্জুলি উঠাইয়া পলো ফেললে কিছু বড় মাছ উঠব না ?

হ, তাতে উঠবই। তবে মাছ দিয়া তুমি কি উপায় করবা ? জাইলার মত মাচ বেচবা নাকি হাটে বাজারে ?

তোমার দেখচি বৃইড়া বয়সে ভীমরতিতে ধরচে। মাছ বেচ্ম্ ক্যান! ঐ
মাছ দিয়াই আসল কাম সাক্ষম।

মাছ দিয়া কাম সারবা!

হ, হ, মাছ দিয়া কাম সাক্ষম। তুমি বোজ না ক্যান? বড় বড় গোটা ছই গ্রমা যদি গোসাইজ্ঞীর চিচরণে নিবেদন করবার পারি, তাইলে কাম হইব না?—দীহুর ওঠে হাসি থেলে!

কিন্তু করিম সায় দিতে পারে না। না, ভাইজার্ন, ও মাছটাছ লইয়া গিয়া কাম নাই। হেবার দেখলা না, আণ্ডা দেইখা গোঁসাইজী কেম্ন রাগ করল ?

তুমি কোন ধবরই রাধ না ক্ষকিরের পো। ও রাগ-টাগ নোক ছাধানো। হরির মুখে আমি ছনচি, গোটা আষ্টেক বাদে ও সব আগুই তিনার প্যাটে গেচে। মাছ মাংস পাইলে আর কিচুই চাই না ওনার।

তুমি দেখচি আদা জ্বল খাইয়া লাগচ। তবে আর কথা কি? লুও, কাইল থেইকাই কামে লাগি।

হ হ, কাইল থেইকাই। আর দেরি করলে আমাগ কপালে আর জমি আইব না। হরি কইল, আর অনেকে নাকি কাছারিতে যাওয়া আসা করচে।

করিম সে-কথায় সায় দিয়ে ভেতর বাড়ির উদ্দেশ্যে ছোক ছাড়ে, কৈরে রহিম, কইলকাডা একটু বদলাইয়া দে। আর বেড়ার মণ্ডি থেইকা এক-তারডাও দিচ একবার। মোড়লের পো, আহ, দয়াল চানরে আইজ একটু ডাকি।

হ ভাইসাব, আমিও ভোমারে তাই কইবার চাইচিলাম। অনেক দিন ভোমার মুখে নাম হনি-না।

কলকেতে ফুঁ দিতে দিতে রহিম আসে। ফতিমা করেক থিলি পানও সক্ষেদিয়েছে। হুঁকোয় গোটা কতক টান দিয়ে একতারা নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে করিম। দীহু দোহারের জন্ম তৈরী হয়। বসস্তের মাতাল বাতাস বয়ে চলে দাওরার ওপর দিয়ে। স্বচ্ছ চাঁদ উঠেছে আকাশে। প্রাণের আবেগে গান ধরে করিম। উভয়ের মিলিত কণ্ঠ অহুরণিত হতে থাকে চরময়:

তুমি কোন্ বা ভাশে রইলা রে দয়াল চান।
আমি ভোমার লায়িগা খগিনী সাজিলাম
হারা-ইলাম কুলমান॥
আলা-ইয়া প্রেমের বাতি
বইসা রইলাম সারা রাতি
তুমি না আসিলা গুণনিধি
বল কেমনে বাঁচে পরান॥

চৈত্রের মাঝামাঝি কলাই ঘরে ওঠে। উভয়ের জমি আলাদা আলাদা।
দীয়্ব সম্ভর মণ পেয়েছে। করিম একাত্তর মণ। যেমন বড় বড় দানা তেমন
ঘিয়ের মতো রং। নতুন শাড়ী পরে তুই গিন্নী প্রথম শশু ঘরে তোলে। ফতিমা
পীরের শিন্নির জন্ম নতুন মাটির কলসীতে আলাদা করে এক মণ কলাই উঠিয়ে
রাখে। কৃষ্ণমও গোপীনাথের ভোগের জন্ম মণ থানেক আলাদা করে রাখে।
সেবার দীয়্বর ইচ্ছে ছিল অইপ্রহরের পরিবর্তে ছাপান্ন প্রহর নাম গান করায়।
কিন্তু সে সাধ ওর পূর্ণ হয়নি। রাক্ষুসী পদ্মা সব তছনছ করে দিলে। নিজেরাও
এতদিন জলের ওপর ভেসেছে। ঠাকুরের রূপায় আজ একটু আশ্রয় মিলেছে।
অইপ্রহর ছাপ্লান্ন প্রহরের ধরচা যোগানো এখনো সন্তবপর নয়। এখন যৎসামান্ত
ভোগ নিবেদন মাত্র। মা লক্ষ্মীর পূজোও কোনরক্রমে সারতে হবে। গত বছর
তো জলের ওপর ডিঙ্গির মধ্যে হয়েছে। দেবীর রূপা হলে আবার কবিগান
যাত্রাগান হবে। আবার আত্মীয়শ্বজন বন্ধুবান্ধবের পায়ের ধুলো বাড়িতে
পড়বে। আরার উৎসব-ম্থর হয়ে উঠবে দশদিক। স্বপ্রে স্বপ্রে রঙীন হয়ে ওঠে
সোনালী ভবিষ্যৎ।

মঙ্গলবারের হাটবার। মাত্র চার আনায় পাচ সের কলাই বেচে দেয় দীন্থ। সবটা দিয়েই গোপীনাথের আথড়ায় গিয়ে বাতাসা কিনে ভোগ দিয়ে আসে। ঠাকুর দেবতার ভোগ না দিয়ে একটা কানাকড়িতেও হাত চোঁয়ানো চলবে না। মরে গেলেও না। প্রথম শস্ত বেচা পয়সা—ও তো ঠাকুরেরই প্রাপ্য। তাঁর দয়াতেই তো অকূলে কূল পেয়েছ—ক্ষেত ভতি ঘি-কলাই। বেশ ঘটা করেই হরিলুট দেওয়া হয় চার আনায় পাঁচপো বাতাসা। গোবিদ্দ কীর্তনিয়া আসে। সঙ্গে শ্রীধর খোলী, অথও সাধু। দীন্থ নিজেও দোহার টানে—খোল বাজায়। ঘণ্টা তুই চলে নাম গান। তারপর ঝুমুরের সঙ্গে অঙ্গ তলিয়ে নৃত্যে। মেয়েরা উলু দেয়। মোহস্ত চরণ দাস মন্দির থেকে ছিটিয়ে দেন মুঠো মুঠো লুটের বাতাসা। যে ঘেভাবে পারে লুফে নেয়। যে না পারে তাকে পরে হাতে বেঁটে দেওয়া হয়। মাত্র চার আনায় প্রাণগঙ্গা বয়ে যায়।

রাখাল গোসাইকে তুটো বড় গরমা ও ঝুড়ি খানেক গল্দা চিংড়ী ভেট দিয়ে পাঁচ বিঘে করে আরো দশ বিঘে জমির দখল পায় তুই মিতায়। কলাই বেচে -পঁচিশ পঁচিশ করে নগদ টাকাও দিতে হবে পঞ্চাশটি। আর হুটো দিন দেরি হলে সর্বনাশ হয়ে যেতো। পদ্মার পার থেকে অন্ত একদল চাষী এসে নাকি ধর্না দিতে শুরু করেছিল। রাখাল নিতান্ত খাতির করেই ওদের দিলে। তাইতো বললে সে। নাকগে, ঠকা জেতা ঘাই হোক—জমি তো হাতে এল। এথন দায় শুধু ঐ পঞ্চাশটি টাকার। তা দর যতো মন্দাই হোক এতগুলো কলাই বেচে এ টাকা শোধ দেওয়া যাবেই।…দীত্ব করিম অনেকটা নিশ্চিন্ত। গজ থেকে দলে দলে সব ফড়েরা আসছে। অবশিষ্ট কলাই রেচে ফেলবার জন্ম উস্কানীরও অস্ত নেই। কিন্তু ওরা পাকা চারী। কখন দর ওঠে আর কখন দর নামে পূর্ব অভিক্রতায় সে-পাট ওদের জানা। এখদ চাই ধৈষ। দাতে দাত চেপে থাকা। অভাব তো সংসারে লেগেই আছে। ছোট ছোট ছেলেপুলেগুলোও যেন এক-একটা খুদে রাক্ষ্স। সকালে ঘুম থেকে উঠেই চাই এক বাটি পাস্তা নয়তো এক কাঠা গুড় মুড়ি। তা ওদেরই বা আর দোষ কি? ভালমন্দ তো আর কিছু মুখে দিতে পায় না। ঐ তো সামাগ্ত হুটি ভাত আর মুড়ি। তাও না দিতে পারলে দাঁড়াবে কি দিয়ে? এ সময় হাটের রোজগার নেই বললেই হয়। চৈত্তের মন্দায় কোন চাধীই হাতের জিনিষ বেচতে রাজী নয়। ফড়েরাও বসে বসে আঙুল চুষছে আর হা হুতাশ করছে। অভাবের তাড়নায় দীয়ু করিমও সময় সময় অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। এক-একবার ভাবে, কলাই ক'টা বেচে সব ৰুঞ্চাট চুকিয়ে ফেলে! রাথালকে দিতে হবে পঞ্চাশ টাকা। তার ওপরেই নির্ভর করছে জুমির পাকাপাকি বন্দোবস্ত। তারপর এখন বলদের আবশ্যক থাকলেও একটা ভূগেল গরু না হলে ছেলেপুলেদের বাঁচানো শক্ত। বর্ধার আগে ঘর-দোরের ওপরও নজর দেওয়া দরকার। 

কন্ত মোটে তো এ ক'টা কলাই সম্বল। এথনকার এই মাটির দরে বেচলে ক'টাকা আর হাতে থাকবে? ফড়েরা চরে এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হুঁকো টানে। মুঠো ভতি কলাই হাতে নিয়ে যাচাই করে দেখে। কিন্তু দর আর কিছতেই ওঠে না। সব শেয়ালেরই যেন এক রা। মাত্র একজন অতিকষ্টে হু'টাকা এক আনা দর দেয়, আর সকলেই তু'টাকা। কিন্তু তিন টাকার কম দরে বেচলে যে সংসার ধরচাই কুলোবে না! নীমু করিম দাঁতে দাঁত চেপে অপেক্ষা করে।…

বৈশাখের মাঝামা।ঝ। তু'টাকা তু'আনা দরে সব কলাই বেচে দেয় উভয়ে। নাবেচে উপায় নেই। সামনের হাটে রাখালকে টাকা না দিলে সব ব্যবস্থাই বানচাল হয়ে যাবে। জল আসার আগে সমস্ত চর জুড়ে লাগাতে হবে ধন্চে করচা। এবার আর একা একা সব পেরে উঠবে না। ফ্রতিমা কুস্থম সাহাষ্য করলেও জন তুই কামলা নিতে হবে। টাকার অভাবে গত বছর অপেক্ষা এবার বেশি দেরিই হয়ে গেল। ভাগ্যিস জল এবার নামি আসছে। নয়তো বাড়তেই পারতো নাধন্চে করচার চারা। শিকড় ভূমিষ্ঠ হবার আগেই তলিয়ে যেতো সব। মীরপুরের হাট থেকে গরু আনতে হলে সেও এই শেষ সময়। এরপর আর হাঁটা পথে গরু আনা সম্ভবপর হবে না। বড় নৌকায় চড়িয়ে গরু আনায় অনেক খরচ। সোত পাঁচ ভেবে গোলা উজাড় করেই কলাই ক'টা বেচে দেয় ছুজনে। বাড়ির উঠোনে শক্ত করে বাঁধা रय माठा । नहीत পात (पंरा ४न्८ठ कत्रठा ७ ठांस ठांस लागारना रूरस यास । রাখালের নিকট ওয়াদাও সময় মতোই রক্ষিত হয়েছে। কিন্তু চুধেল গাই আর গোয়ালে আসে না। হাড় জিরজির করছে ছেলেপুলেগুলোর। মুখে আঙুল চুষেই ছথের তেষ্ঠা মেটায়। বুক ফেটে যায় ছজনের। কিন্তু কিছু করার উপায় নেই! অবস্থা চরমে ওঠে আষাঢ়ে। কলাইয়ের মণ সাড়ে তিন টাকা। চোখের জলের সঙ্গে নদীর জল মিশে সমস্ত চর তলিয়ে যায়। তবুভাগি। ভাল যে এবার আর ডিঙ্গিতে উঠতে হয় না। মাচার ওপরেই কোনরকমে টিকে যায়।

আবার কর্তিক আসে, জলে টান ধরে। চতুগুর্ণ হয়ে জেগেছে চর।
নাগিনী কন্যা ধলেশ্বরী ঝিমিয়ে পড়েছে। একদা বিষ-দাঁতে কেটে ক্ষেত খামার
তছনছ করেছে। কিন্তু এখন আর ওর সে দাপট নেই। বর্ষায়ও এখন আর তেমন
কণা তুলে নাচতে পারে না। বালিতে বালিতে বুকে যেন পাষাণ চাপা পড়েছে।
হ'চার বছর অন্তরই তাই ওকে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে দেখা যায়। প্রবল উচ্ছাসে
ভাসিয়ে নিয়ে যায় দিগবলয়। ব্রহ্মপুত্র নন্দন বংশীও আজ নিস্প্রভ। পিতৃদন্ত
ব্রহ্মতেজ একেবারেই মিয়মান। চরে চরে বিশুক্ষ বক্ষকোষ। কোনরকমে এ
ওর গায়ে এলিয়ে পড়ে গড়িয়ে চলেছে মাত্র।

দীয় করিম যথারীতি কলাই ছিটিয়ে দেয় থকথকে পলির ওপর। সঙ্গেছোলা মৃগ। বিস্তৃত অঞ্চল আজ শস্ত-দায়িনী হয়ে উঠেছে। অন্তর্বর বালুকারাশি উর্বরা শক্তিতে প্রাণময়ী। খুশীতে উপচে পড়ে উভয়ে। আর বিঘা দশেক করে জমি দখলে এলে মৃথর হয়ে উঠবে সংসার। আবার যাত্রাগান, কবিগান আর ধামাল উৎসবে মেতে উঠবে আনাচে কামাচে। লক্ষীর পদধ্বনী শোনা. যাছেছে। শুধু বরণ করে ঘরে ভোঁলা।

মরস্থমে মণ মণ বিক্রি হয় মুগ, কলাই, ছোলা। লক্ষ্মীর ঝাঁপি ফেঁপে ওঠে দিন দিন। রাখালকে পঞ্চাশের জায়গায় একশ দিয়ে আরো পাঁচ পাঁচ বিঘার অধিকার লাভ হয়েছে। কিছু ফলমূল মাছ মিষ্টিও দিতে হয়েছে। গঞ্জ থেকে বাণ্ডিল বাণ্ডিল ঢেউ টিন আসে। শালের খুঁটি পুঁতে উঁচু ভিতের ওপর তৈরী হয় পাকা ঘর। কলাগাছের সারির ভেতরে সোনালী রদ্ধুরে ঝিক্মিক্ করে নতুন ধরগুলো। গঞ্জের লোকের চোখ ঝলসায়। মাত্র বছর ভিনেকের ভেতর স্বপ্ন দেখছে ওরা। চরফুটনগর এখন এ অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ শস্তা-ভাণ্ডার। জমির দাম কাঠা প্রতি পঞ্চাশ ঘাট টাকা। রাখালের আফসোস হয় এতণ্ডলো জ্বমি হাতছাড়া করে দিয়ে। খোদ মালিকের কাছেও কটক্তি শুনতে হয়েছে ওদের। ইচ্ছে থাকলেও দীন্ত করিম আর অধিক জমির আশা করে না। বালির ঢিপি শস্তাগারে রূপান্তরিত হয়েছে। এখন তো ।জুয়াড়িদের পাল্লা চলবে। ধাপে ধাপে চড়বে জমির দাম। যা হোক, মা লক্ষ্মী হাতে তুলে যা দিয়েছেন ভাতেই ওরা খুশী। নাগ নাগিনী যদি আর ওদের ছুবলে না খায় তা হলে কেটে যাবে দিন কোনরকমে। পূজো-পার্বণে বংশের ধারাও রক্ষিত হবে। বংশী ধলেশ্বরীর উদ্দেশ্যে মনে মনে শ্রদ্ধা জানায় উভয়ে, দোহাই মহাদেব মহাদেবী, রক্ষা করো আমাদের। কাঙালদের আর মেরো না।...

এবার লক্ষ্মীপূজো ভিটির ওপরেই হয়। পূর্বরীতি অন্থুযায়ী গান-বাজনা না হলেও গঞ্জের জন কয়েক সাধু সজ্জনের পদধূলি পড়েছিল। পেট ভরেই প্রসাদ পেয়েছেন সকলে। মোহস্ত চরণ দাসের অন্থুগ্রহে গোপীনাথের ভোগও হয়েছে মণ থানেক চালের অন্ধ দিয়ে। শ্রীধর খোলী, গোবিন্দ কীর্তনিয়া, অথও সাধু সকলেই ষোগদান করেছিলেন। বেশ জমেছিল আসর নাম গান আর পালা গানে। তিন মণ তুধের শিন্নিতে নারায়ণ পূজোও সম্ভবপর হয়েছে শুভ গৃহ-প্রবেশ-লগ্নে। গঞ্জের আবালবৃদ্ধ দলে দলে এসে প্রসাদ পেয়ে গেছে। সঙ্গে মুঠো মুঠো কচকচে মুড়ি।…

করিমের বাড়িও উৎসব-মৃথর। বছর তিনেক দায়ে পড়ে সব বন্ধ ছিল। তিটে ছাড়া হওয়ায় শিশু সামস্তদের কোন থোঁজ থবর ছিল না। ইচ্ছে করেই কোন সংস্রব রাথেনি করিম। ছিয়্মৃল মান্থ্যের আবার পরিচয় কি? সে না ঘাটের না পথের। আজ খোদাতায়ালার ইচ্ছায় আবার সব হতে চলেছে। ঝাড়-ফুঁক এতদিন প্রায় বন্ধই ছিল। কাছের মান্থ্যুও এতদিন ওর গুণপনার কোন সন্ধান পায় নি। ক্ষকিরান্তি ওদের বংশের সাধনা। ক্ষজি রোজগারের

ফদ্দি নয়। তাই শত অভাব অভিযোগেও কারো নিকট হাত পাততে পারে নি। ও যেন ভূলেই গিয়েছিল সব মন্ত্রতন্ত্র। মিতা দীম্ব সব খবর রাখে। সম্পদে বিপদে সে-ই একমাত্র সাখী। কিন্তু দীম্বও এতকাল সমগোত্র হয়ে জোয়াল টেনেছে। কারো কাউকে সাহায্য করার মতো সঙ্গতি ছিল না। হ'জনে একসঙ্গে নিরালায় বসে দয়াল চানরে ডেকেছে। খোদা দয়াময়। সংসারে হংখ আবার কি? বরং ভাগাবান ওরা। মিত্রতা ওদের অস্তরে বাহিরে। এক সঙ্গে হংখের সাগরে মাঁণ দিয়েছে এক সঙ্গে তীরে উঠেছে। এ খেন এক তন্ত্রীতে পৃথক সত্তা। একজন কাঁদলে আর একজন কাঁদবে, একজন হাসলে আর একজনও হাসবে।

মাঘী পূর্ণিমা। তিন বছর পর আবার করিম ফকিরের বাড়িতে ধামাল <mark>উৎসব শুরু হয়েছে। ফ</mark>কিরাস্তির চরম উৎসব ধামাল উৎসব। দূর দূরান্তের শিশু সামস্তদের চিঠি লিখে সংবাদ দেওয়া হয়েছে। কেউ ছুটে এসেছে, কেউ প্রণামীর টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে। একাদশী তিথি থেকেই খোলা হয়েছে মণ মণ চালের অন্নসত্ত। চরফুটনগরের কারো বাড়িতে এ ক'দিন রান্না হবে না। অতিথ অভাাগতসহ থাও দাও আনন্দ কর। হোগলার ছাউনী দিয়ে নতুন নতুন ঘর তোলা হয়েছে চরময়। শত শত নরনারীর ভিড়ে জমজমাট। **मिकानीता** এসে मिकान थुलाइ। स्मलाग्न भरागत विभूल म्यारिका। চর কলকণ্ঠে মুখর। যাত্রই বোব হয় জানে দীমু করিম। উৎসাহী জনতার মধ্যে কেউ কেউ বেশ জোরের সঙ্গেই মন্তব্য করে, আরে এই তো কথা। এত বড় গুণী না হলে বালির চরকে কেউ এমন করে গড়তে পারে ? সব ভোজবাজী। করিমের ওপর শ্রদ্ধা বেডে যায় আশপাশের সমস্ত গাঁয়ের লোকের। দলে দলে এসে মোমবাতি জ্বেলে দিয়ে যায় ফকিরের আসনের সামনে। ফল ফুল বাতাসার ছড়াছড়ি। স্থূপাকার হয়ে পড়ে পয়সা, আনি, হু'য়ানি, টাকা। করিম এর একটি পয়সাও হাত দিয়ে ছোঁবে না। সব উৎসবে খরচ করে দিচ্ছে। আজ ওর পরম সোভাগ্য। অগুনতি মান্ত্র্য এসে জমায়েত হয়েছে চরফুটনগরে। কারো তেলপড়া চাই, কারো বা জলপড়া। আপাদ মস্তক ঝেড়েও দিতে হবে কাউকে কাউকে। বিরামবিহীনভাবেই যথারীতি করে চলেছে করিম। বিরক্তির লেশ মাত্র নেই চোখ মুখে।

আজ পুণ্যাহ। সকাল থেকেই নিয়মিতভাবে ব্যাণ্ড বাজছে। আজ আর কোনরকম ঝাড়-ফুঁক হবে না। সমস্ত দিনরাতই চলবে গান। বিরাট চত্ত্বর জুড়ে আসর তৈরী হয়েচে। আকাশে ধ্বজা উড়ছে পং পং করে! রান্ন।
খাওয়ার আজ বিপুল সমাবেশ। টাকা-কড়ি যা কিছু সংগ্রহ হয়েছে সব
উজাড় করে থরচ করা হবে। কাপড়, গামছা সব বিলিয়ে দেওয়া হবে গরীব
ছংখীকে। যদিও সংসার আছে তবু ফকিরের কোনরকম সঞ্চয় রাখতে নেই।
বিশেষ করে দয়াল চানের নামে যা এসেছে তা তো নয়ই। করিম মহাখুশী।
—সমস্ত চরফুটনগর জুড়েই যেন আজ খুশীর বান ডেকেছে। জীবনের বড়
সঞ্চয়ই হলো আনন্দ। করিম সেই আনন্দ সায়বেই ডুব দেয়।…

এক-একটি বর্ষা যায় চর্রুফ্টনগরের এক-একটি অঞ্চল ফেঁপে ওঠে। বছর পাঁচেকের চেপ্টায় ক্ষ্ম চর বিরাট এক পল্লীতে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রতি বছরেই নতুন নতুন মান্ত্র্য ঘর বাঁধছে। চাবের জমি মেলাই এখন ভার। জমিদার রমেক্র নারায়ণ রায় চৌধুরীর মরা গাঙ্ডেও আবার জায়ার বইতে শুরু হয়েছে। উচ্ছুজল জীবন যাপনে লাটের কিন্তি বন্ধ হয় হয় অবস্থা। প্রজার ব্কের ওপর বাঁশ ডলাই করেও সংকুলান হচ্ছিল না। চর্রুফ্টনগরের চরই আবার নতুন সমৃদ্ধির স্ট্চনা করেছে। ছোট ছোট খণ্ডে চলেছে প্রজাবিলি। মোটা নজরানা। একসক্ষে অধিক জমি কাউকে দেওয়া হয় না। নায়েব গোমস্তাকে আর বিশ্বাস নেই। বছর তিনেক নিয়মিত এসে ঘাটে লাগছে তাঁর "গ্রীণবোট"। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে আগমন, আশ্বিন কার্তিকে প্রত্যাবর্তন। দীম্ব করিম আর ছিটে-ফোটা জমিও পায় না। তা না পাক, মা লক্ষ্মী ওদের কুশলেই রেখেছেন। চরের মোড়ল ওরাই। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যও ওদেরই। বিপদে আপদে ওদেরই শরণাপন্ধ হয় চরের মান্ত্র্য। ছোট বড় প্রায় শ'থানেক ঘরের বসতি। লোকসংখ্যাও হাজারের ওপর।…

চর হ'ভাগে ভাগ হয়েছে, মাঝথানে থাল। দীয়ুরা জাতিতে নমশৃদ্র। উপাধি বৈরাগী। বংশ পরম্পরায় হরিভক্ত ওরা। প্রতি সন্ধ্যায় খোল বাজিয়ে কীর্তন করা, বৎসরে একবার অষ্টপ্রহর মহোৎসব করা, বিপদে আপদে লুটের মানত করা ওদের বংশ-রীতি। জাত বোষ্টমের সঙ্গে ওদের কোন মিল নেই। পুরোপুরি সনাতন পন্ধী। কাছা দিয়েই কাপড় পরে। তবে তিন লহরে কাঠের মালা ওদের প্রত্যেকের গলাতেই শোভা পায়। বোষ্টম নয়—হরিভক্ত বৈষ্ণব। দীয়ুর নাম অমুসারেই থালের নাম বৈরাগীর থাল নামে পরিচিত। বর্ষায় কানায় কানায় ভরে ওঠে—শীতে ভকিয়ে যায়। রমেক্ত নারায়ণ গঞ্জে

এলে রাত্রিবাস থালের মৃথেই করেন। সম্ভবতঃ ঝড় তুফানের হাত থেকে গ্রাণবোট রক্ষা করা। গত ত্ব'বছর থেকে একটু নেক-নজরই পড়েছে যেন তাঁর চরফুটনগরের ওপর। বর্ষে বর্ষে চরফুটনগর বাড়ছে—তার আশা আকাজ্জাও। অর্থ চাই—প্রতিপত্তি। হয়তো আরো কিছু।…

### 1 6 1

বংশী বয়ে চলেছে উত্তর দক্ষিণে, ধলেশ্বরী পূবে পশ্চিমে। নদ নদীর সঙ্গম কেন্দ্র থেকে বন্ধীপের মতো উঠেছে চরফুটনগর। বংশীর পূর্ব পাড়ে গঞ্জ সাভার। ধলেশ্বরীর দক্ষিণ পাড়ে চরধল্লা—বর্ধিষ্ণু থামার বাড়ি। চর না বলে ধল্লাকে সমৃদ্ধশালী জনপদ বলাই সমীচীন। চরফুটনগর অপেক্ষা চরধল্লার ভৌগোলিক স্থায়িত্বও কয়েক পুরুষের। বেশ কয়েক বর সম্পদ্ধশালী গৃহস্থের বাস। অধিবাসীরা অধিকাংশই মৃসলমান। সাদাসিধে ওদের চাল-চলন—সহজ সরল মনোবৃত্তি। মিথ্যে কথা কেউ বলাতে পারে না ওদেব দিয়ে। স্বয়ং পীর এসে বললেও না। চরধল্লার মোড়ল পলান বেপারি।

আব্বজান যাট বছর বয়সে বেহস্তে গেলেন। পলান বছর দশেকের বালক। আশাজান তো শৈশবেই গত হয়েছেন। কি দিয়ে গেলো রহমৎ পলানকে? ছোট্ট একথানা থড়ের চালা ঘর আর গোটাকতক মাটির সান্কী ঘড়া, বদ্নী। পোড়া পেট্ট কি আর ওতে চলে ?…রহমতের দোষ নেই। কিছু থামার জমি তার ছিল। গোটাকতক গরু বাছুরও। পলান তো 'কালা-গাইয়ের' ছুধ থেয়েই মানুষ হয়েছে। গাঁটাগোট্টা চেহারা তো সেই ।অতীতেরই সাক্ষ্য। কিছু রাক্ষ্সী ধলেশ্বরী সব গিলে থেলে। জমিজ্বমা তলিয়ে গেল—আশাজানকে থেলো কাল নাগিনীতে।

আবাঢ়ের রাত। ঘুট্ঘুটে অমাবস্থার অন্ধকার ভেপসা গরমে ঘরে তিষ্ঠানো দায়। দাওয়ার ওপর খেজুর পাতার পাটি বিছিয়ে ভয়েছে ছালেহা। পলান তখন ছথের শিশু। সারা দিনের খাটুনীর পর এক নিমেষে হ'চোখ এক হয়ে আসে ছালেহার। রহমৎ নিয়মিত মাচার ওপরেই শোয়। ওর আবার ভিজে মাটি সহু হয় না। শ্লেমার ধাত—একটুতেই কাশির দমক ওঠে। দিন্তি পলানকে বুকে চেপে মাই দিতে দিতে অসাড়েই ঘুমিয়ে পড়ে ছালেহা। হঠাৎ বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলে ছোবল পড়ে। "মলাম মলাম, কালিয়ে

নিল কালিয়ে নিল" বলে চীৎকারে সমস্ত বাড়িখানাই ষেন ডুকরে ওঠে। রহমতের ঘুম পাতলা। চীৎকার শুনে শিয়রে রাখা রামদা নিয়ে মাচা থেকে এক লহমায় লাফিয়ে পড়ে। না না, চোর ছাাচর নয়। লঠন ধরিম্বে কাছে আসতে না আসতে বাজীমাত। মুখ দিয়ে গোলা উঠছে ছালেহার। অকোরে থুন ঝরছে। বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলের ডগা দিয়ে। রাক্ষসী অনেকটা মাংস ছুবলিয়ে থেয়েছে। রহমতের বুঝতে দেরী হয় না। তাড়াতাড়ি পার্টের দ্ভি দিয়ে তিন জায়গায় তাগা বেঁধে ফেলে। কিন্তু বড দেরি হয়ে গেছে। কালনাগিনীর বিষ দমকে দমকে উঠেছে শিরা উপশিরায়। কিছুক্ষণ দাপা-দাপি করে নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে ছালেহা। রহমতের বুক ফেটে কান্না আসে। সোরগোল শুনে প্রতিবেশীরা এসে জড় হয়। ওঝা ফকিরও আসে। ভিনদিন তিন রাত্রি চলে ঝাড় ফুঁক। কিন্তু ছালেহা আর জাগে না। রাক্ষ্সী ধলেশ্বরী ওর গোরস্থানটা পর্যন্ত উদরে পুরেছে। যাক—সব যাক। রংমতের কোন শোক আফসোস নেই। ছালেহাই যদি না রইলো তবে আর জমিজমা দিয়ে কি হবে ? নদী আর নাগিনী কাকেও তোয়াক্কা করে নাও। বয়সেও ভাটি পড়েছে। এখন আর ওকে মেয়ে দেবে কে? তা ছাড়া কি আছে যে ভাই দেখে পরের ঝি ঘরে আসবে! সবই তো তলিয়ে গেল। নতুন করে ঘর বাঁধা আর হয় না রহমতের। পলানের দিকে চোখ তুলে চাইতে পারে না। আব আধ কথায় 'আম্মা আম্মা' বলে চীৎকার করে পলান। গলা শুকিয়ে ওঠে ঘুধের তেষ্টায়। এক হাতে চোধ পোঁছে আর এক হাতে পলানকে সামলায় রহমৎ। কিন্তু পলানকে ভালভাবে মামুষ করতে হলে গৃহলন্দ্মীর দরকার। মনকে শক্ত করতেও চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না। ঘর-দোরে পা দিলেই যে ছালেহার কথা মনে পড়ে। পাছা-পেড়ে শাড়ী পরে গাঙের ঘাটে জল ভরতে মেতো ছালেহা। দাওয়ার ওপর বসে কল্পের পর কল্কে তামাক খেতো আর অপলক নেত্রে চেয়ে থাকতো রহমৎ। মাঠ থেকে ফিরতে দেরি হলে নিজে ছুটে যেতো ছালেহা নাস্তা নিয়ে। দাঁড়িয়ে থেকে থাওয়াতো···আঁচল দিয়ে বাতাস ···রহমতের তু'চোখ ছলছলিয়ে ওঠে । কালনাগিনী ওকে থায় না কেন? একবার বাগে পেলে বিষ দাঁত ভেঙে দেবো না।…না না, সবই খোদাতায়ালার মৰ্জি। কপাল ভাল হলে অসময়ে ছালেহাই বা যাবে কেন আর পলানেরই বা এত ত্বঃথ হবে কেন ? গলায় কলসী বেঁধে ধলেখনীর জলে ডুব দিলে সব জালা জুড়ায়। কিন্তু পলানের কি উপায় হবে ? খা বাড়ির আর রইলো কি পলান ছাড়া! ঘর-দোর জমি-জমা গরু বাছুর সবই তো গেল। একমাত্র পলানই যা ভরসা। ছালেহার বুকের রক্ত বইছে পলানের শিরায় উপশিরায়। পলানের মধ্যেই বেঁচে আছে ছালেহা। প্লান—পলান পলান, ছুটে গিয়ে বুকে চেপেধরে রহমৎ পলানকে। চুমোয় চুমোয় ভরে দেয় ওর কছি সোনা মুখ।

মা ছাড়া তুধের শিশুকে মান্ত্য করা কঠিন কাজ। আত্মীয়স্বজনদের ভেতর কেউ কেউ নিতেও চেয়েছিল পলানকে। কিন্তু রহমৎ দেয়নি। সংসারে ওর আর এমন কি কাজ? ক্ষেতথামার সবই তো গেছে। একা পলানকে সামান্ত একট্ যত্ন-আত্তি করতে পারবে না? নিজের জন্তও তো তুটো চাল কোটাতে হবে। পলানকে ভাসিয়ে দিলে বেহস্ত থেকে কি ছালেহাই ওকে ক্ষমা করবে? অন্ত পর কারো কথায় কান না দিয়ে নিজের জিম্মায়ই রাখে রহমৎ পলানকে। মাত্র দশে পা দিয়েছে পলান, রহমতেরও ডাক আসে ছালেহার পাশে।

দশ বছরের পলান আজ পঞ্চাশউধ্বে পা দিয়েছে। জমিজমা, ক্ষেত খামার, বাড়িবর, নৌকো, ডিঙ্গি সব হয়েছে। চরধল্লার মাথা আজ ও। ওর একটি মাত্র ইঙ্গিতে সমস্ত চর ওঠে বসে। সালিসী দরবার কোন কিছুই ওকে ছাড়া হয় না। চরের কোন চাষী মহাজনের কাছ থেকে কর্জ নিতে গেলেও চাই ওর সই-সাবুদ-জামিন হওয়া। পলানের স্থপ সমৃদ্ধি অতুলনীয়। আল্লার মর্জিতে চরধল্লার কেউ কোনদিন না থেয়ে থাকে না। ঈদ, মহরুম, রমজানেও প্রাণ খুলে মাততে পারে সকলে। চরধন্নার পসার লোভনীয়। গঞ্জ থেকে দলে দলে ফিরিওয়ালারা আসে দই, সন্দেশ, রসগোল্লা নিয়ে। শাড়ী, গামছা, ফুলেল তেল নিয়েও আসে কেউ কেউ। সব নিঃশেষে বিক্রী হয়ে যায়। আর হবে নাই বা কেন? চরধল্লা তো এ অঞ্চলের মধ্যে পাটের একটি খুদে আডত। ক্ষেতের ধান, কলাইতে সারা বছরের খোরাক চলে। পাট থেকে আসে বাড়তি পয়সা। গঞ্জের বাজারে অন্য অঞ্চলের পাট দশ টাকা দরে বিক্রি হলে চরধল্লার পাট বিক্রি হবে কম করেও দশ টাক। আট আনা দরে। এ অঞ্চলের মধ্যে উৎরুষ্ট পাট বলতে চরধন্লার পাটকেই বোঝায়। সালে চড়া দরে পাট বেচেই সমস্ত চরময় নতুন ঢেউ টিনের ঘর উঠেছে। সোনালী तुम्, तत्र वालमल करत ठत्रथहा। गाराधत भरथ मोरकांग्न स्वराज स्वराज ভিন্দেশী মামুষ হতবাক হয় চরধল্লার সমৃদ্ধি দেখে। ছোট বড় ঘরগুলোর

ওপর কলার-ঝাড় আর বাশ-ঝাড়ের ছায়াবান্ধী চলে বসস্তে শরতে। চর নয় তো যেন এক ইন্দ্রপুরী।···

হঠাৎ পাঁচ-দাত টাকা থেকে ত্রিশ-বত্রিশ টাকায় ওঠে পাটের মণ। মহাজনের বাদ-বকেয়া কজ এক বছরে শেষ হয়ে যায়। পঞ্জের বাবু ভূইঞার। এবার আর ইলিশ মাছ ও ফজলী আম মুখে দিতে পারে না।

আরে কভ চাই ? ছুই টেহা ? নামাইয়া থোও মাঝির পো, আট আনার ইলেশ ছু'টাকায় কিনে নিয়ে যায় চরধলার এক চাবী। পঞ্চাশ টাকার পাট ভিনশ' টাকার বেচে হাত ভতি করকরে নোট পেয়েছে আন্ধকের হাটে। আট আনার ইলেশ ছু'টাকায় খাবে ভাতে আর হয়েছে কি ? ক্ষেতে কি বছর সোনা ফলাব। আনক্ষে খাবে ঘ্যাবে গান গাইবে। চাষের কলাকোশল যথন জানা আছে তখন খাব ভাবনার কি ?…টাকায় চারটে দরের কল্পলী আম ছু'টাকা দিহে।তনটে কিনে নিয়ে যায় আর একজন। হল্দে রছের বাছাই মাথার ফলা গ্রেম্ব এক বাব্যশায় দর ক্যাক্ষি করে দাভিয়েছলেন। এ বনে যান। ইাড়ে ভতি মিঠাই মণ্ডা এক-একজন চাবার হাতে। গাধারে কারো দাব্য নেই পাট-চাবীর নজর বাচিয়ে কোন জিনিষ কিনে বান

আল্লার করলে সামনের সন আর ধান বুধুম না মঞ্জা, এক গড়া নোট ওপতে গুপতে মন্ত্রা করে একজন আর-একজনকৈ সক্ষা করে। স্কলের মুখ্ট হাসিস্থা। ক্যাড় কাড়ি কাপড়-চোপড় আর বালসামগ্রী কিনে ডিক্লি ভানিয়ে দেয় মানর হুবে। সারি গায়—চলে রঙ ভামাস।।

চরবল্পা আর চরফুটনগরে চলে মিতালী। ধণ্দেশ্বরী প্রতিক। রুগিণীর মতোই নির্দ্ধীর: না আছে স্রোভ না উচ্ছ্বাস। সরু এক কালি রূপালী জরির ফিতে মেন একে বৈকে চলেছে আপন স্বেয়ালে। ইটো পথেই পারাপার চলে। চরবল্লার মান্ত্ব আপে চরফুটনগরের মান্ত্ব যায় চরধল্লায়: ১৯মেন্ত জলে টান বরলেই ছোটরা একটু একটু করে পা কেলতে শুরু করে। গামছা বা লুক্ষিপানা মাথায় জড়িয়ে দিবি। পার হয়ে যায়। বর্ষার ধলেশ্বরী বিমাতার মাতাই এতদিন ওদের দূরে রেশেছিল। ভিন্নি বেয়ে যাতায়াত সব সময় সম্ভবপর ছিল না। স্বযোগের অভাবে অনেক সময় মনের বাসনা চাপতে হয়েছে। এবার রাক্ষ্মী শায়েন্তা হয়েছে। ছোবল মারা ভো দূরের কথা পাশ দিরবার ক্ষমন্তাও এখন নেই।

ভান পা'টা কিছুদিন থেকেই কনকন করতে শুরু করেছে পলানের। গঞ্জের ভোলা কব্রেজের ওষুধে এক গাদা টাকা নইই হয়েছে কেবল। ফল কিছুই হয়নি। পা'টার জন্ম দিন দিন বড় ভাবনাই হচ্চে পলানের। বেঁচে থেকেও খোড়া হয়ে থাকবে নাকি ও! কাজ্জর বল যতই থাক—পায়র বল না থাকলে চাধার চলে কি করে! করিম ফকিরের তো ঝাড়ফু কেব স্থ্যাতিব অস্ত নেই, গেলে হয় না একদিন? সাকিনা তো অনেক দিন থেকেই ওয়্র ছেড়ে ফকিরের শরনাপন্ন হতে বলছে। সেই ভাল, যাওয়াই যাবে একদিন, হুঁকো টানতে টানতে দাওয়ার ওপর বসে ভাবছিল পলান।

সাকিনা মাস কলাই কোটানো একবাটি গ্রম সর্থের তেল াতে নিয়ে কাছে এসে বসে। আন্তে আন্তে মালিশ শুরু করে। একটু কাঁজের সঙ্গেই বলে, কভ দূর জাশের মান্ত্র্য আইসা বালো হইয়া হাইবার নৈচে। আর তুমি কাচের থনে কাচে তাই যাইবার পার না?

পলান নিজের গরজেই যাবে বলে স্থির করেছিল। বউয়ের কথায় অধিকতর উৎসাহ বোধ করে। হেসে হেসেই সম্বতি জানায়, তা তোমক ২০লেই যহন কইবার নৈচ তহন যামুনে একদিন ফকিরের কাচে।

সাকিনা খুশী হয়। তাইতো, পুরুষ মান্ত্রের ডান পায়েই বলা সেই ডান পা-ই যদি না রইলো তবে কাজকর্ম করবে কি দিয়ে প্র পলানের সম্মতিতে সোৎসাহেই জবাব দেয়, হ হ, তাই যাও। মিচামিচি আর দেবি কইরা কাম নাই। কাইল বিহানেই যাও।

পলান পরদিন থব ভোরে ঘুম থেকে 'ওঠে। স্থোদয়ের আগেই চরফুটনাগরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। শুনেছে, সকাল আর সন্ধ্যা বেলাই নাড্-ফুঁকের উপযুক্ত সময়। কিছুটা অস্ত্রবিধা হলেও তাই যায় পলান। পীব পরগন্ধরের কাছে যেতে হলে শুধু হাতে যেতে নেই। গতকাল বিকেলেই একটা বড় তরমুজ ক্ষেত থেকে উঠিয়ে রেখেছে। বেশ বড়। পাঁচ সাত সৈবের কম হবে না। কাটলে যেমন টুকটুকে রং তেমন মিট্টি হবে। চতুর্থ পুত্র ফজলুলকে সঙ্গেনিয়ে চলে। গোড়া পায়ে এত বড় তরমুজ বয়ে চলা সম্ভবপর নয়। কজলুলই একটা ধামায় করে তরমুজটা নিয়ে চলে। পীর পয়গন্ধরের কাছে আবার শুধু ফলও দিতে নেই। সঙ্গে মিট্টি দিতে হয়। নয়তো কোন ফলই পাওয়া যায় না। দিন কয়েক আগে নতুন আথের গুড় তৈরী হয়েছে। এক কলসী গুড়ও সঙ্গে দেয় গাকিনা।

সকালে দাওয়ার ওপর বসে তামাক থাছিল করিম। মিজ দান্তও পাশেই বসে। চাষবাসের কথাই হছিল উভয়ের মধ্যে। আর কিছুটা বেলা হড়েই পাস্তা থেয়ে মাঠে যাবে। পাটের নিড়ানি চলেছে। ইকোটা দীমুর হাডে এগিয়ে দিতে দিতে বিশ্বয়বোধ করে করিম, ক্ষেতের আল ধ্বে ও পলান ব্যাপাবা আসচে না!

হ, ব্যাপারী সাব্-ই তো!—দীত্বও বিশায় জানায়।

আজ ক'বছর হলো ওরা চরে এসেছে। যংসামান্ত চাঘাবাদ করে কিঞিৎ স্থথের মুখও দেখেছে। কিন্তু পলান ব্যাপারীর সঙ্গে তার কোন তুলনাই হতে পারে না। আট-দশখানা হাল পলানের বাড়িতে। ত ছাড়া আছে ধান চালের কারবাব। বড় বড় ছ'টো গস্তি নৌকোও আছে। হাজার মন গান ধরে এক-একটায়। হাটে বাজারে অনেকদিন দেখা হয়েছে পলান ব্যাপারীর সঙ্গে। সৌভাগ্যশালী পুরুষকে দেখে মনে শ্রদ্ধাও জানিয়েছে উভয়ে। বিদ্ধ কথনো বাক্যালাপ কবতে সাহস পায়নি। ভিন্ গায়ের নামুষ তাতে বড় লোক। ডেকে কথা না বললে কথা বলে কোন সাহসে ?…পলান ষতই ককির বাড়ির দিকে এগিয়ে আসত ভতই যেন ওরা হতবাক হয়ে যাছেছে।

কিন্তু পলানের মধ্যে কোনরও ছিবা নেই। খোড়াতে খোড়াতে সোজা এনে ফকির বাড়ির উঠানে দাঁড়ায়। আগে থেকেই সহাস্তে আদাব জানায় করিম দীক্লকে। সাধারণ একথানা লুঙ্গি পরনে। কাঁধের ওপব আধ-ময়লা আর একথানা ঢাকাই চাদর থোপানো। গায়ের রং নিক্ষ কালো। যেন তেল চোয়াচ্ছে সারা গা বেয়ে। মাথায় বেতের টুপি।

দীরু-করিমও যুগপৎ আদাব জানিয়ে থতমত থেয়ে যায়। এত বড় মারুষ, কোথায় কিসের ওপর বসতে দেবে তেবে গায় না। করিম একটা মাতুরের জ্ঞ্জ তেব বাডির উদ্দেশ্যে ডাক হাঁক শুক্ত করে।

পলান বাধা দেয়, আরে থাউক। মাতৃরের কাম কি ? মাটিই খাটি। ঘদ করে দাওয়ার ওপরেই বসতে যায়। ভান পায়ে টান লাগে। যন্ত্রণায় ককিয়ে ওঠে।

করিম সম্ভস্ত হয়ে প্রশ্ন করে, কি অইল ব্যাপারী সাব্?

আর কন ক্যান্। এই পাওডার লাইগাই ত আপনার ঠাঁই আইলাম। বাতে ধরচে।

করিম উত্তর দেবার আণে দীহুই আলসের আগুনে নতুন করে তামাঞ

সেজে পলানের দিকে এগিয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে মস্তব্য করে, ওয়ার লাইগা কিচু ভাবনার নাই। ফকিরের পো'র এক ফুঁ, কোথায় ছুইটা ঘাইব বাত টাত।…

হ হ, আল্লার কাচে তাই কন। একটা দুঁতেই ধ্যান ভ্ত প্লায়। সমাবইস্তায় পৃল্লিমায় বড় কট পাই।

করিম জিজ্ঞাসা করে, বাসি মৃথ ধুইয়া আইচেন নাকি ?

হ, নাকে মুখে ত জ্বল দিচিই।

তাইলে কাইল বিহানে একবার না ধুইয়া আইবেন। খোদার দোয়া হইলে তিন ফুঁর বেশী চাইর ফুঁ লাগব না। খান, ভামৃক খান। তরম্জ্টা তো বড় জব্বর আনচেন?

হ, খোদার দোয়ায় ইবার ফলন থব জোরই হইচে। শ'চারি বেচলাম ই প্রয়্য । আর শভাবিদি অইব ক্ষ্যান্তে আচে। ভাবলাম পীরের কাচে ধাম্—থালি হাতে ধাই কি কইরা। তাই এই গুড়-টুকুন আর ভরমুদ্ধভা লইয়া আইলাম। দাওয়াত দিয়েন আসনের কাচে। বয়রে বাজান বয়। শাড়ইয়া রইলি ক্যান ?—কজলুল ধামাটা উঠানের ওপর নামিয়ে বেশে গাভিষেছিল। ওকে বসতে বলে জোরে জোরে হাঁকো টানতে থাকে পলান।

কজলুলকে এতক্ষণ বসতে না বলায় করিম লজ্জাই গায়। তাড়াভাড়ি নিজেয় ভূল শোধরাতে চেষ্টা করে, ইদিকে এই ছেওয়ার মগ্নি আইসা বদ বাপ। আহা-হা চথ মূথে য্যান কালি ছড়াইয়া দিচে, কামডা বালো করেন াই ব্যাপারী সাব। পোলা-পানরে দিয়া কি এত বড় মোট বয়ায় ? ই গা আপনার-

মৃথ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে পলান উত্তর করে, আমার চতুর্থ ছাওয়াল ফজলুল। হে হে হে—, কুরুক ফুরুক শঙ্গে হুঁকো টানতে থাকে আবার।

তাই কন। আমু বাজান আয়। এইখানে আইসা বয়।

কজনুল ইঙ্গিত মতো কাছে গিয়ে বসলে ওর গায়ে মাধায় হাত ব্লিমে দিতে থাকে করিম। হাসিম্থেই অন্তঃপুরের উদ্দেশ্যে হাঁক ছাড়ে, কইরে বিটি, ক্ষেক থিলি পান দিয়া যা। ব্যাপারী সাব, আইজ পরগম্ দিন আপনাগ পায়ের গুলা পড়ল! কি দিয়া আর খাতির করুম! ছইডা ছাতু মুড়ি দেই ?

না না, আপনি অ্যাত উতালা অইবার নৈচেন ক্যান? কপালের দ্যার না কাটলে কি আব আপনাগ মতন মাইনষের দেখা পাওয়ন যায়? কতদিন থেইকাই ত ভাবচিলাম, আপনাগ চরে আহি। কিন্তু তা আর অইল কই! ছাতু মুড়ি লাগব না। দয়া কইরা আমার পাওডারে সারাইয়া ছান। তাইলেই আমি আপনার বান্দা অইয়া থাকুম, বিনীতভাবেই প্রত্যুত্তর করে পলান।

তোবা তোবা। থোদার দোয়া মাগেন। আমি কেডা? আমি ত তার নকর।

আপনেইত আমার লাইগা তেনার কাচে নালিশ করবেন। আমরা পার্পী তাপি মান্তুষ কি আর তেনারে ডাকবার পারি ?

কন্ কি ব্যাপারী সাব! পরান খুইলা দীন দয়ালরে ডাকবেন হার আবাব কথা কি!

হ হ ব্যাপারী সাব, আহেন না একদিন সন্দা বেলা, ফকিরের পো'র মুথে গান হনবেন। দয়াল চানরে এমুন কইরা ডাকে যে পরান আপনার থেইকার্চ মোচড় দিয়া ওঠে, দীল্প সায় দেয়।

বৈরাগীর পো'রে চিনলেন নি ব্যাপারী সাব ?—দীম্বকে দেখিয়ে পুনরাফ জিক্ষেস করে করিম।

আরে কি যান কন! ওনারে ই মৃদ্ধুকে কেডা না চিনে! হগল ( সকল ই লোকের মুখেই না ওনার নাম! ই তল্লাটে ওনার মতন কলাই ফলাইবার পারচে কেডা? চরে এ্যান্দিন আহি নাই বইলা কি গুণী মাইন্যের গোড় খবরও রাকি না?

কি য্যান কন্! আপনার নথের যুগ্যি মাহুষও আমরা নই। পলান ব্যাপারীর নাম সাত গায়ের কেভা না জানে ? দীয়ু অধিকতর বদাক্ততা জানায়

পলান উত্তরে কি যেন বলতে যাচ্ছিল—মেহেরা একথানি রেকাবিতে কবে কয়েক থিলি পান নিয়ে প্রবেশ করে। মুখের কথা মুখেই থেকে যায় পলানেব মেহেরার রূপ দেখে ত্'চোখ বিশ্বয়ে ফেটে পড়ে। বছর দশ বার বয়স মেহেরার । নিটোল স্বাস্থ্য। গায়ের রং উজ্জ্বল গৌরবর্ণ।

মনে মনেই ভাবতে থাকে পলান, আল্লা আমাকে অনেকগুলো ছেল্ফ দিয়েছেন। কিন্তু এরকম ফুটফুটে মেয়ে একটিও দেননি। ফকির সাহেব যদি দিতেন আমাকে এই মেয়েটিকে…

মেহেরা কাছে এলে করিম অভ্যর্থনা জানায়, ব্যাপারী সাব, পান খান। এই আমার বেটি।

ৰাইচা থাউক, বাইচা থাউক। আপনি ত আসমানের চান কোলে পাইচেন ফকির সাব। মেহেরা রেকাবি রেখে ততক্ষণে পালিয়েছে। দীমু স্থযোগ বৃঝে পলানের কণার জবাব দেয়, আসমানের চানরে আপনার ঘরে লইয়া যান না ?

কি ধ্যান্ কন্ ' ককির পাব কি আমার কালা পোলার লগে হ্লাব ছুদের মজন ম্যায়ার (মেয়েব) সাদী দিব ? ফজলুর তে আমার সাদী অইয়া গেচে। এগ্ন বাকী কাশেমের। কাশেমের গায়ের রং ত না য্যান আলকাত্রা।

বেটা ছাওয়ালের আবার গায়ের রং দিয়া কি অইব ! চরিত্তির বালো রাইথা গতর খাটাইবার পারলেই অয় (হয়), উত্তর করে দীয়া।

তা যদি কন তাইলে নিজের পোলার স্থগাতিই কক্ষ। চাম আবাদ ত এংন কাশেমই ছাতে। আর সহাব চরিত্তির কথা মাইন্যেরে জিগাইলেই পাববেন।

মাইনষেরে আব জিগান লাগব না। আপনার ঘরের পোলাপান বালো অইব না ত কার ঘরের পোলাপান বালো অইব ? এহন কথা গ্রান্, আস্মানের চান আপনি ঘরে নিবেন কি না ?

ফকির সাব কি কন ?—দীমুকে পাশ কাটিয়ে কবিমকে জিজেদ করে পলান।

ইত আমার নচিবের কতা। আপনার ধরে যদি মেতেরা যাইবার পারে ভার থনে (থেকে । গার আনন্দের কি অইবার পাবে ? ১৭ দরজার ফ্যারে (ফেরে । পইড়া হিম্পিম থাইবার নৈচি ভাই। নইলে কি আব আমাগ সব ধরে এত বড় প্রায়না ম্যায়। থাকে ?

পলান খুশীতে ডগমগ। সোৎসাহেই বানা দেয়, আল্লায় অরে আমার লাইগাই রাখচে ফ্কির সাব। বাড়ি গিয়া ফ্জলুর মারে কইগা। আন্দান্তানরে নিজে আইয়া একবার দেইখা যাউক।

পোলার সাদী যহন তহন ত আপনেই কন্তা। আপনে কথা দিয়া যান, দীরু বাধা দেয়।

দাব্রান কানে মোড়লের পো ? ই ম্যায়া দেখলে পোলাব মায় আর না কইবার পারব না কাশেম ছার্। তার ) আড়ইরা গোপাল। টুক টুইকা বউ চাই ছার্। মেহেরা মারে দেখলে পাগল অইয়া ঘাইব। আইজ তাইলে উঠি। কাইল বিহানে বাহি মুয়ে আছম ( আসব)। পলান উঠে দাড়ায়।

তুইডা কিছু মুয়ে দিয়া গেলে খণী হইতাম, বাধা দেয় করিম। পোলার সাদী অইলে ত রোজই আহম কুটুম বাড়ি, তহন যুত পারেন থাওয়াইয়েন। ঘুম থেইকা উইঠাই চইলা আইচি। হকালের ( সকালের ) কাম কাইজ কিছুই অয় নাই। এহন কিচু মুকে দিবার পাক্রম না, পলান উত্তর করে।

তাইলে বাপজান কিছু খাইব, পুনরায় আন্ধার করে করিম !

আইচ্ছা, দেন অরে আপনার যা মন চায়।

করিম ফজলুলকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে যায় দীন্ত আব এক কল্কে তামাক সেজে পলানের হাতে দেয়।

গোটা কয়েক টান দিয়ে মন্তব্য করে পলান, হ, তামুক ষত দিবেন আমার না নাই। তামুক না অইলে এক দণ্ডও চলে না আমার।

সার কন কারে? আমারও ঐ কতা। তাম্কেই বৃদ্ধি গোলে তাম্কেই চাযের শক্তি জোয়ায়। থান, বালো মতিহারী পাতায় তৈয়াব।

করিম দীস্থ অনেকটা পথ পলানকে এগিয়ে দিয়ে আদে। ফিরতি পথে দীস্থ উচ্ছাদ জানায়, ভাই দাব, মা লন্ধীর রূপায় দবই এখন আপনার থেইকা অইবার নৈচে। ব্যাপারী দাব তো বাড়ি বইয়া আইহাই মেহেরা মারে নিবার চাইল। আর ভাবনার কিচু নাই।

সব কাম আগে মিটা ধাউক তারপর কইও। খোদার মর্জি বোজন যায় না।

তুমি দিন রাইত কয়াল চানরে ডাক । দায়ল চান তোমার অমৃক্ষল করবার পাবে না।

জানে দয়াল! এহন মেহেরার মার কি মত হাডাও ছাহ। মেহেরার মাই সাদীর কতা হুনলে ( শুনলে ) খুশীই অইব।

ত্রু হার মত লওয়ন লাগব। ম্যায়ার সাদীর চিস্তায় ত হার চক্ষে ঘুম নাই।

হ, সব ম্যায়া মাইন্দেরই ঐ এক কতা। নিশার মাও পোলার বিয়ার লাইগা উতালা অইচে। দিন রাইত ঘ্যানর ঘ্যানরের কামাই নাই।

তা ভূবন বিশ্বাদের ম্যায়ার লগে না কাম ঠিক অইয়াই আচে। ছাও না সালী দিয়া?

না, অত দূর ভাশে কুটুম বাড়ি করুম না। কেডা যাইব পদ্মার পারে ? পোলার সাদী দিয়া বউ ঘরে আনবা হার আবার দূর ভাশে কি করব ? হ, দেহি। একটা কিচ্ করন লাগবই। বেলা অইল, আমিও বাছি বাই। আর এক ছিলুম তামুক ধাইবা না ? নও, তোমার ছামনেই মেহেরার মার কাচে কথাডা পারি।

তবে নও।— তুই মিতার গল্পে গলে পুনরার এসে দাওয়ার ওপর বসে।
তামাক টানতে টানতে কতিমাকে ডেকে কথাটা পাড়ে দীমু। কতিমা
আলাতীত খুলী হয়। পলান ব্যাপারীর ঐশব্যের কথা তার কানেও গেছে।
স্তথেই থাকবে মেহেরা। পুক্ষ মামুদের গায়ের রংকে ও গ্রাহ্ম করে না।
বড় মধুময় মনে হয় আজকের এই সকাল।

## 1 9 1

পলান বাড়ি ক্ষিরলে সাকিনা ছটে এসে প্রশ্ন করে, কি কইল ক্ষির সাব ? পাওডা বালো অইব ড ?

পলানের চোধে বোধ হয় এখনো মায়া কাজল লেগে রয়েছে। সাকিনার প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে আপন ধেয়ালেই জিজ্ঞেস করে ছোট পোলার সাদী দিবা নাকি কজলুর মা ?

রাগে সাকিনার সর্বান্ধ জলে ওঠে। কিঞ্চিৎ ঝাঁজের সঙ্গেদ উদ্ভর করে, ভূমি ভাইলে ফকিরের কাছে যাও নাই!

আরে যামু না ক্যান ? হেইবান থেইকাই ত আইলাম, হাসভে হাসভেই জবাব দেয় পলান।

যদি হেইবান ধেইকাই আইছা **বাক তবে** কইল **কি ক্ৰির সাব আ**গে তাই কও!

বাহি মূকে ষাইবার কৈচে কাইল। তিন ফুঁর বেশী নাকি চাইর ফুঁ লাগব না।

আল্লায় করুক তাই য্যান অম। আমি পাঁচ টেহার শিল্পী দিমু।

তুমি ধইরা থোও—পাও আমার বালো অইয়াই গেচে। ক্বনিরের কি আর আমার পাও বালো কইরা না দিয়া উপায় আচে ? নিজের গরজেই দিব নে।

কাান্, ই কতা কও বে ?

ভোমারে ত কইলাম, পোলার সাদী দিবা নাকি। বউ পাইবা না ভ ব্যান আসমানের চান পাইবা। হ, তুমিত তিন পোলার বউই আমারে আসমানের চান **আইনা দি**চ। ভোমার কতায় আমি আর কাশেমের সাদী দিমু না।

আরে তাইত কই, কাইল বিহানে নও না আমার লগে। নিজের চক্ষেই দৈইখা আইহ ( এসো ।।

ক্ষুকির সাবের ম্যায়া আচে নাকি গ

মাায়া থাকন না তবে কি পোলার লগে সাদীর কথা ক**ইবার নৈচি নাকি** আমি ? মাায়া ত না যাান আস্মানের চান । ত্দের মতন রং। **এহন তোমা**ব কালা মানিকের লগে হার। সাদী দেয় কিনা তাই ছাহ।

না দেয় না দেউক: কাশেমও আমাব ফ্যালনার না। গা<mark>য়ে গতরে</mark> গোবার দেখতে।

নিজের পোলাব বড়াই নিছে কইর না। দশ জনে **কইলে তবে**ই বালো।

কাা, কেরা আমার কাশেমরে মোন্দ কয় ভূমি ?

না, ভোমার পোলা হীরার টুকবা ।

হীরার টকরা না অয় না অইল। বাইচা থাকলে এমনেই ক**ভ আসমানে**ব চান আইহা গড়াগড়ি যাইব।

সারে রাগ কব কানি । ফকির সাব ত তোমার কালা মানিকের লগে হাব মাায়ার সাদীর কতা নিজেব পেইকাই কইল।

তাই কও! তুমি নিজের ঢকে দেখচ নাকি মাায়া ?

দেখচি না । না দেকলে ভোমাবে এত কইবা কইবার নৈচি কেমুন কইরা ? ভবে সিক কইরা ফালি ।

তুমি দেখবা না ?

কি যানি কও ' কট্ম বাজি মাায়া মাইনসে কোনদিন **আগে যায়** নাহি : নাকি ) ?

দেইখ, পাচে ধানি আমাবে গাইল মোন্দ কইর না। আমি কইলাম কাইলট পাকা কতা দিয়া আহম।

তোমার পোলাব সাদী তৃমি পাকা কতা দিবা না ত গায়ের নোক আইতা দিব নাকি ?

হ, এছন বালো ম্যায়ার কতা ভুইনা বৃদ্ধি আমার পোলা অইল। আইচ্ছা, না অয় আমার একলার পোলাই। এছন খোদার দোয়ায় তোমাব পাওডা সারলেই বাঁচি। নাচতা বাড়া রৈ চে। যাও, হাত পায়ে জল দিয়া আহ, কথার মোড় ঘুরিয়ে সাকিনা হেঁশেলের দিকে রওনা হয়।

খিদেয় পলানের পেটও চোঁ চোঁ করছে। বদনীর পানিতে তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে থেতে বদে।

করিম ফকিরের কেরামভিতেই হোক কিংবা পূর্ব ব্যবস্থা কোন ওমুধের গুণেই থোক—পলানের পায়ের অবস্থা এখন অনেকটা ভাল। দিন তিনেকের ঝাড় ফুঁতেই পায়ের কনকনানি একরকম নেই বললেই হয়। বোয়াল মাছ আর কলাইয়ের ডাল থেতে নিষেধ করেছে করিম। অথচ এ ছটোই পলানের প্রিয় থাতা। তা হোক, থাবে না বোয়াল মাছ আব কলাইয়ের ডাল। পা সারলে ছনিয়ায় থাবার জিনিষের অভাব নেই। কত ভাল ভাল থাবার রয়েছে।

তিনদিন সমানে যাতায়াতের পব করিমও একদিন আন্দে পলানের বাড়ি।
মিতা দীক্লকে সঙ্গে করেই আসে। পলানের ঘরবাড়ি দেখে ত্'চোথ বিশ্বয়ে ভরে
ওঠে তু'জনার। গোয়াল ভর্তি গঞ্চ বাছুর। সারবন্দী টেউ টিনের ঘর
চারদিকে। বার বাড়ি আর ভেতর বাড়িতে মস্ত বড় উঠোন। বাড়ি থেকে
নেমেই দু ধু করছে অনন্ত বিস্তৃত চাষের জমি। বাড়ি নয়তো যেন এক ফলন্ত বাগিচা। আম গাচ, কাঁঠাল গাছ, কলা গাছ থেকে আরম্ভ করে যাবতীয় ফলকুলের বিস্তৃত সমাবেশ । করিম আপন মনেই ভাবে, মেহেরা যদি এ বাড়ির বউ হয়ে আসতে পারে তবে সেটা ওর পরম সোভাগা।

পলান একরকম জোর করেই বাটি ভতি তৃণ, মৃড়ি ও পাঁচ সাতটা করে বড় মর্তমান কলা উভয়কে থাইয়ে দেয়। সাকিনা আড়াল থেকে দেখে ফকির সাবকে। কাঁচা পাকা গোঁফ দাড়ী মৃথ ভতি। আলথাল্লার মতো ঢোলা সাদা পাঞ্জাবী গায়ে। পরনে সাদা লুন্ধি। অত্যন্ত সাদাসিধে। হাঁা, এ রকম বাপের মেয়ে ফর্সা না হয়ে যায় না। বেশ লম্বা চওড়া মায়্র্যটা। কাশেমের বিয়ে এর মেয়ের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে দেওয়া চলে। সাদী পাকা করতেই মত দেয় সাকিনা। দিন পনেরো পরেই ধুমধাম।

আসমানের চাঁদ ঘরে আনে সাকিনা। চরধলার মুখে মুখে মেহেরার রূপের প্রশংসা। হায়-আফ্পোসই করে অনেকে, এমন মেয়ে কোথায় ছিল এতকাল? এতদিন তো কারো নজরেই পড়েনি। ভাগ্যবানেরই ভাগ্য খোলে। তবে এই মেয়ের সঙ্গে কি আর ঐ কেলে-মানিককে মানায়? শুধু পয়সা দেখেই মেয়ের সাদী দিয়েছেন ফকির সাব।

বছর বারো বয়েস কাশেমের—বেশ গাঁট্রাগোট্রা চেহারা। দোষের মধ্যে শুধু আবলুস কাঠের মতো রং। পাথুরে গোপাল যেন। বছর ছই গঞ্জের পাঠশালায় যাতায়াত করেছে কাশেম। সাকিনার ইচ্ছে, ছেলেদের মধ্যে অন্ত কেউ লেথাপড়া না করলেও কাশেম অন্ততঃ কিছু শিথুক। কেউ যে কোরান থানাও পড়তে পারে না! ওর বড়দা কত স্থানর করে পড়ে।…

বছর হুইয়ের চেষ্টায় অক্ষর পরিচয় হয় কাশেমের। থিতিয়ে থিতিয়ে ছাপার অক্ষরের কিছু কিছু পড়তেও পারে। মোটামুটি লিখতেও পারে বড় বড় করে। নিজেব নাম-বাড়ির ঠিকানা-ভাই বেরাদারদের নাম। কিন্তু সাকিনার পক্ষে আর বেশী দিন ধৈর্য রাখা সম্ভবপর হয় না। ঐ হয়েছে। লেখাপড়া শিখে তো আর কারো গোলামী করতে যাবে না কাশেম। কোরানথানা যথন পড়তে পারে তথন মিছিমিছি দেণিড়ঝাপ করে লাভ নেই। রোহ রোজ নৌকোয় করে গক্ষে যাওয়া সোজা কথা নয়। তাছাড়া ঝড় বাদল থরায় কট কি কম হয় ? এক ফোঁটা ছেলে সোজা পরিশ্রম করেনি। তু'বছর সমানে টানা-হেচড়া করেছে। সকাল দশটায় ডিঙ্গিতে উঠেছে আর ফিরেছে দেই স্থায়ি ভোবে ভোবে। মুখখানা যেন গুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠতো। কাছ নেই আমার বেশা লেখাপড়া শিখে! শেষটায় কি বাছা আমার মরবে ?… পাসশালায় যাওয়া বন্ধ হয়ে যায় কাশেমের। দিনকয়েক তেও বন্ধু-বান্ধবদের জন্ম মন মরা হয়ে থাকতে দেখা যায়। অনেক চেষ্টায় নতুন করে উৎসাহ এসেছিল। কিন্তু অঙ্কুরেই ছাই চাপা পড়ল। কাশেম এখন দাদাদের সঙ্গে মাঠেই যায়। চাগ আবাদের কাজেই চলে নতুন করে হাতেখড়ি। দিন কয়েকের মধ্যেই ভূলে যায় বই থাতাপত্রের কথা।

ওসমান আর গণি ধান চালের কারবার করে। বড় বড় ছটো গস্তি নৌকোয় চলে আমদানী রপ্তানীর কাজ। হাজার মণ ধান-চাল ধরে এক একটার। পাঁচ ছ'জন করে দাঁড়ি মাঝি প্রতিটিতে। চোর ডাকাত সদা সর্বদা উত্পেতেই আছে। বাগে পেলেই লুঠ করবে নয়তো ছিনিয়ে নেবে মূল্ধন। কিন্তু গণি ওসমানকে ঘায়েল করা সহজ কাজ নয়। গায়ে এক এক জনের অন্তরের বল। তা ছাড়া আছে জোয়ান জোয়ান মাঝিমালারা। সকলেই চরের মানুষ—চেনাশুনো। নির্ভয়েই কাজ করে চলেছে উভয়ে। সপ্তাহে মাত্র ছ'দিন বাড়ি থাকতে পারে। বাকী পাঁচ দিনই কাটে গন্তিতে। সেথানেই আহার—সেথানেই নিদ্রা। কেরামৎ আর কজলুল দেখে ক্ষেত্ত থামারের কাজ। পলানও প্রত্যন্থ মাঠে আসে। বাতে পঙ্গু হবার আগ পর্যন্ত নিজে হাল ধরেছে। এখন আর তা পারে না। ছেলেদের কাজেরই তদারক করে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হুঁকো থায়। ভূলচক হলে শুধরে দেয় সকলকে। উপরি নজুররাও কেউ ওর চোথকে ফাঁকি দিতে পারে না। বিস্তৃত অঞ্চল জড়ে দাস আবাদ। লোকজন গরু বাছরে সদাসর্বদা সরগরম।

ওসমান আর গণির বউ সংসারেব কাজে সাহায্য করে সাকিনাকে ৷ চাকব চাকরাণীতে মিলেও আছে আবো দশ বারো জন। কিন্তু হলে কি হবে চাকররা তো সকলেই কেন্ড ধামারের কাজে বাস্ত। ওদের দিয়ে সংসারের কুটোগাছ ও ভেঙে ছ'থানা করানো যাবে না। উন্টো ওদের ভাত জল করতেই সকলকে হিমদিম থেতে হয়। এদিক থেকে মাত্র চুটো চাকরাণীই যা সাহায্য কবে। ঘাট থেকে বয়ে বয়ে জল আনাই তো এক দুঃসাধ্য কাজ। নদী চাড়া কোথা ও একবিন্দু জল নেই। রান্না-থাওয়া থেকে হাত-মুখ ধোয়া সমস্ত কাজই হবে ঐ নদীর জল দিয়ে। তারপর আছে ধান, চাল, মুগ, মস্থবি ঝেড়ে পুঁছে গোলায় ভোলা। দৈনিকের রামা নয়তো যেন এক মুসাফিরখানার কাজ। স্ক্রপ্রের উন্নন **জলছেই। এছাড়া আছে মৃড়ি ভাজা, ধান ভানা, ঘরদোরের কাজ কাপড-**চৌপড় ময়লা হলে তাও বাড়িতে সেদ্ধ করেই গাটে গিয়ে কেচে স্থানতে হবে। সকাল সন্ধা যে কোথা দিয়ে গড়িয়ে যায় সাকিনা টেরই পায় না গণিব বউয়েব আবার ছোট ছোট ছটো বাচ্চা কোলে। কাজ করবে কি ওদের সামলাতেই ও দফারফা। ভাগ্যিস ওসমানের বউয়ের কোন ছেলেপুলে হয়নি। কজলুর বউ তো এখনো লায়েকই হয়নি। আমিনা আনোয়ারার সঙ্গে '**ওকে দিয়েও কেবল ফাই-ফরমাসে**র কাজই চলে। এদিক গেকে দেখলে কাশেমের বউ ঘরে এসে স্ববিধেই হয়েছে। তবু তো তু' প্লাস জম্প াড়িয়ে দিতে পারছে! বয়েস হয়েছে, এখন আর কত খাটবে ও ? মেহেবার রূপের কথা চিন্তা না করেই ছোট পোলার বউ ঘরে আনে সাকিনা। কিন্তু মুশকিল হয়েছে আমিনা আর আনোয়ারাকে নিয়ে। মেহেরাকে দিয়ে সংসারের কোন কাজই ওরা করাতে দেয় না। নিজেরাও অনেকটা ঢিলে দিয়েছে। বাপ-মা মরা পরের মেয়ে কিছ বলারও জো নেই। পলান তো নিজের ছেলেদের চেয়েও ভালবাদে আমিনা আনোস্নারাকে। দূর সম্পর্কের এক ভাই—মৃত্যুশয্যায় গণে দিয়ে গেছে

অনাথা মেয়েত্টোকে। বয়েস এই তো সবে একজনের নয় দশ আর একজনের সাত আট। মেহেরাকে পেয়ে খুনী আর ধরে না ওদের। অইপ্রহর মেহেরার তদারকেই আছে হ্'বোন। কি দিয়ে যে সাজাবে ভেবেই পায় না। কখনও বা মেদি বেটে চিত্রিয়ে দিছে হাত পায়ের নথ। থোপায় দিছে থোকা খোকা কাশ ফুল। কপালে কাচ পোকার টিপ। মেহেরার মতো ভাবী সারা চরবলা খুঁজে কেউ বার করতে পারবে না। টুকটুক করছে গায়ের রং—বেলুনের মতো হাত পা। ক্রষ্ট হলেও সাকিনা কিছু বলে না। ক'দিন আর। একটু লায়েক হলে আপনা থেকেই বরদোরের কাজে লাগবে। দিন কয়েক স্থুণ করে নিক।…

কাশেমের সাজগোজও একট বেড়েছে। দিনের মধ্যে বার চার পাচ সাবান পধে গায়ে ম্থে। কিন্তু কালো বং কালোই থেকে যায়, কোন কায়লা হয় না। ১'শিশি গন্ধ তেল আনিয়েছে গল থেকে। আড় আর জুলুফি বেয়ে চোয়ায় তেল। তেডড়ির বাহার তুলতেও এক প্রহর সময় লাগে। গল্পের বাবৃ
হুইএগদের ছেলেপুলেব মতোই জামা জুতো পরতে শুরু করেছে। সাকিনা দেখে দেখে হাদে। চুপি চুপি এক ফাকে এসে পলানের সঙ্গে ভামাসা জোড়ে, কিগ পোলার বাপ, তেমার ছোট পোলা যে ক্ষ্যাত ধামারে যাওয়াই ভূইলা গেল ?

পলান জ্বাব দেয়, াদন কতক বাড়ির ক্ষাতিই চাধ কঞ্ক। হি আল্লা, আমাগ দিন কাইল দব গেচে, ঘরের মধ্যে একা পেয়ে সাকিনাব কোমর জড়িয়ে ধরে।

দিন ত্বপূইরে বৃইড়া মন্দার চং ছাহ। আরে ছাড়, ছাড়। গণির বউ আসচে, বিবক্তির সঙ্গেই তু'হাত দিয়ে ছাড়া পাবার চেষ্টা করে সাকিনা।

প্রদান লাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতেই দর থেকে বেরিয়ে ধায়। স্থাপের সংসার চারদিকে। প্রত্যহ সন্ধ্যায় ফকির-বাড়ি ধায়। দাওয়ার ওপর বন্দে পান ভাষাক ধায়। স্থারে স্থার মিলিয়ে দয়াল চানরে ডাকে---

আয় না প্রেমের বঁড়শী বাইয়া ধাই নতুন পুকুরে...

## 11 6 11

শবিনীর বিয়ে দিয়ে দীছও বউ ঘরে আনে: কুছামের পাক্ষে এক। একা সার স্বদিকে তাল দেওয়া সম্ভবপর নয়। লোক রেখেও পোষাবে না। সবে তো চাষের কাজ শুরু হয়েছে। এখনো হালের বলদ কেন। হয়নি। সব জ্বমি ভালভাবে চাষ করতে হলে কম করেও হ'জোড়া হাস চাই। বিয়ে দিয়ে ছেলের বউ ঘরে আনাই সবদিক থেকে স্থবিধে। তাছাড়া অশ্বিনীর বয়েসও তোবেশ হয়েছে। বারো পার হয়ে তেরোয় পা দিল।

আট বছরের পার্বতী বউ হয়ে ঘরে আসে। খুব স্থ্রী না হলেও ফেলনার নয়। বেশ আঁটসাট চেহারা। লায়েক হলে সংসারের কাজে থাটতে পারবে। নিশির জন্মও পেড়াপীড়ি করে দীয়। তুই পোলার বিয়ে একসঙ্গে দিলে থরচায় বেশ স্থবিধে হয়। বাড়ি থরচা এক। শুধু গয়না আর কাপড়-জামাই যা আলাদা। করিমও সেই পরামর্শই দেয়। কিন্তু কুস্থম কিছুতেই রাজী হয় না। এত অল্প বয়সে কোলের পোলার বিয়ে দিতে ওর মন নেই। বাপের বাড়ির দেশে রায়বাব্দের বাড়ি দেখেছে, কত ডাগর ডাগর ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করে। কি স্থন্দর তাদের আচার ব্যবহার—ম্থের কথা। হোক না কেন চাবার পোলা, লেখাপড়া করায় দোষ কি ? "লেখাপড়া করে যেই, গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই," সই লীলার মুথে এ কথা ও রহুবার শুনেছে। লেখাপড়া শিথে নিশি যদি গাড়ি ঘোড়া নাও চড়তে পারে, তরু তো ভাল করে ছ:টা কথা বলতে পারবে। ভদ্রলোকের সঙ্গে চলাফেরা করতে পারবে। অথন বিয়ে দিলে তো চাবার পোলা চাবাই থাকবে। বিয়ের পরে আবার কেউ লেখাপড়া করতে পারে নাকি! না, কিছুতেই কুস্থমকে রাজী করাতে পারে না দীয়্ন।

শ্রীং দেওয়া পুতৃলই যেন পার্বতী। টুকটুকে একথানা লাল বংয়ের শাড়ী পরে শান্তড়ীর সঙ্গে এঘর ওঘর করে। ভাল করে ঘর সংসারের কাজ করতে না পারলেও ছোট ছোট ফাই-ফরমাসে আটকায় না। স্বামী কি বস্থ ভাল করে তা না বৃঝলেও তাকে দেখে ঘোমটা টানতে হয় ওর। গুরুজনদেন সকলকে দেখেই। পুতৃল খেলার আনন্দে যে মেয়েটি হু'দিন আগেও ছ্টোছটি করে বেড়িয়েছে সে আজ ছককাটা পথে বন্দিনী। এ যেন বনের মৃক্ত বিহঙ্গীকে খাঁচায় পুরে দেওয়া হয়েছে। একদিন হয়তো দেখা খাবে পথের হেরফের ভাল করে কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই জাগতিক নিয়মে মা হয়েছে পার্বতী। সর্বশেষ খলেশ্বরীর বাকের মতোই একটি স্থতিকা কণিনা। অবশ্য ভাগ্য যদি ওর ভাল হয় তাহলে সবল স্থেও থেকে যেতে পারে। দীলুর ঘরে তো আর এখন খাওয়া পরার অভাব নেই! মামুষ হিসেবেও সর্বত্র ভার স্রখ্যাতি। কুস্থমের গুণপনারও তুলনা হয় না। পিতা ভূবন বিশ্বাস ঘর বর মপেকা শশুর শান্তড়ীকে দেখেই কলা সম্প্রদান করেছে। নয়তো কোথায় পদ্মার পাড় আর কোথায় চর্লুটনগর। এত দূরদেশে থেকে কি আর কুটুম্বিতা রাণা খায় শৃত

চরফুটনগরের চর বেড়েই চলেছে। এখন আর দশ বিশ টাকা ঘুষঘাস কিংবা কলা মূলো দিয়ে জমি পত্তন পাবার উপায় নেই। স্বরং রমেন্দ্র নারায়ণের শনির দৃষ্টি পড়েছে চরের ওপর। যেখানে বিঘা মিলতো বিশ পঞ্চাশে সেখানে কাঠাই বিকোয় সত্তর একশো'তে। দিন দিন বিরাট এক জনপদ আকারে গড়ে উঠছে চর। চর নয়তো যেন সাজানো বাগান। দক্ষিণাংশে একমাত্র করিম ফকিরই জাগছে। সে ছাড়া আরো কয়েক ঘর মুসলমান বাসিন্দা এসে আশ্রয় নিয়েছে বলেশ্বরীর মুখে। চর যদি আরও কিছুটা জাগে এই তাদের ভরসা। আর যা-ই হোক, যোল আনা লাভ রমেল নারায়ণের। হলে-ডোবা জমিই মোটা নজরানায় বিলি হয়ে যায়। আশায় আশায় দিন গুনতে থাকে নতুন মাতুষেরা। চাষ আবাদ নেই—ঘর-দোরও ওঠে না। শুধু দিন মজুর থেটে দিন গুজরানো। দীন্থ করিমের মতো ওরাও পলি ধরতে চেষ্টা করে। কিন্তু আশামুযায়ী সফল হয় না। নদনদীর কাটাল এখন গঞ্জের দিকে। বর্ষায় চরফুটনগরের চর অনেকটা ড়বে গেলেও স্রোতের বেগ মহর। যেন অবশ ওদের এ অঙ্গটি। আগের মত তেমন করে আর চরও ডোবে না পলিও ধরা পড়ে না। যাদের তৈরী জমি আছে তাদের এখন চাষ করে খুব স্থুও। কিন্তু নতুন করে জমি তৈরীর কাজে এখন মার এগোবার উপায় নেই। আগন্তুকদের আশা **আকাজ্জা** বোধ হয় আর পূরণ হয় না। রমেন্দ্র নাবায়ণও সংশয়ে পড়েন। ক'বছর থেকে তার গ্রীনবোট নিয়মিত এদে খালের মুখে নোঙর ফেলছে। বিলাস ব্যস্তের সঙ্গে চলে জমি পরখের কাজ। কোন কোন দিন বোটের ওপরেই বসে দরবার। সেখান থেকেই মোটা নজরানা নিয়ে বিলি ব্যবস্থা দেওয়া হয়: মো**সাহেব**রা এসেও জড় হয় সকাল বিকেল। বিকেলেই আসর জমে ভাল। স্থা অস্ত যায়-যায় ডেক চেয়ারে এসে কুসেন প্রভূ। পাত্র-মিত্ররা মোড়ার ওপর। বিশেষ লাভালাভের ব্যবস্থা থাকলে তু'দশ মিনিটে হাতের কাজ চুকিয়ে নেন। নয়তো বিকেলে আর অযথা দেখা সাক্ষাৎ করে রসভঙ্গ করেন না।

বর্ধার নদনদী কানায় কানায় ফুলে ওঠে। রমেন্দ্র নারায়ণের ২নেও জোয়ার জাগে। কোনদিন বা থিচ্ড়ী ইলিশ মাছ ভাজা, কোনদিন বা মাংস পরোটা চপ কাটলেট। মেজাজ হলে ভাজাভ্জিতেও আপত্তি নেই। সঙ্গে রঙিন সরাপ। নিরামিষ গান বাজনাও চলে কোন কোন দিন। কেননা, বছর কয়েক ধরে হাত টান যাচ্চে বলে ঢাকা থেকে আর হরি বাঈ আসছে না। মনের কোনে বিরহ দেখা দিলে তুপাত্র বেশী করে চড়িয়েই ভূলতে চেষ্টা করেন সে খেদ।

ভাতেও অণ্ডিন চাপা না পড়লে পার্যচরদের সঙ্গে থিন্তি-থেউড়ে মেতেই সমন্ন কাটান। হাল আমলে রামকান্ত ভট্টাচার্যই সেরা পারিবল। কি জানি কেন, রামকান্তকে বড় ভাল লাগে রমেন্দ্র নারায়ণের। সে এলে হরি বাঈয়ের কথা বড় একটা মনেও হয় না। খোল গল্লে গল্লে বেল মাভিয়ে রাখতে জানে লোকটা। চালাক চতুরও আছে বিলক্ষণ। চরের থবরাথবরও পাওয়া যায় ওর কাছ থেকে। শুধু আড্ডা ফকুড়িই করে না। আদায় উলিলেও সাহায়্য করে।

ভাগ্যযেশী রামকান্ত পদ্মার ভাঙনের মুখে পড়ে ভাসছিল। দীম্বর আহ্বানে চরে এসে আশ্রয় নেয়। কুলপুরোভিতের ত্ঃখ-ত্র্দশা সইতে পারে না দীম্ব চরের বাসিন্দা বাড়ছে। পূঞো আরচা করে হথে স্বচ্ছন্দেই থাকতে পার্বে রামকান্ত। সহজ্ব সবল মামুদ্য, ধরলভাবেই আহ্বান জানায়। কারে প:ড় রামকান্তও সাড়া দেয়। অনাহার অর্গাহার থেকে রক্ষা পায়।

রামকান্তর পিতা রাম নারায়ণ ছিলেন কানীপুরের কুলপুরে। হিত । পাচন ঘর ন্যশুদ্র মন্ত্রশিষ্কা। যজন যাজন অপেক্ষা ইষ্টমন্ত্র কানে দেওয়াই ছিল তাঁব রীতি। শিশ্বরাও গুরুজী বলতে অজ্ঞান। প্রতি সন্ধ্যায় নিয়মিত ভাগবৎ পাঠ করতেন রাম নারায়ণ। শিশ্বরা গোল হয়ে বসে শুনতো। খোল বাজিয়ে কার্ত্রন করতো। সিদা-সামগ্রীতে চলতে। গুরুজীর ভরণপোষণ। কি আর এমন খরচা? নৈষ্টিক ব্রাহ্মণ। দিনাস্থে একবেলা ভোগ দিয়ে প্রসাদ পেতেন। চলতেনও সাদাসিধভাবে। স্থী সত্যবতী পাচ বছরের রামকান্তকে রেখেই মর্গে ধান। দিতীয়বার আর ঘর বাধবার ইচ্ছে হয়নি রাম নারায়ণের। রামকান্ত মাতুলালয়ে মাতুল হতে থাকে।

ভাগবৎ মহাভারত পাঠ করে—কীর্তন আর মহোৎসবাদি করে পরমানন্দে মর্গে ধান রাম নারায়ণ। শিশুরা চাঁদা তুলে তাঁর সমাধির ওপর একটি তুলসীমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করে। প্রাদ্ধাদি পর্বও চলে বেশ ধুমধামের সঙ্গেই। কাশীপুর গ্রাম সতিয় সতিয় একজন নর্মগুরুকে হারালো। রাম নারায়ণের জন্ম আবাল রুদ্ধ বণিত অক্র বর্ণন করে। প্রশ্নেয় গুরুজীর একমাত্র উত্তরাধিকারী রামকান্তকেই সকলে মিলে বসাতে চায়্ম সেই শৃগু আসনে। কিন্তু রামকান্ত নাচার। মাতৃলালয়ে ইংরেজী ইন্ধুলে পড়ে সে। মোটে ভো থার্ড ক্লাসের বিদ্যা। তাও আবার ক্রমাণত তিনবার কেল। তব্, রামকান্ত কিছুতেই রাজী হয় না। যজন যাজন তার ধাতে সইবে না। ক্রিছুতেই পারবে না সে ধেই ধেই করে বাহু তুলে কীর্তনের মাঝে নাচতে। তুলসীর মালা পলায় দিয়ে গদ গদ ভাবে ভাগবৎ পাঠত

ভার দ্বারা হবে না। শেষবার ফেল করে বড় মামার কাছ খেকে ভাড়া-খেয়ে রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিতে বাধ্য হয় রামকান্ত। দিনকতক এদিক ওদিক ঘুরে শেষ পর্যন্ত রাজধানী কোলকাভায় এসে উপস্থিত হয়। বয়েস তখন কম করেও মোল সতেরো। কোলকাভায় থেকেই আজীবন ও ভাগ্যের সঙ্গেল লড়বে। প্রয়োজন হয় জীবন দেবে। তবু গুরু পুরোহিত সেজে ভিক্ষাপাত্র করে নেবে না। না, কিছুতেই না।…

আজব শহর কোলকাতা। কুয়োর ব্যান্ত সাগরে এসে পড়েছে। রামকান্ত হালে পানি পায় না। চাকরির ধান্দায় ঘৄরে বেড়ায় য়ত্র তত্র। তৃতীয় শ্রেণীর বিগা নিয়ে বেশী দূর অগ্রসর হওয়াও ছঃসাধ্য। হাতের পয়সা উজাড়। হোটেলের ভাত বন্ধ হয় ঽয়, অনেক উমেদারির পর ভাগ্যগুণে কোন এক চিত্রগৃহের—'গেট কিপারের' পদ জুটে যায়। মাস মাইনে পনেরো টাকা—ছ'টাকা রাহা খবচ। বড় বাঁচা বেঁচে যায় রামকান্ত। দশ টাকায় খাওয়া খাকা—ছ'টাকায় দ্রাম বাস ভাড়া। বাকী পাঁচ টাকায় জামা জুতো জল খাবার সব। খুশী না হলেও একেবারে অখুশী নয় ও। এখন কিছুদিন দম নিয়ে ভবিয়তের কথা ভাবা যাবে। অগ্রিম পাঁচ টাকা চেয়ে নিয়ে নতুন বেশভ্যার ব্যবস্থা করে কাজে লাগে। চেহারাটি রামকান্তর স্কঠাম। মনের শান্তি ফিরে আসায় দিন কয়েকের মধ্যেই বেশ উজ্জ্বা ফিরে আসে। মালিক খুশীই হন ওর আচার ব্যবহারে। ভাবেন, হয়তো টিকে যাবে ছোকরা।

টিকে রামকাস্থ নিশ্চয় যেতো কিন্তু ভাগ্যই ওর প্রতি বিরূপ। সেজেগুজে মেয়েরা আসে সিনেমা দেখতে। একা একাও আসে অনেকে। রামকাস্তর দিকে কেউ হয়তো এক ঝলক চোথ তুলে তাকালে। কারো ঠোঁটে হয়তো বা হাসিই খেলে গেলো তড়িৎ রেখার মতো। রামকাস্ত ভাবলে, মেয়েটি নিশ্চয় ওকে ভালবাসে। আর হবে না-ই বা কেন? দেখতে-শুনতে কি ও থারাপ? সিনেমা ভেঙে যায়। যারা তাকিয়েছিল তারা হয়তো জ্রক্ষেপ না করেই চলে যায়। কিন্তু রামকাস্ত সোজা কথাটা বাঁকা ভাবে নিয়ে হাব্ডুব্ খেতে খাকে। দিনে রাত্রে তিনবার শো। পারে তো রামকান্ত তিনবারই বেশভ্ষা পরিবর্তন করে। ঘন ঘন চুলে চিক্নি চালায়। ক্রমাল দিয়ে মুখ পোঁছে।

একবার শনিবার রাত্তের শোতে যুগলে আসে রাতের রহস্তময়ী হই তারকা। তেমন ভিড় নেই। রামকাস্ত একাকী দাঁড়িয়ে টিকেট চেক্ করছিল। ফুব্জি সিব্দের সার্ট গায়ে—পরনে কোঁচানো দিশি তাঁতেন ধৃতি। পায়ে আগ্রার নাগরা! ত্ব'জনের একজন রামকান্তর হাতে টিকিট দিতে গিয়ে কিক্ করে হেসে কেলে। আর কথা নেই। বলি বলি করেও এতদিন যে কথা ও কাকেও বলতে পারেনি আজ লাগাম-ছাড়া ভাবেই এগিয়ে যায়। প্রশ্ন করে, হাসলেন যে?

মেয়েটি গদগদভাবেই উত্তর দেয়, এমনিই।

এমনিই! বেশ মজা তো!

কথা আর হয় না। শেষ ঘণ্টা বাজছে। শো আরস্তের আর বাকী নেই। ওরা তু'জনে এক তলাতেই উচ্চাসনে গিয়ে বসে। রামকান্তর মনে অসংখ্য প্রশ্ন এসে ভিড় জমায়।

অক্সদিন শো আরম্ভ হবার কিছুক্ষণ পরেই মেসে ফিরে যায় রামকান্ত। কিন্দ্র সেদিন আর তা পারে না। ইণ্টারভেল পড়ে। রামকান্ত মেয়ে হুটোর সিটের পাশে গিয়ে দাড়ায়। আশপাশে লোক রয়েছে। কোন কথা হয় না। যতক্ষণ না আলো নেভে স্থ্য আর স্থ্যম্থীর মতো শুধুই চোখাচোথি চলে। পুনরায় শো আরম্ভ হলে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয় রামকান্ত কিন্তু প্রাণথানা পড়ে থাকে ঐ সীট হুটোর ওপর।

সিনেমা যথারীতি শেষ হয়ে ষায়। অনেকের সঙ্গে ওরা হু'জনও বেরিয়ে আসে। ওটি ওটি পা ফেলে রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। রামকান্তও পেছু পেছু। না, কোন পুরুষ সঙ্গী নেই। রাশিক্ষত গহনা গায়ে। দেখতে শুনতেও স্থত্তী। ভয়-ডর কিছু নেই নাকি প্রাণে! রাত তে৷ প্রায় বারোটাই বাজতে চললো। বিশ্বিত রামকান্ত অধিকতর বিশ্বয়-ভরা দৃষ্টিতেই তাকিয়ে থাকে। আবার এক ঝলক হাসি থেলে ওদের হু'জনের ঠোঁটে।

রামকান্ত আর ধৈর্য রাখতে পারেনা। ভিড় অনেকটা ক:ম গেছে। সোজাস্কৃত্তি গিয়ে প্রশ্ন করে, হাসছেন ষে ?

হাসি পায় তাই হাসছি, তন্ত্বী মেয়েটি হেসে হেসেই জ্বাব দেয়।

হাসি কি লোকের শুধু শুধুই পায় ?

পেলে কি করবো বলুন, অপরটি উত্তর করে।

রামকান্ত কিছুটা বেকায়দায় পড়ে। সহসা কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না। খানিক ইতস্ততঃ করে পুনরায় প্রশ্ন করে, দাঁড়িয়ে রইন্সেন, গাড়ি আসবে নাকি?

কথা তো ছিল কিন্তু এলো কই ?—ভন্নীটিই উত্তর দেয়।

পৌচে দেবো?

তা হলে তো বেঁচে যাই।

ইঙ্গিত মাত্র ট্যাক্সী এসে দাঁড়ায়। রামকাস্ত ড্রাইভারের পাশে, ওরা তু'জন পেচনের সীটে।

কোথায় যাবেন ?—পুনরায় প্রশ্ন করে রামকাস্ত।
তন্ত্বীটি উত্তর করে, নয়া রাস্তায়—
নয়া রাস্তায়!—ঠিক যেন বুঝে উঠতে পারে না রামকাস্ত।
পাঞ্জাবী ড্রাইভার সায় দেয়, ছাম সমজ গিয়া বাবু সাব, চলিয়ে।

পরের ইতিহাস গতান্থগতিক। মকারাদি যক্তে মশগুল রামকাস্ত। সোনার অঙ্গ ঝলসে যায় বছর থানেকের মধ্যেই। মাইনের টাকা কর্পুরের মতো উবে যায়। ধার-কর্জ আরম্ভ হয়। প্রথম প্রথম ইয়ার-বন্ধুদের কাছে। তারপর চাকর দারোয়ানের কাছে! তাতেও ষথন কুলোয় না আসে কাবৃলওয়ালা। খব অল্প সময়ের মধ্যে যেমন মালিকের নেকনজরে পড়েছিল রামকাস্ত খ্ব অল্প সময়ের মধ্যেই তেমন তার বিষ-নজরে পড়ে। অবস্থা চরমে ওঠে যেদিন কাবৃলওয়ালা দিনেমাগৃহে এসে হামলা শুরু করে। মালিককে আর জবাব দিতে হয় না। রামকান্ত নিজেই একদিন কাজে ইস্তফা দিয়ে গা ঢাকা দিতে বাধ্য হয়।

উপোস দিয়ে মরা ছাড়া এযাত্রা আর গতান্তর নেই। তাই-ই মরতে হবে।
বড় আশা নিয়ে কোলকাতায় এসেছিল। কিন্তু কি থেকে কি হয়ে গেলো।
গায়ে থাকলে আর যাই হোক হুমুঠো ভাতের অভাবে মরতে হতো না। কিন্তু
এখন ফিরে যাওয়া মানে তো লোক হাসানো! না, এত সহজে পবাজয় স্বীকার
করবো না।…

সত্যি, বিবাতা বোধ হয় একেবারে বিম্থ ছিলেন না ওর ওপর। কেমন করে যেন ঘুরতে ঘুরতে এসে উপস্থিত হয় আসামের এক চা বাগানে। বৃদ্ধ মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বাগান-আপিসের কেরানী। বেতন সামান্ত—কিছু উপরি আছে। রামকান্তর স্বজাতি। একমাত্র অনূচা কল্যা ছাড়া সংসারে আর দ্বিতীয় কোন অবলম্বন নেই মহেন্দ্রনাথের। দেশ পূর্ববঙ্গেরই এক অজ পাড়াগাঁয়ে। কিন্তু সে সব ধুয়ে মুছে গেছে অনেককাল। এখন বাগানই ঘরবাড়ি—বাগানই কর্মক্ষেত্র। মহেন্দ্রর ভাবনা অমুরাধাকে নিয়ে। বেশ সেয়ানা হয়েছে মেয়ে, এখন একান্ত প্রয়োজন পাত্রন্থ করা। কিন্তু আসামের জঙ্গলে কোথায় বা পাত্র আর কোথায় বা তার থোজধ্বর ? ঘুম থেকে উঠে সম্পর্ক তো শুধু কুলিকামিনের সঙ্গে। বড় বড় সাহেব স্থ্বেদারদের জন্ম কাবছে—

আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা। সেথানে সমপর্যায়ের লোকের দেখা-সাক্ষাৎও মেলে। কিন্তু নিম্নপদস্থদের জন্যে সে-সবের কোন বালাই নেই। তারা তো চিবিশে ঘণ্টারই দাসথং লিখে দিয়ে বসে আছে। হাতে কাজ না থাকলেও ইচ্ছে মতো কোন দল পাকানো চলবে না। আসামের জঙ্গলে অনুরাধারা মেন নির্বাসিতা। কাজে ইন্তফা দিয়ে আসারও কোন উপায় নেই। এক আছে পোড়া পেটের ভাবনা, দ্বিতীয়তঃ পদে পদে আইনের বাধা। চোখে মুখে অন্ধ্বার দেখে মহেন্দ্র। নিজের মৃত্যুর পর অনুরাধার কি উপায় হবে ?…

কথায় আছে, যত মৃশকিল তত আসান। ত্রণ্ডিন্তা ত্র্তাবনায় হাবুড়ব্ব থাচ্ছিল মহেন্দ্র, সহসা বাগানে রামকান্তর আবির্তাব হয়। আগেকার সে জৌলুস না থাকলেও, এখনো রামকান্তকে বিনা দিধায় স্থপুক্র বলা চলে। কথাবার্তায় সাক্ষাৎ বৃহস্পতি। মহেন্দ্র হাতে আসমানের চাঁদ পায়। প্রথমে চাকুরী—তারপর কন্তা সম্প্রদান। মাস পাঁচেকের মধ্যেই একেবারে মৃক্ত মহেন্দ্র। মৃক্ত সবরক্ম ভাবনা চিন্তা আর ভবষন্ত্রণা থেকে।…

জোয়ান স্বামীর সান্নিধ্যে এসে পিতৃশোক ভূলতে বেশী দেরি হয় না অমুরাধার। স্ত্রী-রত্নের সঙ্গে রামকান্তর হাতে আসে মহেন্দ্রর আজীবনের সঞ্চয়। বড় সাহেবকে ধরে বাগানের একটি পদেও ওকে বহাল করে গেছে মহেন্দ্র। একযোগে কামিনী আর কাঞ্চন লাভ। বিপদ কাটিয়ে ওঠে রামকান্ত। বেশ আনন্দের মধ্য দিয়েই কাটতে থাকে দিন! বছর না ঘুরতে অন্তরাধারও মাতৃ-আছ ভরে ওঠে। স্তিয়, ও আজ গরবিনী, মা হতে চলেছে। স্বপ্নে স্থপ্নে বিভোর। কিন্তু স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়। ওষ্ঠের হাসি মেলাতে না মেলাতেই সংসা হুংখের বান ডাকে। বিকলাঙ্গ এক মৃত সম্ভান প্রসব করে অনুরাধা। নিটোল স্বাস্থ্য দিন দিন ভাঙতে থাকে। রামকান্তর গোলাপী নেশায়ও ভাটা পড়ে। সামনেই তো রয়েছে চা বাগানের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। পুতুলের মতোই আশ্চর্য স্থন্দর খাসিয়া মেয়েগুলো। টুকটুক করছে গায়ের রং। ধান্মেধরীর আকর্ষণও বড় একটা কম নয়। উ:, কতদিন গলা ভেজানো যায়নি! এমন উপযুক্ত ক্ষেত্রে এসে এতদিন ও কি করে উপোস দিয়ে আছে ! · · বাঘ বুড়ো হলেও খাপ ভোলে না। ওর তো নবযৌবন। রঙিন স্থরা আর সাকী নিয়ে আবার মেতে ওঠে রামকান্ত। তারপর তো ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। বছর খানেকের মধ্যেই অমুরাখার ডাক আসে মহেন্দ্রর পাশে। রামকাস্ত বড় বাঁচা বেঁচে যায়।

অহরাধা মরে বাঁচে আর রামকাস্ত বেঁচে থেকে মরে। হিসেবের খাতায়

বিরাট গোলমাল দেখা যায়। টমাস সাহেব তো রাগের মাথায় বৃট সমেত এক বা লাথিই বসিয়ে দেয় বৃকের ওপর। কাশতে কাশতে দম আটকে আসে রামকান্তর। তারপব অতিকটে রাতের অন্ধকারে আবার একদিন গা ঢাক। দিয়ে আত্মরক্ষা করে। এবার আর অন্ত কোথাও নয়। সোজাস্থজি স্বগ্রামে। পিতার শিশ্ব সামন্তদের মাথায় পা তুলে দিয়ে কিছুদিন বিশ্রাম নেওয়াই স্থির হয়। শহরে আর ওর ঠাই হবে না। স্থথের ব্যবসা গুরুগিরির ব্যবসা। তোয়াজের ওপর থাকো, ভূঁ জি বাগিয়ে থাও দাও ঘুমোও। তবে নিরামিষ থেতে হবে এই যা হথ্য। তা হোক, এ ছাজা আর উপায় কি ? লামকান্ত শত নিরাশার মধ্যেও আশা নিয়েই গ্রামে আসে। কিন্তু এথাতে পা দিয়েই মৃষড়ে পড়ে। শিশ্ব সামন্তদের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। নিজেদের বসত বাজির অবস্থাও শোচনীয়। তারপর অনেক গৌজখবরের পর দীহুর আকুল আহ্বানে চরণ রাথে এসে চরফুটনগরে।

চরফুটনগরে পা দিয়ে দিনকতক বড় মুশকিলেই পড়ে রামকাস্ত। সন্ধ্যার পর নিয়মিত ওকে হরি-সভায় বসতে হয়। ভাল লাগুক আর না-ই শাগুক হ্বর করে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করতে হয়। কীর্তনের দঙ্গে ত'বাছ তুলে নাচতেও হয় কোন দিন। নিজের প্রেম ভক্তি থাক আর না-ই থাক ওর মুখে পাঠ কীর্তন শুনে আবাল বৃদ্ধ বণিতা গদগদ। ঘন ঘন জয়ধ্বনি আর উলুধ্বনিতে প্রাণগঙ্গ। বয়ে চলে। প্রভুপাদের কণ্ঠমহিমায় সকলেই পঞ্চমুখ। রামকাস্তকে আর চাল ডাল তেল ছুনের জন্ম ভাবতে হয় না। কাজের মধ্যে সকাল সন্ধ্যা পদ-রঙ্গ বিতরণ আর পাঠ কীর্তন করা। বাপের বয়সী শিশ্ব হলেও তার মস্তকে পদ-রুজ দানে বাধা নেই। পাদোদকও দিতে হয় অনেককে। ব্যবস্থা ভালই। তবে পুরোহিতগিরি অপেক্ষ। গুরুগিরিতেই মুখ বেশী। পুরোহিত-দের পূজো পার্বনে তবু থানিকটা থাটা থাটুনী আছে। কিন্তু গুরুগিরিতে সে वानारे तनरे। निवा था ७ ना ७ घूरमा ७। চारे कि थूनि रुल घरतत वि वर्छे क দিয়ে গা-হাত-পা টেপাতেও বাধা নেই! গুরু ব্রাহ্মণ তো সাক্ষাৎ নারায়ণ। নারায়ণ দেবায় আত্ম-নিয়োগ করতে পারা তো সোভাগ্যেরই কথা। সময় সময় মাছ-মাংসের জন্ম প্রাণটা আঁকুপাঁকু করলেও চরফুটনগর রামকান্তর কাছে ভালই লাগে। মোড়ল দীত্মই যখন সহায় তখন আর ভাবনার কিছু নেই। ভবে বিপদের ঝুঁকি রয়েছে কিছুটা মোহস্ত চরণ দাসকে নিয়ে। বেটা কারো কাছ থেকে একটা কানাকড়িও নেয় না। স্বয়ং প্রেমদাতা নিত্যানন্দই যেন

চরে এসেছেন। ঘর ঘর মন্ত্র শিশ্বও বড় একটা কম করে ফেলছে না। দীস্থ বৈরাগীরও যেন ভাবের অন্ত নেই। একজন কুলগুরু, একজন দীক্ষা গুরু, একজন সথাগুরু। গুরুর বহর যেন। সব বেটাকে নিয়েই নাচানাচি। মোহস্তটাই দেখছি সব পণ্ড করবে। স্থ থাকলেও রামকান্তর মনে স্বস্তি নেই। দিন দিন ভাবনা বেড়েই চলেছে।

রোজ সন্ধ্যায় রমেন্দ্র নারায়ণ গ্রীনবোটের ছাদের ওপর ডেক চেয়ারে এসে বসেন। রসিয়ে রসিয়ে গড়গড়া টানেন। কখনো বা সিগারেট। কাঁটা-চামচের সাহায্যে জলযোগও করেন কোন কোন দিন ছাদের ওপর বসেই। রামকান্ত দাওয়ার ওপর বসে সথেদে ভাবে, আহা কি রোশনাই সর্বাঙ্গে! পোষাক আষাকেরই বা কি জোলুস। কোথাও ছন্দপতন নেই। আজ যেটা পরেন কাল আর সেটা পরেন না। অফুরস্ত বিধির ভাণ্ডার যেন। আর হবে না-ই বা কেন? একে বিশাল জমিদারীর একচ্ছত্র মালিক—তাতে আবার উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ। আমার মতো চাঁড়ালের বাম্নকে আর ক'জন ভদ্রলোক পোঁছে? চাঁড়াল আবার একটা জাত···তার আবার গুরুপুরোহিত। এখনো হাজার বছর ওদের পায়ের ভলায় বসে শিখতে হবে।···

প্রতি সন্ধ্যায় নিয়য়িত পাঠে বসতে হয় রামকাস্থকে। মন না বসলেও বসতে হয়। গলায় বিনাস্তায় য়য়য়য় তুলসীর মালা। বাতাসে ফরফর করে উড়তে থাকে চাঁচর চিকুর। তিলক চর্চিত দেহ। ধ্যানগন্তীরভাবেই আসরে বসে থাকে রামকাস্ত। কিন্তু মনের থাতে বইতে থাকে দিবা রাত্রির স্বপ্ন। থোলে চাটি পড়ে। কীর্তনিয়ারা উচ্চগ্রামে গলা চড়িয়ে জয়ধ্বনি শুরু করে। সইতে পারে না রামকাস্ত, যত সব বর্বরের কাগু। সকাল হতে না হতেই গরুর পাল নিয়ে নাঠে যাও আর সন্ধ্যায় সমন্বরে জিগির তোল। স্বরুচি বলতে কোন পদার্থ নেই এগুলার রক্তে। কোলকাতায় যদি কোনরকমে টিকে থাকা যেতো। প্রকৃত মারুষ আছে কোলকাতায়ে যদি কোনরকমে টিকে থাকা যেতো। প্রকৃত মারুষ আছে কোলকাতাতেই। উচুনীচুতে এমন হর্লজ্য ভেদাভেদও নেই সেখানে। সাধারণ একটু ভদ্রতা জ্ঞান থাকলে যে কোন লোক যে কোন লোকের সঙ্গে মিশতে পারে। আর এখানে তো সব ধুলায় অন্ধকার। একত্র মোলামেশা তো দ্রের কথা, ছুঁলে হুকোর জল পর্যন্ত ফেলে দেয় উচুতলার মারুবেরা। নিজের কাছে নিজেই কেমন যেন দমে যায় রামকাস্ত।…

আজ ক'দিন, চোথ বুজে বেদীর ওপর স্থির হয়ে বসে থাকতেও পারছে না রামকাস্ত। মন ঘুড়িটা কল্পনার নীল আকাশে কেবলই উড়ে চলেছে। কি হবে এই ভাগবত পাঠ আর কীর্তনাদি করে? হনিয়ার স্থথ শান্তি তো সবই ওদের জন্ম। ওরা একটানা কেবল স্থুখ করে যাবে আর আমরা পায়ের তলায় পড়ে মরবো! না, তা হবে না। তু'দিনের জীবন! নগদা যা পাওয়া যায় সেই-ই ভাল। ... ডিন্ধি নিয়ে একাকী ঘুর ঘুর শুরু করে রামকান্ত গ্রীনবোটের চারপাশে। আশা, কুমার বাহাতুর যদি ভূলেও একবারটি চোখ তুলে তাকান। আহা, গ্রানবোর্ট তো নয় যেন একখানা ভাসমান প্রমোদ বাসর। কি নেই ওর ভেতর ? শোবার ঘর, বসবার ঘর, রম্বইখানা, মায় স্নানাগার পর্যস্ত ! রম্বইখানার চিমনী দিয়ে অষ্টপ্রহর ঝোঁয়া বেরুচ্ছে। খোশবুতে ম ম করছে চারদিকের বাতাস। এ ষেন শহরের কোন রেন্ডোর । মাগলাই রান্না চেপেছে। বৈরাগীদের পাল্লায় পড়ে ঘাস পাতা থেয়ে থেয়ে তো পেটে চড়া পড়ে গেলো! মাকুষ ক'দিন পারে কামনা বাসনাকে চেপে রাখতে ? আর কেনই বা তা রাখবো ?…রামকান্ত আলগোচে ডিঙ্গিখানা গ্রীনবোটের পেছনে বেঁধে প্রাণভরে দ্রাণ নিতে থাকে। কেমন করে যেন এক নিমেষে হর অতীতে পৌছে যায়: আষাঢ় মাস। তিনদিন অবিশ্রান্ত ধারায় রুষ্টি হচ্ছে। মহানগরী কোলকাতার যান বাহন সব বন্ধ। যে যেভাবে পারছে ঘরের মধ্যেই মালস্তে দিন কাটাচ্ছে। হু'দিন আগে আপিস থেকে মাইনে পেয়েছে রামকান্ত। নগদ পঁচিশ টাকা। অল্প সময়ে আশাতীত পদোন্নতি। খুশীর হাওয়াই বইছে প্রাণে। খুশীতে গদগদ হয়েই এক বোতল হুইস্কিসহ এসে ওঠে স্থমার ঘরে। অতি অল্প দিনের প্রেম। ভরা ভাদরে জোয়ার লাগে। চিৎপুরের রেস্তোরাঁ থেকে আসে গরম গরম চিংড়ীর কাটলেট ৷ হুইস্কি আর কাটলেট্—সোনায় সোহাগা যেন। তারপর থিচুড়ি, ইলিশ মাছ ভাজা, মাংস। একটানা বৃষ্টিতে সোনাগাছির গলি ঘিঞ্জি জলে টেটমুর। ত্র'দিন তু রাত্রি চোখের পলকে কেটে যায়। আজো যেন মূথে লেগে আছে সেই চিংড়ীর কাটলেট।… রামকান্ত অন্তমনস্কভাবেই 'হোৎ' শব্দে পেছন টেনে রসনার জল সম্বরণ করে।

আবাঢ়ের সূর্য কথন অন্ত যায় বোঝা যায় না। বৃষ্টি না থাকলেও জলভরা আকাশ থম থম করছে। বৈষয়িক ব্যাপারে আজ একটু ব্যস্তই ছিলেন রমেন্দ্র নারায়ণ। চরে সাদ্ধ্য দীপ সবে জলতে শুরু হয়েছে ডেক চেয়ারে এসে বসেন। রামকাস্ত অতীত ভূলে যায়। যেন চাঁদ দেখছে আকাশে। কুমার বাহাছুর কি সতি৷ ওর দিকে চেয়ে আছেন! ডিঙ্গিতে চাড় দিয়ে সামনা-সামনি হতে চেষ্টা করে। হাঁ৷ হাঁ৷, ঐ তো হরি হাত ইশারায় ওকেই ডাকছে। ছজ্বের সতি৷ তাহলে এতদিন পর দয়া হলো। মুখোমুখি দাড়াতে পারলে আর ভয়

নেই। ত্ব'দিনেই বশ করা যাবে। · · · রামকাস্ত গ্রীনবোটের সামনা-সামনি এনেই ডিদ্বি বাবে। হরি ছাদ থেকে নীচে নেমে এসে ওকে অভ্যর্থনা জানায়।

কুমার বাহাত্বর আজ একাই আছেন। রামকাস্ত সন্ত্রস্তভাবে এসে কাছে দীড়ায়। ভাবে, এত বড় মানী ব্যক্তি, হাত জোড় করে নমস্কার করংল খুশী হবেন না। তাড়াতাড়ি পায়ে হাত দিয়েই প্রণাম করতে উন্নত হয়।

কুমারবাহাত্র আপত্তি করেন না। অন্তের উন্নত মস্তককে স্বীয় পদতলে অবনমিত করানোই ওদের বংশ-রীতি। মনে মনে খুশীই হন রামকান্তর ওপর। একদিনেই যখন এতখানি আহুগত্য দেখা যাচ্ছে ভট্চাযের মধ্যে তখন অনেক কিছু আশা করা যায়। বেশ একটু থাতির করেই পাশের মোড়াটাতে বসতে ইক্তিত করেন।

রামকান্ত আবার ভাবনায় পড়ে। হুজুরের পাশে মোড়ার ওপর বসবে! সেটা কি ভাল দেখাবে ?···

অবস্থা বুঝে হুজুরই পুনরায় সমর্থন করেন, অত ভাবছো কি হে ভট্চায ? বসো বসো ওতে কোন দোষ নেই। তুমিও তো মামুষ!

দ্বিতীয়বার সম্মতি পেয়ে রামকান্ত গুটি স্থাটি হয়ে মোড়ার ওপর বসে পড়ে। পুনরায় অবাক হয়েই ভাবতে থাকে। হাঁন, একেই বলে দিল। এত বড় লোক একটু মান অহংকার নেই। লক্ষ্মী কি আর সাধ করে ঘরে বাঁধা আছেন ?…

রামকাস্তর অবস্থা আরো চরমে ওঠে যখন বসতে না বসতে হরিকে আদেশ করেন ওর জন্ম ছটো চিংড়ীর কাটলেট এনে দিতে। পরিচয় নেই—জিজ্ঞাসাবাদ নেই—সরাসরি থাবার ব্যবস্থা! হবে, জীবনে ও আর ক'জন বড় লোককে দেখেছে আর তাদের আচার ব্যবহার জানতে পেরেছে! না বলতে গিয়েও মুখ দিয়ে বাক্য সরে না রামকাস্তর।

আদেশ হবার সঙ্গে একখানা প্লেটে করে গরম গরম ছটো কাটলেট এনে হাজির করে হরি। বিশ্বিত শুধু একা রামকাস্তই হয় না। হরি নিজেও হতবাক হয়। প্রথম দিনেই কুমার বাহাছরের তরক্ষ হতে এত আদর আপ্যায়ন জীবনে ও থুব অরই দেখেছে।

কাটলেটের খোশবৃতে চার্লিক ম ম করছে। এতক্ষণ যা ছিল স্বপ্লেরও বাইরে সহসা তা বাস্তব হয়ে ওঠে। কঠিন হলেও রসনাকে সংযত রেখেই রামকাস্ত ইতন্ততঃ করতে থাকে।

কুমার বাহাত্র রসিয়ে রসিয়ে গড়গড়া টানছিলেন। রামকান্তর আড়ষ্টতা লক্ষ্য

করে—মৃচকি হেসেই উৎসাহ দেন, কই হে ভট্চায়, চট করে খেয়ে নাও। জলো হাওয়ায় ঠাণ্ডা হয়ে গেলে কিছুই স্বাদ পাবে না।

আমি একা খাবো হুজুর ? আপনার—

মৃথ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বাধা দেন রমেক্স নারায়ণ, আমার এখনো অনেক দেরি আছে হে। তোমার তো আবার ওদিকে কীর্তনের সময় হয়ে এল। ভাড়াভাড়ি থেয়ে নিয়ে আজকের মতো এসো।

রামকাস্তর তরফ থেকে আরো খানিকটা বিনয় প্রকাশ করাই হয়তো উচিত্র ছিল। কিন্তু রসনাকে আর অধিকক্ষণ সংখত রাখা সম্ভব হয় না। তা'ছাড়া সভ্যিই তো, ইচ্ছে থাক আর না-ই থাক বৈরাগা বাড়িতে তো হাজিরা দিতেই হবে। সংসারের চাল তাল তো এখনো ওখান থেকেই আসছে। তবে হজুরের যদি দয়া হয়, নিদেন একটা মৃহরির কাজও যদি দেন, তাহলে আর ঢাাং ঢাাং করে কীর্তনের মাঝে লাফালাফি করতে হবে না। একঘেয়ে ভাগবত পাঠ করেও আর মৃথ দিয়ে ফেনা তুলতে হবে না। না, হজুরের একটা মতলব নিশ্চয়ই আছে। তা না হলে অনর্থক কেন ডেকে পাঠাবেন! এমন খাবারই বা খাওয়াবেন কেন!… মাকাশকুস্তম ভাবতে ভাবতেই চোথের নিমেষে একটা কাটলেট সাবড়ে দেয়। আঃ, কি মজাদার রায়া। বৈরাগীদের ঘাস গোবর থেয়ে থেয়ে মগজের বিলু যে লোপ পেতে বসেছে! ছিতীয়াটাও মৃহর্তে শেষ হয়ে য়য়।

ওর থাওয়া দেখে রমেক্র নারায়ণ কোতৃক বোধ করেন। হেদে হেদেই পুনরায় জিজ্ঞেদ কবেন, আরো গোটা চুই চলবে নাকি ভট্চায ?

আঁজে না হুজুর, যথেষ্ট হংয়ছে। আমাকে আবার এক্ষুণি কীর্তনে ধেতে হবে।

মুখে যত জোর দিয়েই কথা কটা বলতে যায় না কেন রামকাস্ত মনের ভাব ব্রুতে কিছুমাত্র দেরি হয় না রমেন্দ্র নারায়ণের। আরো হুটো কাটলেটের জন্ম করেন।

আবার কাটলেট আসে। থাওয়াও মথারীতি শেষ হতে চলে। রমেন্দ্র-নারায়ণ হাসতে হাসতেই টিপ্পনী কাটেন, আজ কাটলেট পর্যস্তই থাক ছে ভট্টাষ! একদিনে বেশী এগোনো ভাল দেখাবে না।

কি যে বলেন হুজুর, মুচকি মুচকি হাসতে থাকে রামকান্ত।

কুমার বাহাত্র বলেন, কেন, খুব খারাপ বলছি নাকি ? তা কাটলেট কেমন খেলে ? জীবনে কথনো এরকম স্থস্বাছ কাটলেট খাইনি হুজুর—, ঢোক গিলে উত্তর করে রামকান্ত।

আচ্ছা, তা হলে এখন এসো।

হাত ধুয়ে রামকান্ত আবার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে যায়। কুমার বাহাত্ব বাধা দেন, থাক হে, বারে বারে পায়ে হাত দিচ্ছ কেন?

কি যে বলেন হুজুর ! আপনি হচ্ছেন সং ব্রাহ্মণ, আপনার পায়ের ধুলো নেবো এতো আমার পরম সোভাগ্য।

আচ্ছা---আচ্ছা হয়েছে, এখন এসো।

রামকান্ত মোহাবিষ্টের মতোই আবার এসে ডিঙ্গিতে ওঠে। অপলক দৃষ্টি কুমার বাহাছরের দিকে। খোশ মেজাজেই গড়গড়া টানতে থাকেন কুমার বাহাছর, জালে বোধ হয় মাছ এবার পড়লো।

## 1 2 1

পাড়ায় পাড়ায় বিভক্ত চরফুটনগর। মণ্ডল পাড়া, বিশ্বাস পাড়া, ফকির পাড়া, বৈরাগী পাড়া। এক একজন মোড়লের নাম অন্থসারে এক একটি পাড়া। ফকির পাড়া আর মণ্ডল পাড়াই আয়তনে বড়। লোকসংখ্যাও এ তুটিতে অধিক। পাড়ায় পাড়ায় বিভক্ত শুধু পরিচয়ের স্থবিধার জন্তা। নয়তো, চরফুটনগর আসলে এক। দীয়ু আর করিমই চরের মাখা। সকলে মিলেমিশে চাষ আবাদ করে—প্রাণ খুলে ধামাল উৎসব আর কীর্তনে মাতে। ছোটখাটো ঝগড়াও সময় সনয় পরম্পরের মধ্যে হয়়। কিন্তু ভিন্ গায়ের মায়্রমের সাধ্য নেই সেই স্থযোগে চরের মায়্রমকে কিছু বলে। ঝগড়াই থাক আর মিতালিই থাক কেউ কিছু অন্তায় করলে একত্র হয়েই তার ঘাড় মটকায়। চরের সম্মান সকলের সম্মান। নিজেদের ঝগড়া-ঝাঁটি নিজেদের মধ্যে মেটাতে হবে। বাইরের লোক যেন কেউ তার মধ্যে নাক গলাতে না আসে, দীয়ু করিমের কড়া নির্দেশ। চরের অনিষ্ট করলে চরে বাস করা কিছুতেই চলবে না। আর ঝগড়াই বা হবে কেন? হয়তো বা ক্ষণিকের মন-ক্ষাক্ষি। তারপর ষেই সকলে কীর্তন কিংবা ফকিরের আসরে এসে বসলে অমনি মনো-

মালিন্স মিটমাট হয়ে গেল। একজন খাওয়ালে পাঁচ কলকে তামাক সেজে আর একজন সাত কলকে। তারপর মাতব্বররা খানিক দাঁত বার করে হাসলে— হ'চারটে টিকা টিপ্পনী ঝাড়লে—পরম্পর গিয়ে পরস্পরের গলা জড়িয়ে ধরলে।

অপরাধ যদি থব গুরুতর হয় তাহলে বসবে পঞ্চায়েত। দীয়ু আর করিমের বার বাড়ির বর তার জন্ম চির উন্মূক। বাটা ভর্তি, পান স্থপুরি আসবে, কলকের পর কলকে তামাক। আসর ভাল করে জমবার আগ পর্যন্ত হাসি মন্ধরা চলবে এ ও তার মধ্যে। তারপর আসল বাদী বিবাদী করজােড়ে সভাকে দণ্ডবং জানিয়ে পেশ বরবে নিজ নিজ আর্জি। মন দিয়ে সব শােনা হবে। কেউ সভার মর্যাদা ক্ষুন্ন করলে মাতকরদের মধ্যে একজন গগনভেদী ধমকে বসিয়ে দেবে তাকে। তারপর চলবে থানিক কান'-কানি ক্ষিস-ফিসানী। সর্বশেষে রায় দান। অপরাধের গুরুত্ব বুঝে দােষীকে মারা হবে পাঁচ জুতাে নয়তাে দেওয়া হবে নাকে থত। সময় সময় ত্'পাঁচ টাকা জরিমানাও আদায় হয় কারাে কারাে কাছ থেকে পঞ্চায়েতের জন্ম। বিচার এইখানেই খতম। থানা, পুলিশ আদালত কৈউ করতে পারবেনা। জমির গোলমাল, বাড়ির গোলমাল, ভায়ে ভায়ে ঝগড়া. বাপ-বেটায় মন কয়াকষি—সব মিটে যায় পাঁচজনের সালিসীতে।

মণ্ডল পাড়া নাম হয়েছে মধু মণ্ডলের নাম অন্থসারে। মধুর আদি বাসও ছিল পদ্মাবই পাড়ে। কিছু কিছু লেখাপড়া জানে মধু। তাই তার কথাবার্তা অনেকটা মাজা ঘষা। চাধের জমি-জমা আগেও রড় একটা ছিল না মধুর। তবু বাড়িতে হুটো হুধেল গরু পুষে এবং অন্তোর জমি পত্তন নিয়ে এক রকম স্থখেই দিন কেটেছে। কিন্তু কাল হল পদ্ম। কাশীপুরের পাশাপাশি গ্রাম মোহনপুর। তাই কাশীপুর যখন তলিয়ে গেলো মোহনপুরও একেবারে রেছাই পেলো না। ক্ষতি মধুরও হুলো। তবু দীমু করিম পিতৃপিতামহের ভিটা ছেড়ে এলেও মধু তা পারলে না। অধিকতর ছুংখ ক্ষের মধ্যেই দিন কাটাতে থাকে। কিন্তু পদ্মা যে হাঁ করেই ছিল। ওর বিশ্বগ্রাসী ক্ষ্বার ম্থে মধু লড়বে কতক্ষণ ? বছর না ঘুরতেই ভিটেমাটি সব সাফ। মধুও বাধ্য হয় অন্তন্ত মাথা গুঁজতে।

ভিন্ গাঁরের মামুষ হলেও দীমু আর মধুর মধ্যে গলায় গলায় ভাব ছিল। অঞ্চলের সেরা কীর্তনিয়া মধ্ মণ্ডল। যেমন তার কণ্ঠস্বর তেমন ভাব ও বাঞ্জনা। কিন্তু দীমু বৈরাগী খোল না বাজালে মধুর ভাব আসে না।

স্বতরাং মাসের মধ্যে ত্'দশবার উভয়ের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হতো। দূর দুরাস্ত থেকে মধুর ডাক আসে। দীত্মকেও খোল বাজাবার জন্ম স**ন্দে** েবেতে হয়। নৌকা বিলাস, মান ভঞ্জন, মাথুর, নিমাই সন্ন্যাস প্রভৃতি গানে মধুর জুড়ি নেই। খোল বাজনায় দীমুর নাম-ডাকও দেশ-বিদেশময়। মধুর নিমন্ত্রণ এলে দীহুরও তা আসবে। মধু দীহু যেন ষমজ তুই ভাই। স্বরং গৌর নিতাই-ই যেন কীর্তনের মাঝে অঙ্গ তুলিয়ে নাচতে থাকে। প্রতি বছর অষ্টপ্রহর নাম সংকীর্তনে দীমুর বাড়িতে মধুর আসা চাই-ই। তিনদিন তিন রাত্রি বিরাম-বিহীনভাবে চলে নাম নহ:-যক্ত। চারদিক থেকে দলে দলে আসে অঞ্চলের কীর্তনিয়ার।। প্রাণ খুলে নাচে--নাম গান গায়। পেট পুরে ত'বেলা পায় মহাপ্রসাদ। উৎসবেব পরিসমাপ্তি হয় দধি-মঙ্গল আর মহোৎসবে। নাম যজের আগে মাসাধিককাল নিয়মিত চলে শ্রীমদভাগবত পাঠ ও পরে পালা গান। মহোৎবের পরেও তাই বৈরাগী বাড়ির হাঁড়ি হেঁশেল সহজে বন্ধ হয় না। দূর গাঁ থেকে যে সব কীর্তনিয়ারা আসে তারা মধুর মুখের পালা গান না শুনে কেউ ফিরতে চায় না: গান নয়তো এক একটি কলি2ত যেন অন্তর বিগলিত হয়ে প্রাণ-গঙ্গা বয়ে চলে। পয়লা কাতিক থেকে শুরু অদ্রানের মাঝামাঝি শেষ।

প্রলায়ের পরে দী হু মধুকে অনেক করে বলেছিল। কিন্তু গ্রাম ছাড়তে মধু কিছুতেই রাজী হয়নি। তারপর তিলে তিলে যথন রাক্ষ্ণী পদ্মা ভিটেটুকুও গ্রাস করলে তথন আর গত্যন্তর নেই। মধু নিজেই চিঠি দিলে দীক্ষকে। চরফুটনগরে তথন জমির দর অনেক। তবু মধু কীর্তনিয়ার মতো গুণী লোক চরে আসবে এর চেয়ে সোভাগ্য আর কি হতে পারে? বেচারা, হালে পুত্র-শোক পেয়েছে। পরমেশ্বরের যে কি মর্জি বোঝা যায় না। এমন সাধু সঙ্জন ব্যক্তি তাকেও কিনা মহাশোক ভোগ করতে হচ্ছে! সংসারে পা দিয়েই তো সংসার-লক্ষ্মীকে হারিয়েছে। বছর খানেকের নিবারণকে রেখে মোক্ষদা স্বর্গে গোলো। সেই থেকে সয়্যাসীর জীবনই কাটাচ্ছে মধু কীর্তনিয়া। নিজে কোলে পিঠে করে মাক্ষ্ম করেছে নিবারণকে। অনেক কষ্ট করে ছাত্রবৃত্তি পর্যন্ত পজ্য়েছে। তারপর বিয়ে দিয়ে হীরের টুকরো বউ যরে আনলে কিছু না পেয়ে না থুয়ে। মধুর সংসার নবলক্ষ্মীর আগমনে ভরে ওঠে। নিজে পালা গান করে ত্রণক টাকা পায়। নিবারণ চাষ-আবাদের

কাজ করেও আবার ইউনিয়ন বোর্ডের কেরানীগিরি করে। তুটো তুবেল গরুপ গোয়ালে। অভাব কিছু মাত্র নেই। বিয়ের বছর তিনেকের মধ্যেই নাতনীর মুখও দেখলে মধু কীর্তনিয়া। দয়াল হরির দয়া আর কাকে বলে? আগে দূর দ্রাস্ত থেকে ডাক এলেও ওকে ছুটতে হতো। শুধু পুণ্য সঞ্চয়ের জগ্যই নয় পেটের ভাবনা ভেবেই। এখন আর তা হয় না। আশপাশের ডাক ন থাকলে নাতনীকে কাছে বসিয়েই গান শোনায়। মনের আনশে কল্পে সেজে তামাক গায়। নাতনীর গায়ের রং বউমার মতে! ফর্সা না হলেও মুখ-সোর্চিব চমংকার। সয়ং ওর রাধা-রমণই বোধ হয় নারীর বেশে পুনরায় ধরায় এসেছেন। ময়নার বয়েস বছর তিনেক। ওকে কাছে বসিয়ে থেলা দিতে দিতে তু'কলি গানই বেধে ফেলে মধু:

ধনী—
কোথা ছিলে বল চাঁদবদনী।
আমি তোমার ও রূপে জ্বলে মরি
কোথা চিলে বল আদরিণী॥

কৃষ্ণ নাম গানে মহোৎসবে, স্থাবর সংসারে পরমানন্দেই দিন কাটতে থাকে মধুর। অসময়ে মোক্ষদাকে হারিয়ে এক সময় মনে যে থেদ হয়েছিল এখন আর তার বিন্দুমাত্রও অবশিষ্ট নেই। রাধারমণ ওকে বেশ আনন্দেই রেখেছেন। দিব্যি থায় দায় পূজা-আহ্নিক করে। নাতনীকে কাছে বাসয়ে খেলা দেয়। বাকড়া বাঁকড়া বাঁকড়া কালো কোঁকড়া চূল ময়নার মাথা ভতি। ছোট্ট ছোট্ট ছুধের মতো সাদা দাঁত। খিল খিল করে হাসে। মধুর আনন্দ ধরে না। পাড়া প্রতিবেশীরা অমুযোগ করে, তবু তো নাতির মুখ দেখেনি মণ্ডল। নাতি হলে হয়তো মাটিতেই নামাতো না।

মধু হাসে। মনে মনেই বলে, নাতি আর নাতনীতে তফাত কি ? সকলেই তো ক্বফের জীব। ভগবান ওকে প্রথম নাতি না দিয়ে নাতনী দিয়েই ভাল করেছেন। নারীই তো গৃহলক্ষী। সর্বপ্রথম সেই লক্ষীর আগমন তো পরম সোভাগ্যেরই কথা! তাছাড়া বেটাছেলে লায়েক হতে ঢের সময় লাগে। কৃষ্ণদাসী তো শীগগীরই ডাগর হয়ে উঠবে। রাধারানীর পাশে এসে দাঁড়াবেন
রাধারমণ। নয়ন জুড়াবে। বাপ মা পাড়া প্রতিবেশী সকলের কাছেই ময়না

ময়না। কিন্তু মধুর কাছে ও ক্লফ্জাসী। মেয়েই বলো আর ছেলেই বলো বিশ্ব বন্দাণ্ডে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই তো পুরুষ। আর সকলেই নারী—তাঁর দাসী।… মধুর ভাবনা কুল পায় না। চিরানন্দময় জগৎ।…

অলক্ষ্যে বিধাতা হয়তো হাসেন। বটে! আনন্দ চাও ? পাবে। তবে জেনে রেখোঃ

> যে করে আমার আশ, করি তার সর্বনাশ। তবু যে করে আশ, হই তার দাসাম্বদাস।

নিবারণের বয়েস কুজি একুশ—জোয়ান ছেলে। ভোরে উঠে পাস্তা থেয়ে ক্ষেতের কাজে গিয়েছে। ছুপুরে ফিরে এসে গরম ভাত থাবে। শ্বন্তরের নিরামিদ রাম্না শেষ করে উন্নরে মাছের ঝোল চাপিয়েছে ছুর্গা। মধু ঘাট থেকে স্নান করে এসে সবে আহ্নিকে বসেছে। ক্ষেত থেকে আট দশ জন ধরাধরি করে নিবারণকে বাড়ি নিয়ে আসে। ছু'বার ভেদবমির পর অচৈতত্তই নিবারণ। ওঝা আসে, বৈছ্য আসে, মায় এ্যালোপাথিক ভাক্তার। কিন্তু নিবারণের আর জ্ঞান হল না। ছদ্যজের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেছে।

গগনভেদী চীৎকারে ফুটে পড়ে হুর্গা। কাটা পাঠার মতে। দাপাতে থাকে।
ময়না ভাগবাচাকা থেয়ে উচ্চস্বরেই কাদতে থাকে। পাড়া প্রতিবেশী আত্মীয়
য়জনের চোথও জলে টেটুম্বর। কিন্তু জল নেই শুধু মধুর চোথে! চিরজীবন
নাম গান করেছে ও—গীতা পড়েছে। ও জানে, জীর্ণ বল্পের মতোই তো পরমাত্মা
একদিন এ দেহ ত্যাগ করে চলে যাবে! এতো অনিবার্য পরিণাম। মায়াময়
জগং। কে পুত্র, কে কন্সা, কে স্ত্রী?…হাতে আহ্নিকের তিলক-মাটি ছিল।
আর ছিল প্রভূপাদের যুগল চরণের ছাপ। মধু মৃতপুত্রের সর্বাঙ্গে এঁকে দেয়
ভিলক-রেখা। কঠে পরিয়ে দেয় জপের মালা। মৃথে দেয় গঙ্গা জল! ওর হয়ে
আগে একাজ নিবারণেরই করার কথা ছিল। কিন্তু প্রভূর ইচ্ছায় ওকেই আগে
করতে হচ্ছে। বেশ তো তাই হবে। পাড়া প্রতিবেশীর দক্ষে নিবিয়ে একমাত্র
পুত্রের শ্মাণান কার্য করে ঘরে ক্রের মধু। কিন্তু পরদিন স্কালে আর নিজের
মর্মের দরজা খুলতে পারে না। ক্রম্ব অঞ্চ উছেলিত হয়ে ওঠে। রাধারমণজীর
চরণতলে বসে আকুল হয়েই কাঁদতে থাকে মধু।

পুত্র গেছে। চতুর্দিকে অভাব অনটন । ঘর বাড়িও গেলো। কিন্তু কর্তব্যর শেষ নেই। হুর্গা ময়নার ভরণ পোষণের ভার ওর। এ কর্তব্য পালন না করলে রাধারমণজীউ ওকে ক্ষমা করবেন না। তাই সব হারিয়েও আবার সব পাবার জন্ম দীমুকে লিখতে বাধ্য হয়। যতদিন জীবন ততদিন কাজ করে যেতে হবে। আবার বাঁধতে হবে ঘর। যারা আশ্রিত তাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা না করে উপায় নেই। প্রাণাধিক মধু-কীর্তনিয়ার পত্র পেয়ে দীমু স্থির থাকতে পারে না। জমিদারেয় কাছ থেকে যদি জমি পাওরা না যায় ক্ষতি নেই। নিজের ওপর আস্থা রেখেই মধুকে আসতে লিখে দেয়! একবার শুধু পরামর্শ করে মিতা করিমের সঙ্গে।

করিম বলে, বল কি মিতা! এতবড় গুণীলোক আপ্রয়হার। হয়ে পথে পথে ঘুরবে! শ্বা নেই, পুত্র নেই, বয়েসও ভাটির পথে। আমরা না দেখলে কে দেখবে মঙলকে? তুমি লিখে দাও—ছজনে না হয় ছ'বিষে ক'রে জনিছেড়ে দেবো।

দীন্তর আমন্ত্রণ পেয়ে মধু চরেই আসে। সঙ্গে তুর্গা ময়না। সামান্ত কিছু তৈজসপত্র। অনেকদিন পর কীর্তনিয়ার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। চরে এসে গত তু'বছর কাতিক মাসে কার্তনিয়াকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছে দীন্ত ! কিন্তু কীর্তনিয়া আসেনি। কেন আসেনি দেকথা আজ ব্রুতে পারছে। পুত্রশোক মান্ত্র্যকে বোধহয় এমনিই করে কেলে। ডাক ছেড়ে যদি মণ্ডল কিছুদিন কাদতে পারতো তাহলে বোব হয় ভাল ছিল! মণ্ডলের মুখের দিকে চাইলেই বুক কেটে কাল্লা আসে। নীরবেই অভ্যর্থনা জানায় দীন্ত্র মধুকে। থবর পেয়ে করিমও ছুটে আসে। তিন গুণা একত্রিত হয়। স্ক্র্য় উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। কিন্তু মুখে কারো কোন কথা ফোটে না। মধু যেন সকলকেই স্তম্ভিত করে ফেলেছে।

চরফুটনগরে চট করে জমি পাওয়া এখন আর সম্ভব নয়। রাখাল গোসাইকে তু'দশ টাকা দিয়ে কাজ হাসিল করার জোও এখন আর নেই। এখন জমি বিলির কর্তা স্বয়ং রমেন্দ্র নারায়ণ। জলো জমিই এখন বিলি হয় চড়া দরে। ততুপরি মোটা নজরানা। মধুর তো সম্বল বলতে কিছুই প্রায় নেই। টেনেটুনে শতাবধি টাকাও হবে কিনা সন্দেহ। এত অল্প টাকায় বাস ও চাষের জমি পাওয়া খুবই মুশকিল। গয়নাগাটি বেচলে অবশ্য আরো শ তুই টাকা হতে পারে। কিন্তু মোক্ষদার যা কিছু ছিল সে সবই তো ছুগাকে ও দিয়ে দিয়েছে। এখন. তুর্গার কাছে কি করে এ প্রস্তাব করা যায় ? এ অঞ্চলে পালাগান গাইতেই বা ওকে কে ডাকবে ? দশ পাঁচ টাকা হয়তো তা থেকেও আসতো। আবার থেতে পরতেও কম টাকা লাগবেনা। দীমু বৈরাগী অবশ্য যথেষ্ট সম্মান দিয়েই তার বাড়িতে রেখেছে। বৈরাগী বউয়ের যত্ন-আন্তিরও ক্রটি নেই। ময়নাকে তো নিজের মেয়ে করেই নিয়েছে কুস্থম। দক্ষিণ কোণের বড় ঘরখানাই ছেড়ে দিয়েছে ওদের তিন জনকে থাকার জন্য। কিন্তু হলে কি হবে! যত আদর আপ্যায়নই হোক—মাত্ময অত্যের ঘড়ে চেপে ক'দিন নিশ্চিন্তে থাকতে পারে? মধুর খাওয়া পরার ক্রটি নেই! কিন্তু মনে স্থু নেই। রোজই এ-মাথা ও-মাথা ঘুরে বেড়ায়। ফাঁক ফুঁক দেখলে জমির দর জিজ্ঞেস কবে। কিন্তু ট্যাঁকের কড়িতে নাগাল পায় না। দীমু করিম আসরে বসে সান্ত্রনা দেয়, ঘাব্রান ক্যান মণ্ডলের পো? বিপদে যিনি ফেলচেন তিনিই কুল দিব।…

কুল সতিয় পতিয় একদিন পায় মধু। চরের পশ্চিমদিক ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে। রামকান্তকে ধরে অনেক তোষামোদের পর বিঘা-তিনেকের মতো একটু স্থবিধাতেই পাওয়া যায়। উঁচু দিকটায় একথানা চালা বেঁধে দিন কোন রকমে কাটানো যাবে। পলি যদি ধরা যায় তাহলে চাষাবাদেরও কিছুটা স্থবিধা হতে পারে। হাতের সর্বস্থ পণ করেই জমিটুকু কিনে ফেলে মধু। দীয়ু করিমের সম্মতি নিয়েই কেনে। ওরা ছাড়া এ চরে কে আর ওর আপনজন আছে? মোহনপুরের জলো জমি বিক্রি করে নগদ পঞ্চাশ টাকা পাওয়া গিয়েছিল। হাতেও জমানো ছিল গোটা চরিশেক টাকা। বাকীটা নিবারণের মার থাড়ু, বাজু, চক্রহার বেচে হয়েছে। বৃদ্ধিমতী তুর্গাকে মৃথ ফুটে কিছু বলতে হয়নি। নিজের থেকেই ও ঝাঁপি খুলে শশুরের হাতে ওঁজে দিয়েছে সব। শাশুড়ীর ছাড়া নিজের গলার সোণার হারছড়াও দিয়েছে। নইলে তিনশ টাকা হলো কি দিয়ে? শেষামী হারিয়েছে নিজের নিদানের সম্বলও থোয়ালে বেচারা। বুকের পাজরাগুলো যেন গুঁড়েয়ে যায় মধুর। তবু ওকে কঠিন হয়েই হাত পেতে সব নিতে হয়! ভিটে না হলে দাঁড়াবে কোথায়? শেজমির দাখিলাখানা কোঁচার খুঁটে বেঁধে চোথের জল মুছতেই কাছারি থেকে বেরিয়ে আসে।

দীমু সান্তনা দেয়, কাইন্দেন না মণ্ডলের পো। তিনির ক্লপা অইলে সব পাইবেন। ছাহেন নাই, কি ফাপরে পড়ছিলাম? আপনাগ আশীর্বাদে দয়াল চান বাচাইয়া রাখচে ত। প্যাট ভইরা এহন ঘুইডা থাইবার পারচি ত।…

পাষাণে বুক বেঁধেই চরে ফিরে আসে মধু। দীমুর পরামর্শ মভোই পলিধরার

কাজে মন দেয়। পাটকাটির বেড়া আর খড়ের ছাউনি দিয়ে ছোট্ট একখানা ডের। বাঁধে অপেক্ষাকৃত উঁচু অংশে। দীয় বাধা দিয়েছিল, এবারের বর্ষাটা ওর বাড়িতেই কাটিয়ে থেতে! কুস্তম তো কিছুতেই ছাড়বে না। এক রন্তি ময়না। ভিজে মাটিতে অস্থপ করে যদি! কিন্তু সব চেষ্টাই ওদের নিক্ষল হয়। নিজের ভিটের চেয়ে স্বর্গও মধুর কাছে বড় নয়। ময়নার কোন অস্থপই ওখানে করতে পারে না। উঁচু করে মাচা বেঁধেছে। ভিজে মাটিতে কি কবরে? তাছাড়া চর ছেড়ে তো আর কোথাও যাছে না। যথন খুলি কুস্তম ওকে দেখতে পারবে। হদয়ের আবেগ দিয়েই সকলকে বোঝাতে সক্ষম হয়। দীয় কুস্তম গুছিয়ে দেয় ঘর-গৃহস্থলী।

ভক্তের ফাঁদে পা রাখেন মা লক্ষ্মী। ত্'বছরের বর্ষায় বেশ পুরু হয়েই পশি ধরা পড়ে। সামাজ জমি। ধান পাটের চাষ এখনো সম্ভবপর নয়। মৃথ-কলাই ষা ওঠেছে তার সঙ্গে ছবেল গরু পুষে দিন কেটে খাছে। মধুর দেখা-দেখি আরো কয়েক ঘর এ অঞ্চলে সমানে যুঝছে। সমবেত চেষ্টায় পশ্চিম পাড়াও দিন দিন বেশ পুষ্ট হয়ে উঠছে। মধুর চেয়ে জমির পরিমাণ ভানকের বেশী। লোকবল অর্থবলেও অনেকেই বড়। তবু এ-পাড়ার মাতক্ষর মধুই। মধুর নাম অন্নসারেই পাড়ার নাম মণ্ডলপাড়া। সকলে খুশী হয়েই এ-নাম ধায় করেছে। টাকাই তো মান্থবের জীবনের একমাত্র কথা নয়। মধুর মতো এমন শিষ্টাচারী মান্থ্য চরে ক'জন আছে ? অষ্টপ্রহর ভজন-পূজন নামগান করে। কোনরূপ মিথ্যা বজ্জাতীর মধ্যে কখনো থাকে না। কারো সঙ্গে স্বার্থ নিয়েও কখনো ঝগড়া করে না। এমন মান্থ্য মাতক্ষর হবে না তো কে হবে ?

বছর পাঁচেক বয়েস ময়নার। মাত্র ছ্'বছর চরে এসেছে। কিন্তু এই সামান্ত সময়ের মধ্যেই ছোট বড় সকলকেই ও মায়ায় ফেলেছে। এপাড়া ওপাড়া সর্বত্র ওর অবাধ গতি। সকলেই ওকে ভালবাসে—স্নেচ করে। গায়ের রংটা একটু কালো। কিন্তু এ কালো যে জগতের আলো। কি স্বন্দর টানা টানা চোথ জোড়া! কুস্কম একদংও ওকে চোথের আড়াল করতে পারে না। নিজের পেটের মেয়ে নেই কুস্থমের। বড় ছেলের বউ পাবতী সে খেদ অনেকটা প্রণ করেছে। কিন্তু ময়নাকে পেলে বোধ হয় সে সাধ ওর যোলকলায় পূর্ণ হয়।

নিশি অপেক্ষা ময়না বছর তিনেকের ছোট। তব্ গলায় গলায় ভাব ত্'জনার। একসঙ্গে থেলা করে একসঙ্গে খায়। কুস্থম একবাটিতে ত্থভাত মেখে তুজনকে নিব্দের হাতে থাইয়ে দেয়। ছষ্টুমী করলে জুজুবুড়ীর ভয় দেখায়। রূপকথার গল্প বলে বলে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। হু'বছর তো ওর কাছেই আছে ময়না। বাড়িতে মা দাহুর কাছে আর কতক্ষণ থাকে ? শুধু ষা রাভটুকু। ভোর হতে না হতেই আবার ছুটে আসে নিশির খোঁজে। কুস্থমের মনে হয়, নিশির বাপ তো দিনরাত ছোট পোলার বিয়ের জন্ম পেড়াপীড়ি করছে! তা মন্দ কি, ময়নার সঙ্গে নিশির বিয়ে হোক না? এমন মেয়ে খুঁজলে ক'টি মিলবে ওদের সমাজে ? . . আবার ভাবে, না এত ছোট বয়সে বিয়ে দিয়ে কাজ নেই। এখন বিয়ে দিলে নিশির আর লেথাপড়া কিছুই হবে না। হলোই বা চাষার পোলা সামান্ত পুথিপত্রথানা লিখতে পড়তে না পারলে পুরুষ মান্থবের চলে কি করে? আর না হোক, করে-কমে থেতেও তো মোটামুটি হিসেবের প্রয়োজন। অধিনীর তো কিছুই হলো না। দিনরাত কেবল হালের গুটিই ঠেলছে। না না, বিয়ে এখন কিছুতেই হতে পারে না। দিব্যি ছটিতে মনের আনন্দে হেসে খেলে কাটাচ্ছে। বিয়ে দিলেই তো ময়না কলাবউ হয়ে ঘরে ঢ়কবে! তাছাড়া ঠাকুর করলে এ-বিয়ে তো হয়েই আছে। মণ্ডল কীর্তনিয়ার সঙ্গে তো গলায় গলায় ভাব পোলার বাপের! কেউ কারো কথা ফেলতে পারবে না। নিশি এখন দিন কতক পড়াশুনো করুক। ময়না যেমন আছে থাক।…

ময়না প্রত্যহ বৈরাগী বাড়িতে আদে। সময়ে নিশিও মণ্ডল বাড়িতে যায়। 
হুগার বড় ভাল লাগে নিশিকে! কি ফুল্ব নিটোল স্বাস্থ্য! গায়ের রং তো 
রীতিমণ্ডো ফুর্সা। দোশের মধ্যে মাথায় একটু খাটো। তা ওর ময়নাও এমন 
কিছু ধেরাং লম্বা নয়। বৈরাগীরা বড় লোক। নয়তো ঘরে জামাই আনতে 
হলে এমন জামাই-ই কাম্য। মনের বাসনা মনেই চেপে রাখে হুর্গা। 
নিজের শ্বন্থরকে পর্যন্ত বলতে ভরসা পায় না। বরাত তো সব দিক থেকেই 
মন্দ। বৈরাগী-গিন্নী কি আর তার কোলের পোলার বিয়ে কালো মেয়ের সঙ্গে 
দেবে? তা রং যতোই ময়লা হোক দেখতে ময়নাও ফেলনার নয়। নাক, মুথ, 
চোখ, ভুক্ন, চূল স্বই তো নিখুঁত ফুন্দর। তারপর কেতে চেয়ে থাকে হুর্গা 
নিশির দিকে। বাড়িতে এলে কিছু না কিছু ওকে খেতে দেবেই। নিশি কখনো 
একা থায় না। বেশাটাই ময়নাকে দিয়ে দেয়। তারপর, পরম্পরে 
গলা জড়িয়ে ধরে বেরিয়ে পড়ে। কখনো বা ধলেশ্বরীর চড়ায় কখনো বা মাঠে 
ঘাটে। দেখে দেখে মধুও হাসে। বুক্তরা আশা নিয়েই ভাবে, এখন যা 
ছেলেখেলা, হুদিন বাদে তাই হবে হয়তো জীবন-সত্য। মাহুয় তো এমনি

করেই পাকে পাকে জড়িয়ে পড়ে। মায়া—সব মায়া। রাধারমণ স্থধে রাখুন ওদের।···

কাঁকড়া ঝাঁকড়া চূল মাথায় ময়নার। ত্ব'বছর চরে এসে থাসা গোলগাল হয়েছে। রূপোর ত্ব'গাছা মোটা বালা স্থডোল তুই বাহুতে। পায়ে বল দেওয়া খাড়ু। ঝুমুর ঝুমুর শব্দে এবাড়ি ওবাড়ি আসে যায়।

সেদিন দাওয়ার ওপর বসে একটা পেয়ারা খাচ্ছিল নিশি। ময়না হস্তদস্ত হয়ে কাছে ভূটে এসে বায়না ধরে, এই নিশা, হব্রি-আম দে ?

দাত থিঁ চিয়ে উত্তর করে নিশি, অল আমার অল্লাদিল, হব্রি-আম দিব অরে! যা যা, ছাই দিমু তরে।

কি কলি ছাই দিবি ! দাঁড়া তর মজা দেহাই, রাগে গজ গজ কবতে করতে ত্বপা এগিয়ে যায় ময়না।

হ, এইডা দিমু তরে—ছোঁচা কোহানকার, জিভ ভেংচিয়ে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল দেখায় নিশি—।

ময়না আরো থানিকটা কাছে এসে উল্টো ভেংচি কাটে:

নিশি ঋষি ভাঙা শিশি— কান মইলা দেয় পদ্মা পিসি।

তাথ রাইক্ষমী, তীব্র প্রতিবাদ করে নিশি।

কি দেখবরে, বলতে বলতে এসে এমন জোরে ধাকা মারে যে বেচারা নিশি ডিগবাজী খেয়ে মৃথ থুবড়ে উঠোনের ওপর গিয়ে পড়ে। ময়না একট দ্রে সরে গিয়ে হাততালি দিয়ে হাসতে থাকে।

খুব লাগে নিশির বাঁ হাঁটুতে নাকের ডগায়। তব্ মনের রাগে গোঁ গোঁ করতে করতে উঠে এসে ময়নার ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা কচ্ করে কামড়ে দেয়।

যন্ত্রণায় ডুকরে ওঠে ময়না। হেঁশেল থেকে ছুটে আসে কুস্কম। সম্প্রেহে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে ক্ষতস্থানে। নিশি সামনেই দাঁড়িয়েছিল। ওর ছু'গালে ছটো ঠোকনা দিয়ে ধমকাতে থাকে।

বেঁচার। নিশি, থ বনে যায়। ওকে বে আগে ধাক্কা মারলে সেকথা একবারও বলছেন না উনি। ঠোঁট ফুলিয়ে ফুলিয়ে কেঁদেই ফেলে।

অতি রাগেও হাসি পায় কুস্থমের। কোন রকমে নিজেকে চেপে পুনরায় হৈশেলের ভেতরে যায়। একটা বাটিতে করে তাড়াতাড়ি থানিকটা তুধের সর তুলে নিয়ে আসে। তৃজনকে কাছে বসিয়ে ভাগ করে খাইয়ে দেয়। মিটমাট হয়ে যায় ঝগড়া। তৃষ্ণুনি তৃ'জন তৃজনের গলা জড়িয়ে ধরে ছোটে ধলেশ্বরীর বাঁকে।

এমনি দিনে দশবার ভাব দশবার আড়ি। মনে মনে হাসে কুস্থম। নিজের বালাস্মৃতি মনের কোনে উকি দেয়। একরত্তি মেয়েই বৈরাগী বাড়িতে এসেছিল। নিশির বাপের সঙ্গে ঝগড়াও বড় একটা কম হয়নি। তবু তো…

মধুর যত না বয়েস পুত্র-শোকে তার চেয়ে বেশী কাবৃ হয়ে পড়েছে। পালা গান করতে গিয়ে এখন আর দম পায় না। আসরে উপস্থিত থাকলেও প্রধান দোহার বৃন্দাবনই এখন মূল গায়েনের কাজ করে। ভাবাবেগে কখনো-সখনো ত্'একটা কলি ধরে টান দিতে গিয়েও অন্থির হয়ে পড়ে। কাশির দমকে দম আটকে আসে। কখন কি হয় বলা যায় না। ময়না তো সাতে পা দিলে। পিতৃপিতামহের ধারা বজায় রেথে কাজ করতে হলে এই-ই বিয়ের উপযুক্ত বয়েস। আটের ভেতরে গোরীদান করতে না পারলে সাতপুরুষ নরকে যাবে। দেমী হুর বাড়ি কীর্তনে এসে মধু আজ একটু চিন্তিতই হয়ে পড়ে। আসরের আর কেউ তথনো এসে জড় হয়নি। তামাক পেতে থেতে একটু জোর দিয়েই দীন্তর নিকট কথাটা পাড়ে মধু, পুত্রা, ময়না নিশির চাইর হাত এক কইরা তাও। আমার শরীলের অবস্থা ভাল না।

দীয় হাসতে হাসতে হুঁকোয় টান দিয়ে উত্তর করে, ঘাবড়াও ক্যান তালই, সব ত ঠিক অইয়াই আচে? দয়াল চান করলে এত শিগ্গীর আর তুমি আমাগ ছাইয়া যাইবার পারবা না। আর কয়ড়া দিন সব্র কর । নিশার মায় যে আবার হার পোলারে ভদর নোক বানাইবার চায়?

হ, নিশি ত দেহি রোজই গঞ্জের ইস্কুলে যায়। ত। শিকলনি কিচু?

হা কতা অব মায়রে জিগাইয়। চাষার পোলার আবার নেকাপড়া। আরে বাবা, একটু ধমে কমে মতি থাকলেই অইল। নেকাপড়া শিকা আমাগ কি অইব ?

মধু বাধা দেয়, না না পুত্রা, ওকথা কইয় না। ছাহ না, ভাগবতথানা পড়বার গেলেও নেকাপড়া জানা চাই, তু'হাত কপালে তুলে শ্রীমদ্ভাগবতের উদ্দেশ্তে প্রণাম করে মধু। হ, তা পারলে ত বালোই অয়। এহন তোমাগ দশজনের আশীর্বাদ। তা তুমি দেইখা নিয়, তোমার ও পোলা একজন অইব।

কথা আর বেশীদূর এগোয় না। ইতিমধ্যে আসরের আরো অনেকে এসে জড় হয়। সংসারের চিন্তা ছেড়ে কীর্তনেই মন দেয় উভয়ে।

## 11 30 11

নিশির ওপর কড়া নজর কুস্থমের। চেষ্টা যত্মের ক্রটি নেই। মনের কোণে স্বপ্র-মায়া। গাঠশালার সময় এগারোটায়। নিশিকে ডিঙ্গিতে উঠতে হয় দশটায়। কুস্থম নয়টার মধ্যেই খাইয়ে দাইয়ে বই শ্লেট গুছিয়ে দেয়। চরের আরো চার পাচটি ছেলে যায় নিশির দেখাদেখি। বড় বড় হরপের ওপর হাত ঘুরোয় নিশি। স্বরবর্গ পরিচয় হয়ে গেছে। ব্যক্তনবর্গও সোজাস্থজি পড়তে পারে। তবে উপ্টো পাপটা বরলে বলতে পারে না। কুস্থমের আনন্দ আর ধরে না। ওর কল্পনা অপ্প্রিত হয়েছে। দয়াল হরি দয়া করলে নিশি মায়য় হবে। বাব্ছুইজাদের মতোই কথাবার্তা বলতে পারবে। চিঠিপত্র লেখাতেও আর অন্তকে তোবামোদ করতে হবে না। শর্মের স্বপ্রে বিভার হয় কুস্থম। ঠাকুর যদি ওর মনোবাঞ্জা পূর্ণ করেন তাহলে সোয়া সের বাতাসার হরিলুট দেবো। সদ্ধায় তুলসী তলায় প্রদাপ দিতে এসে গলবন্ত্ব হয়ে মানত করে।

বছর খানেকের ভেতর থিতিয়ে থিতিয়ে—'অঙ্গ, আম, ইট, ইহ্…' পড়তে পারে নিশি। এখন আর ওকে তাড়া দিতে ২য় না। পাঠশালার আকর্ষণ এখন ওর সবচেয়ে বেশা। সকাল এগারোটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত ক্লাস। দশটায় রওনা হয়—ক্লেবে বিকেল ছ'টায়। এই স্থদীর্ঘ সময় ময়নার আর কাটে না। ইস্, স্থিয়ে ড্বু ডুবু! কখন নিশি আসবে—কখন ওরা খেলা করবে! একবার বাড়ি একবার ঘাট, ময়নার আর স্বস্তি নেই। ডিঙ্গি খাটে লাগার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে নিশির গলা জড়িয়ে ধরে। কুস্থম ছজনকে একসঙ্গে বিসিয়ে ছখভাত খাইয়ে দেয়। নিশির গুরুম্থ হাসি কোটে। শুরু হয় মজার খেলা। ময়না হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় ওকে ধলেশ্বরীর বাকে। জগের ওপর শপ্ থপ্ করে পা ক্লেলে ছ'জনে পার হয়ে যায় ওপারে। চড়ার ওপর দাগ কেটে কেটে মস্তবড় একটা বাড়িই তৈরি করে কেলে ময়না। পরিশ্রমে গলা শুকিয়ে

কাঠ। গিন্নীর মতো স্থর নিয়েই আব্দার করে, এই নিশা, একটা কুয়া খোদ। আমি জল খাম্

নিশির হাসি পায়। সমতা রেখেই জবাব দেয়, জল থাবি গাঙের ঘাটে যানা।

না, আমি কুয়ার জল থামু, ময়নার বায়না বেড়ে যায়।
ঠিক থাবি ত ? নইলে কইলাম মজা দেহামুনে।
তুই খুইদাই লাথ, থাই কিনা ?

ক্থায় কথায় ছোট্ট একটা কুয়ো খুদে ফেলে নিশি। বেশী গভীর না হতেই বালি চুইয়ে জল বেক্ততে থাকে। নিশি উল্লাসে হাক ছাড়ে, এই মইনি, জল থাবি আয়।

অন্তমনস্কভাবেই উত্তর করে মঁয়না, বাবে, আমি বলে এহন রাঁনবার নৈচি!
কি, তুই জল থাবি না? কোধে গর্জে ওঠে নিশি।
না, আমি থামু না, ঠোঁট উলটিয়ে উত্তর করে ময়না।

তবেরে রাইক্ষদী, ছুটে গিয়ে চ্লের মুঠি ধরে টেনে আনে নিশি ময়নাকে কুয়োর কাছে।

ময়না দৃঢ় থেকেই শাসায়, ছাড় বলচি ? বালো অইব না কইলাম।
কি বালো আইব না ল ?
ছাড় বলচি ? '
আগে তুই জল খা ?
না, আগে তুই ছাড় ?
ছাড়লে খাবি তো ?
হ, খাম্।

নিশি ছেড়ে দেয় চূলের মৃঠি। ময়না এক লহমায় কুয়োর ওপর উপুড় হয়ে হহাতে কাদা জল ছিটাতে থাকে। নিশির গা, মাথা, কাপড় মূহুর্তে কাদা মধোমাথি হয়ে য়য়। দিশেহারা হয়ে য়য়নাকেও ও জোর করে ধরে কুয়োর মধ্যে চূবিয়ে দেয়। ছুটে গিয়ে পা দিয়ে ভেঙে দেয় ওর তৈরী ঘর-বাড়ি। সারা চরময় চলে ত্'জনের দৌড়বাঁপ ছুটোছুটি। সন্ধ্যা হয় হয় ভয়ে হজনেই কাঁপতে থাকে। এভাবে বাড়ি ফিরলে কারো আর রক্ষা থাকবে না। ভেবে-চিস্তে ধলেশ্বরীর স্বচ্ছ জলে গিয়ে নামে। উভয়ে উভয়ের গা, মাথা, কাপড় পরিকার করে ধুইয়ে চুপি চুপি বাড়ির দিকে রওনা হয়।

নিশির দেখাদেখি ময়নাও বায়না ধরে পাঠশালায় যাবে। বুড়ো দাহ মধু আব্দার শুনে হাসে। তবু আদরের নাতনীর মর্জি মাফিক বই, শ্লেট, পেব্দিল কিনে দেয়। দিন তিনেক ডিঙ্গিতে চড়ে যায়ও ময়না গঞ্জের পাঠশালায়। নিশির ভারি মজা লাগে। কিন্তু গুরু মহাশয় রাজী হন না। মেয়েদের সময় সকালে। পড়তে হলে ময়নাকে সকালেই আসতে হবে। একত্র পড়া চলবে না। একা একা যেতে আর উৎসাহ বোধ করে না ময়না। দিন কয়েকের চেপ্তায় দাতুর কাছেই বর্ণ পরিচয় হয়ে যায়। নিশির চেয়ে ময়নার মাথা ভাল। নিশি এক বছরে যা শিখেছে ময়না ছ'মাসেই তা শিখে ফেলে। নিশিকে নিয়ে কুস্থমের উৎসাহ দমে ধায়। ছেলের চেয়ে ছেলের বউ বেশী লেখাপড়া শিখবে নাকি । কাজ নেই আর কারো লেখাপড়া শিথে। পুথি পাঁচালি তো নিশি এক রকম পড়তেই পারে। পুরুষ মাহুযের এখন কাজ-কর্ম শেখা দর**কা**র। সংসারও এখন বেশ বড় হয়েছে। একা পার্বতীকে দিয়ে আর চলছে না। ময়নাও সংসাবে আত্মক। মেয়ে মাত্মুয়ের ধিঙ্গীপনায় কোন লাভ নেই। বয়েস তো শুনছি সাত পেরিয়ে চললো। এই তো বিয়ের উপযুক্ত সময়। এই বয়ুসেই তো ও বৈরাগী বাড়ির হেঁশেলে এসে ঢুকেছে…নিশি ময়নার বিয়ে দিতেই উত্যোগী হয় কুস্থম। প্রস্তাবটা দীন্তর নিকট পেশ করতেই দীন্ত দাঁত বার করে হাসে। বলে, কি গ পোলার মা, তোমার পোলারে না ভদ্দর নোক বানাইবা ?

কথাটা কুস্থমের ভাল লাগে না। তবু নিজের পক্ষ সমর্থন করেই উত্তর করে, ভদ্দর নোক ত বানাইচিই। চ্যাষ্টা করচিলাম বইলটে না নিশা এহন বই পড়বার পারে। তোমাগ বংশে কেরা কবে লেকাপড়া শিখচিল ?

হ হ, তাত ঠিক**ই**। তবে ভয় পাইলা ক্যান ? :

ভয় আবার পামু ক্যান ? বই পড়বার শিখচে এহন কাম শিকুক।

আমাগ মতন অশিক্তিতের কাছে কাম শিকলে কি আর কাম করবাব পারব ? তার থনে বাপের বাড়ি পাঠাইয়। গাও, শিক্তিত অইয়া আইব।

কতায় কতায় বাপের বাড়ির খোঁটা ছাও ক্যান তুমি? তারা কি কেউ তোমাগ থাইবার প্রবার আহে ?

না, খোটা আবার দিলাম কই ? তাগ গুণগানই ত কল্লাম !

তাগ গুণগান করনের আর কাম নাই। সামনের হাটেই ময়নার লেইগা গয়না গড়াইবার ছাও। তালইর যদি অমত না অয় তাইলে সামনের মাসেই আমি নিশির বিয়া দিম। মতু তালইত এক পায়ে খাড়।। তুমিই ত পোলারে ভদর নেকে বানাইবার চাইচিলা।

হ, আমি ত মোন্দ মাহুধ, মোন্দ কামই করচি।

মোন্দ কাম আর কি করচ! তবে আমারেই যা মোন্দ করচ, হাসতে হাসতেই কুহুমের আঁচল টেনে ধরে দীরু ?

কি ঘিলা! বৃইজা মন্দারে ভীমরতিতে ধরচে নাকি। আঃ ছার্ড্, ঐ যে
নিশা আসচে ?

দীমু আঁচল ছেড়ে পুনরায় হুঁকোয় মন দেয়।

করিম ফকির বা'র বাড়ির দাওয়ায় বসে অপেক্ষা করছে। নি।শর সংবাদে হুঁকো হাতেই সেদিকে এগিয়ে যায় দীন্ত।

## 11 22 11

পাঠশাল। ছেণ্ড়ে কাজে ভতি হয় নিশি! হাল-গরু নিয়ে নিয়মিত মাঠে যায়। দীমু অধিনী ক্ষেত্রে কাজ করে। নিশি কমলীকে নিয়েই ব্যস্ত। সঙ্গে থাকে আরো একপাল গরু বাছুর। মাস তিনেক হয় একটি বাচ্চা হয়েছে কমলীর। কালোর ওপর সাদা ছিট ছিট—হটপুষ্ট হাম্বা। মায়ের বাঁটের অচেল ছ্ব থেয়ে প্রাণ চঞ্চল। লেজ তুলে একবার এমাথা ওমাথা ছোটে আবার তিজিং তিজিং করে লালাতে লাফাতে এসে মায়ের বাঁটে মুখ লাগায়—মাথা দিয়ে ওঁতোতে থাকে বাঁটে। কিন্তু অসময়ে মধুভাগু ক্ষন। বিরক্তিতে লেজের ঝাপটায় ফুঁনে ওঠে কমলী। ভাজা থেয়ে হাম্বা ছট দেয়। আবার আগে।

নিশিও বাটি ভর্তি কমলার হুধ খায়। অটুট স্বাস্থ্য। বাবরি বাবরি চুল মাথা ভর্তি। বড় জুন্দর লাগে ওকে দেখতে। ব্রজের মহাজনেরা বোধ হয় অতীতে ওর মতেই আর একটি রাথাল বালককে দেখে লালা কীর্তন ফেঁদেছিলেন।

সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পাস্থা থেয়ে মাঠে আসে নিশি। পরনে আধ ময়লা একথানা আটহাতি লাল পাড় ধুতি—থালি গা। ডান হাতে গফ তাড়াবার নড়ি। বা হাতে বাঁশের বাঁশী। অধিনী ভাল বাঁশী বাজাতে জানে। নিশি দাদার কাছেই বাঁশী শিথেছে। কিন্তু ওর মুখের বাঁশী যেন কথা বলে। বজ-রাথালই যেন বাজায় বাঁশী। উদাস প্রাণ মাতানে। স্থর-লহরী। নিজের স্থরে নিজেই তন্ময় হয়ে পড়ে নিশি। রোদে ক্লান্ত হয়ে পড়লেই ছুটে আসে বৃড়ী বটের ছায়ায়। ঝিরঝিরে বাতাসে থানিক গা এলিয়ে দিয়ে বাঁশীতে মুখ দেয়। এপারে তো কোন গাছ-ই নেই! তাই ধলেশ্বরী পার হয়ে ওপারেই যায়— চরধল্লার বৃড়ীবটের ছায়ায়। ইচ্ছে হলে ডালে উঠেই বসে! উদাস স্থর-ঝফার অন্থরণিত হয় চরময়। ঘাস খেতে খেতে কমলী মুখ তুলে চেয়ে থাকে। হাদার লাফানোও থেমে যায়। ক্লমাণরা কাজ করতে করতে দীল্পকে লক্ষ্য করে মন্তব্য করে, মোড়লের পো, ভোমার ধরে কিন্তু ঠাকুর আইচে—ছানা ননী খাওয়াইয়।…

বাঁশী দীহুর প্রাণেও সাড়া জাগায়। ছেলের জন্ম গর্বই অন্বভব করে। কে জানে, হতেও পারে। মাহুষের বেশে তো ভগবান বার কমেক এসেচেন এই ধরণাতে। হেসে হেসে জবাব দেয়, কিষ্ট না হউক, বাঁশী কেম্ন শুনচ তোমরা?

বালো—বালো। 'এর বাঁশী কানে আইলে সব কাম বুইলা যাই, উত্তর করে দীম্বর সমবয়েশী এক চাধী।

আর একজন ধমক দেয়, তুমি কও কি মিয়া! অর বাশী ছনলে তো আমার বেশী কইর। কাম কববার ইচ্ছে করে !·····

নিশির পাগল-করা বাঁশের বাঁশী ঘরে থাকতে দেয় না ময়নাকে। কোঁচড় ভতি গুড় মুড়ি নিয়ে চূপি চুপি এসে দাঁড়ায় বুড়ীবটের ছায়ায়। মুখোমুথি বসে ছু'জনে থাবায় থাবায় থায়। মনের আনন্দে গান করে—মাঠময় দোঁড়ঝাঁপ। সময়ে পাক্ড পাতার মুক্ট তৈরি করে পরিয়ে দেয় ময়না নিশির মাথায়। থেয়াল হলে নিশিও ধলেশ্বরীর বাঁক থেকে থোকা থোকা কাশ ছুল তুলে এনে ময়নার থোঁপায় গুঁজে দেয়। আবার কথনো বা গাছের ডালে উঠে পাশাপাশি বসে ছজনে। আপন থেয়ালেই একটা গৎ বাজিয়ে থানিকটা দম নিতে য়ায় নিশি। কিন্ত ময়না দমে না, বায়না ধরে, আর একটা—সেই:

"রাধে তৈার তরে কদমতলায় বসে থাকি। পরান আমার কাঁদে রাধে বিপিনে একাকী॥ আবার বাঁশীতে ফুঁ দেয় নিশি! আবার শেষ হয়ে যায়। কিন্তু ময়নার বায়না বেড়েই চলে। একে একে তিন চারথানা গৎ বাজাবার পরও যথন ময়মা থামে না তথন নিশির বৈর্যচ্যতি ঘটে। হাতের বাঁশী দিয়ে এক ঘা বসিয়ে দেয় ময়নার পিঠের ওপর। ময়না ডুকরে ওঠে, ঝুপ করে ডাল থেকে লাফিয়ে পড়ে। হাত দিয়ে চোখ রগড়াতে রগড়াতে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

নিশির চোথ দিয়েও জল বেকতে চায়। ময়নার হয়তো খুবই লেগেছে। নিজেও লাফিয়ে পড়ে ডাল থেকে। কাঁপা গলায় প্রশ্ন করে, খুব লাগচে মইনি ?

যা, তুই আমার লগে কথা কইচ না, কাদতে কাদতেই উত্তর করে ময়না।

কান্দিচ্না। আর তরে মারুম না। এই বাণী ছুঁইয়া কই, নিশি ব্যাক্ল ভাবেই সান্ধনা দেয়।

চোথ ঢেকেই জিজেদ করে ময়না, ঠিক কঢ্ত?

হ, ঠিক কই। আর কোন দিন তরে মাকম না।

ময়না ফিক করে হেসে ফেলে আবার বায়না ধরে, তবে আর একটা গৎ বাজা ?

নিশি আবার বাজাতে থাকে:

রাধে তোর তরে ছল করে বাজাই বাঁণী। জটিলা কটিলা আছে নয়ন জলে তাসি॥

দূর থেকে ওদের ছেলেথেলা দেথে দেখে অখিনীর হাসিই পায়। আপন মনেই,ভাবে, হাা, ময়নাকে শিগ্গীর পার্বতীর জা করে ঘরে নিতে হবে। ওদের আর বেশী দিন দূরে রাখা ঠিক নয়……আশায় আনন্দে দিল ভরে ওঠে অখিনীর। শক্ত করে হালের গুটি ধরে। হুঁকো টানতে টানতে দীহুও স্বপ্ন দেখে।

মা লক্ষ্মীর রূপায় সংসারে এখন তু'পয়সা সঞ্চয় হচ্ছে। পঁচিশ ভবির ওপর রূপো দিয়ে গঞ্জ থেকে খাড়ু, বাজ, চন্দ্রহার তৈরী করে আনে দীল্ল ময়নার জন্ম। এখন বাকী কোমরের বিছা, নাকছাবি, আর হাতের কলি। কুল্লম গামছার বাধন খুলেই দীল্লর ওপর ফুঁসে ওঠে, কোলের পোলার বিয়া দিমু নুটে এই তিন পদ গয়না দিয়া নাকি? তোমার আক্রল কি! ভাত খাও নাছাই খাও?

দীমু হাসতে হাসতেই উত্তর দেয়, যা ছাও তাই খাই। তবে মতু তালইয় ত কিচু দিব।

হায় গরীব মাহ্ম। দেয় দেউক—না দেয় না দেউক। আমি হার ভরসায় থাকুম নাকি? বাড়ি ভইরা ইষ্টি কুটুম থাকব। তাগ কাছে আমার নাক কাটা যাইব না!

বেগতিক দেখে দীন্তুও সায় দেয়, হ হ, তুমি ঠিকই কইচ। সামনের হাটে সব আনন যাইব। এহন ধাইবার ছাও। বড় থিদা পাইচে।

আনন যাইব না। আনন লাগবই। আর নাকছাবিটা সোনার আনবা। কত আর দাম অইব ? আমি ঐভা দিয়াই বউয়ের মৃথ দেহম, হাটের সওদা গুছাতে গুছাতে পুনরায় ঝংকার তোলে কুসুম।

আনচে তামুক ! বাবারে বাবা, কইলকার গোয়া আর জুড়াইবার পারে না, দিনের মদে চৈচ বার কইরা তামুক থাওয়ন !

কুস্থমেব কথা শেষ হতে না ২তে হুঁকোর মাথায় কলকে বসিয়ে ফুঁ দিতে দিতে হাজির হয় পার্বতী।

দীন্তু হাতে যেন স্বৰ্গ পায়। আব কোন কথা না বাড়িয়ে ফুরক ফুরক শব্দে অবিরাম টানতে থাকে।

কুস্ম হাটের সভদা গুছিয়ে রেখে গাবার বাড়তে খায়।

সামনের মাসেই নিশির বিয়ে। কৃষ্ণম তাড়া দিয়ে বাড়ির উঠোনে আরো ছ'থানা ঘর ওঠায়। ছোট ছেলের বিয়ে। বলতে গেলে এই তো শেষ কাদ্ধ। আত্মীয়-কূট্ম কাকেও বাদ দেওয়া যাবে না। সকলে যদি আসে তাহলে উপস্থিত যা ঘর আছে তাতে কুলাবে না। কুম্বামর ইচ্ছে, পাকা িন্দ্র ঘবই হোক। কিন্তু দীয়্ম সাহস পায় না। থাওয়া-দাওয়া বাড়ি থরচায় একগাদা টাকার দরকার। তাছাড়া গয়নাগাটিতেও নেহাত কম থরচা হলো না। এরপর আছে নিকট আত্মীয়দেব ব্যবহারের কাপড়-চোপড় দেওয়া। নানাদিক ভেবে থড়ের ছাউনি আর চাটাইয়ের বেড়া দিয়ে উঠানের ওপর ছ'থানা কাঁচা ঘরই তোলে দীয়্ব, বেশ বড়সড়। কুম্বম এ নিয়ে আর কথা বাড়ার না। হাজার হোক, ও তো আর অবুম নয়। এই তো মাত্র বছর সাতেকের কথা জলের

ওপর ভাসছিল। ঠাকুরের অশেষ দয়া যে একটু কৃল পেয়েছে। একা মায়্ম্ম, অতো না পেরে উঠলে করবে কি? খুব খুনী হতে না পারলেও বেশ যত্ন করেই কুস্ম ঘর ছ'খানার মেঝে লেপে পুঁছে তক্তকে ঝকঝকে করে তোলে। মুড়ি ভাজা, গৈ ভাজা, হলুদ লক্ষা কোটা—কোন কিছুই বাদ থাকে না। আর তো মোটে কয়েকটা দিন। তারপর সারা বাড়ি উৎসবে মেতে উঠবে। অশ্বিনীর বিয়েতে সথ আহলাদ কিছুই হয়নি। আত্মীয়য়জনও কাউকে তেমনভাবে জিজ্ঞেস করতে পারেনি। এবার সব সাধ—সব বাসনা ভালভাবেই মেটাবে। গোছগাছের কাজে সাহায্য করবার জন্য মাসখানেক হয় মাকে লোক পাঠিয়ে আনিয়েছে। বুড়ো মায়্ম্ব, বসে বসে নির্দেশ দিলেও অনেক স্থবিধে হবে। নিজের পেটের দশটি ছেলেমেয়ের বিয়ে দিয়েছে। কোন কিছুতেই ভূল হবার নয়! তাছাড়া নিশি তো আজীমা বলতে অজ্ঞান্তন। একমাত্র আজীমা আর পার্বতীর কাছেই তো মনের কথা খুলে বলতে পারবে ও। আর তো সকলেই সম্রমের পাত্র। আজীমাকে অনেক আগে কাছে পেয়ে নিশিও বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছে।

মধুরও তোড়জোড়ের অন্ত নেই। দীমুর সঙ্গে নিজের অবস্থার কোন তুলনাই হয় না। কিন্তু তাই রলে তো আর একমাত্র নাতনীর বিয়েতে চুপচাপ বসে থাকার জো নেই। মনের সাধ আহলাদকে তো আর সব সময় অবস্থার গণ্ডিতে বাঁধা যায় না। মন্থনাকে কেন্দ্র করেই ঘর সংসার। নইলে আর কিসের বন্ধন? যেদিকে খুশি চলে যেতে পারে। তুর্গা মা-কে নিয়ে তো কোন ভাবনাই নেই। ভোগ স্থথ ত্যাগী—সন্ন্যাসিনী। ও আছে তাই। নইলে একাকিনী পথ চলতেও ভয় পাবে না তুর্গা মা---নানাদিক ভেবে সাব্যাতীত ভাবেই বিয়ের উৎসবে মাতে মধু। চরফুটনগরের নোড়ল দীম্থ বৈরাগী। তার কোলের ছেলের সঙ্গে ময়নার বিয়ে। ত্ব'পক্ষেরই শেষ কাজ। বরষাত্রীর সংখ্যাও নেহাত কম হবে না। চর্ত্তুটনগরের সকলে তে। আসবেই। তাছাড়া চরধল্লা থেকেও কেউ কেউ আসছে। বিশেষ করে পলান ব্যাপারী আর তার বাড়ির ছেলে মেয়েরা তো নিশ্চয়ই। ব্যাপারীর সঙ্গে বৈরাগীর গলায় গলায় ভাব। তাছাড়া চরফুটনগরের নতুন কুটুম হয়েছেন ব্যাপারী সাহেব। ধরতে গেলে তো দীমুর নিজেরই মেয়ে মেহেরা। করিম আর দীমুতে হরিহর আত্মা। দীমুই তো মধ্যস্থ হয়ে কাজ করে দিলে। আর কেউ না আস্থক মেহেরা তো আসবেই। বড় ঘরের বউ হয়েছে। ওর থাতির যত্ন না করলে চরের মান থাকবে না। দিনের পর দিন ভেবে ঠিক হয়, আর যাই হোক, সকলের মৃথ উচা রাখতে হলে গতামুগতিক ভাত-মাছ খাওয়ানো চলবে না। বৈরাগী তো শুনছি তিন নিঠাইয়ের ফলার দেবে। তা দিক, সে বড় মাত্র্য। তার সঙ্গে পালা দেওয়া চলবে না। কিন্তু এক পদ লিঠাই না থাওয়ালে আর কি করে ইজ্জং থাকে? রসগোল্লা যদি না-ই পারা যায় অমৃতি তো করতেই হবে। সস্তায় দেশ খাবার। চরের মান্ন্য বড় বড় ঢাকাই অমৃতি খুবই পছন্দ করবে। সঙ্গে কান্দ্রী ঘোষের চন্দনচ্ড় দই! এতে যদি সর্বস্থান্ত হতে হয় তবু করতে হবে। ময়নার বিয়েটা চুকে গেলে ক্ষেত-থামার টাকা-কড়ির আর তেমন দরকারই বা কি। ওকে দিয়ে থুয়ে যা থাকবে তাই ষণেষ্ট। তাতে যদি না চলে, তুর্গা মাকে সঙ্গে করে কোন তীর্থ ক্ষেত্রে গিয়ে থাকবে। সেথানে তো আর ভাতের অভাব হবে না। তু'বেলা নামগান করো—পেট ভরে প্রসাদ পাও।…মধু বাড়ি থরচ নিয়ে দীত্বর সঙ্গে কোনরকম পরামর্শ না করে তলায় তলায় রামকান্তর শরনাপন্ন হয়। করিতকর্মা রামকান্ত যেন হাতে আকাশের চাঁদ পায়। তার প্রামর্শে কুমার বাংগছর ক্ষেত্ত-থামাব বাধা রেখে নগদ ছু'শ টাকা কর্জ মঞ্জুর করেন। রামকান্তর সঙ্গে চপি চুপি একদিন কাছারিতে গিয়ে টাকা তু'শ নিয়ে আসে মধু। পথে পা দিয়ে মনটা একট্ খুঁতখুঁত করেছিল। কিন্তু মধু সে ভাবনাকে আমল দেয় নি। জীবনে কোনদিন কারো কোন ক্ষতি করেনি। দয়াল চানের যদি ইচ্ছে হয় তাহলে এক বছরের শস্ত বেচেই এ ঋণ শোব দিতে পারবে। হাতে বিশেষ কোন টাকা ছিল না। নগদ ছ'শ টাকার করকরে নোট প্রয়ে উৎসাহ বে.ড় যায়। দীন্তর মতো মধুও ঘরদোরের কাজ গুঢ়াতে থাকে।

প্রতিবেশীরা নিমন্ত্রণের জন্ম দিন গুণতে থাকে। মোড়ল বাড়ির বিয়ে, শুধু
শুধু মাছ ভাত কেউ থাবে না। কিন্তু কথাটা দীপ্তর কানে দেয় কে? একমাত্র
ভরসা রামকান্ত। সে বললে মোড়ল কিছুতেই তার কথা ফেলতে গারবে না।
উৎসাহী জনকয়েক রামকান্তকেই ধরে। চরে তো এ পর্যন্ত কেউ পাকা ফলার
দিলেই না। আর মোড়ল ছাড়া দেবার ক্ষমতাই বা কার আছে? কথাটা
রামকান্তরেও মনে ধরে! প্রতিশ্রুতি দেয়, আজকের আসরেই সে
উত্থাপন করবে।

সন্ধ্যায় ভাগবত পাঠের পর থোল বাজিয়ে অনেকক্ষণ নাম সংকীর্তন চলে। আজকের আসর বেশ জমেছে। হরিলুটের ব্যবস্থার মধ্যেও আজ একটু নতুনস্ক রয়েছে। বাতাসার সঙ্গে কিছু ফল মিষ্টি। নিশির বিয়ে উপলক্ষেই দীহু এ ব্যবস্থা করেছে। লুট হয়ে যায়। জয়ধ্বনির পর আসর ভাঙ্গে ভাঙ্গে, রামকাস্ত উঠে দাঁড়িয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হাসতে হাসতেই আরম্ভ করে, আপনারা যাবেন না। দীমুকাকার কাছে আমার একটা আর্জি আছে। আপনারা বস্তুন।…

রামকাস্তর চরিত্রে যত দোষই থাক ভাগবতের আসরে সে ভাব গন্ধীর। কখনো কোনরকম বাচালতা করে না। কিন্তু আজকের তার এই বাচন ভঙ্গীতে দীমু একটু বিচলিতই হয়। হাঁ করে রামকাস্তর মুথের দিকে চেয়ে থাকে। জনতার মধ্যেও অনেকের অবস্থা তদ্রপ। কেবলমাত্র যারা ওয়াকিবহাল ব্যক্তি তারাই বসতে গিয়ে পরস্পর পরস্পরের গা টেপাটেপি করতে থাকে!

রামকাস্ত সমতা রেথেই পুনরায় আরম্ভ করে, না না, চিন্তা-ভাবনা করবার মতো এমন কিছু আমি বলবো না যোড়লকাকা। তবে এঁরা সব বলছিলেন, নিশির বিয়েতে কেউ ভাত মাছ খাবে না। ·

হ হ তালই, তোমার কোলের পোলার বিয়াতে মিঠাই না থাওয়াইলে আমরা কেউ থামুই না, পড়নী মদন বিশ্বাস আরো জোব দিয়েই রামকান্তকে সমর্থন করে।

দীয় ধেমন বিশ্বিত হয়েছিল প্রস্তাব শুান তেমনি থুশী হয়। তবু বিনয় সহকারেই আমতা আমতা করে বাধা দেয়, দশজনেরে মিঠাই থাওয়াইবার ভাগ্যি কি আমার অইব ?

ন', অইব না ! বলি বৈরাগীর পো, আমাগ এক প্যাট মিঠাই পাওয়াইলে আর ভোমার গোলা ফুরাইয়া যাইব না, আবার নিজের কথায় জোর দেয় মদন।

দীমু মুচকি মুচকি হাসতে থাকে। রামকান্তর কানের কাছে মুথ নিয়ে ফিশ্ ফিশ্ করে কি যেন বলে। পান্টা রামকান্তকেও হু'চার কথা বলতে দেখা যায়! তারপর জাঁকিয়েই ঘোষণা করে রামকান্ত, আপনারা ভানে খুশী হবেন। মোড়লকাকা আপনাদের প্রস্তাবে রাজী আছেন। পদ হবে লুচি, অমৃতি, দৈ।

সমস্ত সভা উল্লাসে ফেটে পড়ে। ঘরের ভেতরে কুসুমের কানেও কথাটা পৌছোয়। ওর মতো খুনী বোধ হয় আর কেউ হয়নি! নিশির হাতে ভাড়াভাড়ি বাটা ভর্তি পান সেজে পাঠিয়ে দেয় সকলের জন্ম। এই ভো শেষ কাজ। অধিনী নিশি যদি বাঁচে, ঠাকুরের দয়ায় যদি ওদের ঘরে কাঁচাা-বাচা হয় তবেই না আবার বাড়িতে ঢোল সানাই বাজবে! কিন্তু সে ভো অনেক পরের কথা। তদ্দিন কে থাকবে কে থাকবে না তা ঠাকুরই জানেন। ঐ তো পার্বতী এক ফোঁটা মেয়ে। ময়নাকে তো চুধেয় শিশু বললেই হয়। ওদের আবার ছেলে মেয়ে, তাদের আবার বিয়ে থা…না না, যা হয় এখনি হোক। নিশির বাপ তে আর বে-হিসেবী মাত্র্য নয়! কোমরের জোর বুঝেই চরস্থন্ধ লোককে মিঠাই থাওয়াতে চেয়েছে। ... পার্বতীর নাচতে ইচ্ছে 'করে। দয়াল হবি আবার তাহলে মুখ তুলে তাকালেন! আর তো মাত্র কয়েকটা দিন। তারপরেই তো আত্মীয়ম্বজনে বাড়ি ভরে যাবে। প্রত্যেকের পাত জড়ে পবিবেশিত হবে স্থান্ধি গাওয়া ঘিয়ের গরম গরম লুচি, ছোলার ডাল, বেগুন ভাজা। বেগুন আর ডাল নিজেদের ক্ষেত থেকেই পাওয়া যাচ্ছে। শুধু গোটা কয়েক ফুলকপি আর মশলাপাতি গঞ্জ থেকে নগদ পয়সায় আনতে হবে। ই্যা, ফুলকপি চাই-ই। ফুলকপি কি জিনিস তা এ তন্নাটের কেউ কোনদিন চেখেও দেখেনি। কি করে রাঁধতে হয় তাও কেউ জানে না। এই জিনিসই সকলকে পেট ভরে থাওয়াতে হবে। বাপের বাড়ির দেশে সইদিদির বিয়েতে সর্বপ্রথম খেয়েছে ও এই স্থস্বাছ তরকারি। কি চমৎকার রান্না! গঞ্জের অমূল্যঠাকুর তো শুনি ভাল রান্না জানে। তাকে দিয়েই যত্ন করে রাঁধাতে হবে। মাছ দিয়ে কাজ নেই। মাছের বদলে ফুলকপিই হোক। শীতের নতুন তরকারি চরের মানুষ খেয়ে তারিফই করবে। তবে মিষ্টিই যদি থাওয়াবে বলে স্থির করে থাকে নিশির বাপ—তাহলে শুধু অমৃতি নয়। ছানার মিষ্টি এক পদ করতেই হবে। কলাইর ডাল আর চাল বাটার মিঠাই আবার একটা <sup>কুর্ন</sup>াই নাকি ? কোন ভদ্রলোকের বাড়িতে কথনো শুধু এ মিঠাই খাওয়াবে না। মাহুষ তো আর দশ দিন ওদের বাড়িতে থেতে আসছে না! একদিন খাবে ভাল করেই থাক। ---ভাবতে ভাবতে ড্বে যায় কুস্থম স্বপ্ন-মায়ার।

বাটা ভতি পান প্রপুরি পেয়ে আবার সরগরম হয়ে ওটে আসর। যাদের সম্পর্কে আটকায় না তাদের কেউ কেউ নিশিকে নিয়ে ঠাট্রাতামাসা আরম্ভ করে। কেউ কেউ কুস্থমের স্থাহিণীপনার তারিক্ষেও পঞ্চমুথ হয়। মদন দীম্বকে লক্ষ্য করে টিপ্লনী কাটে, কি তালই, আইজ থেইকাই জুলাপ নিম্ নাকি ?

দীত্ব মৃথ টিপে টিপে হাসতে থাকে। নিশি পানের বাটা রেথে পালায়। রাত এগারোটা নাগাদ আসর ভাঙে। পাকা ফলার থাওয়ার আনন্দ বুকে করে পড়শীদের সকলেই গদগদ হয়ে বাড়ি ফেরে। একরাত্তের মধ্যেই সমস্ত চরময় খবরটা রাষ্ট্র হয়ে যায়। স্বামী পুত্রকে রাত্রের ভাত বেড়ে দিতে দিতে দিতে দিতে দিতে দিতে ভাবতে থাকে গিন্নী-বান্নিরা, পাকা ফলার থাওয়ানো কি সহজ কথা! মুঠো ভতি টাকা চাই! বৈরাগীর না জানি কত টাকা হয়েছে! ···বিশ্ময়ে আনন্দে যে যার মতো ঘুমিয়ে পড়ে। শুধু ঘুমোতে পারে না একজন। সে ক্ষ্যান্তমণি। থিটথিটে মেজাজ ক্ষ্যান্তর। বয়েস পঞ্চাশের ওপর, বালবিধবা। শুচিবাই। হাতে পায়ে থক থক করছে পাকুই হাজা। জলে নামলে উঠবার নাম নেই। চৌণটিবার ডুব দিয়ে উঠতে যাবে এমন সময় নিশি কোমরে গামছা বেঁধে জলের ওপর লাফিয়ে পড়ে। স্নানার্থি স্মনেকের গায়েই তাতে জলের ছিটা যায়! বিরক্ত হলেও মুথে কেউ কিছু বলে না। কিন্তু ক্যান্ত গর্জে ওঠে, মর মর মুথপোড়া। যম তরে চোথে দেখে নারে? মর মুথপোড়া, মর, ···নিশির মাথাটা পারে তো চিবিয়ে থায়।

ভরা কলসী কাঁকালে করে কুস্থ্যও সে সময় জল থেকে উঠে আসছিল।
ক্ষ্যান্তর গালাগালে থমকে দাঁড়ায়। সন্থানের অমঙ্গল আশন্ধায় মায়ের প্রাণ
টন্টনিয়ে ওঠে। কলসীর জল ফেলে দিয়ে ছুটে গিয়ে নিশির ছ্'গালে ছুই
ঠোকনা বসিয়ে দেয়। অক্ত সকলে এসে না ধরলে হয়তো জলে চুবিয়েই ও
মেরে ফেলতো নিশিকে। কেন ও যার তার সঙ্গে ঝগড়া বাধায়? রাগে
ছঃথে কেঁদেই ফেলে কুস্থ্য। ক্ষ্যান্তর মূথে অনর্গল তুবড়ী ছুটতে থাকে। কুস্থ্যের
সাধ্য নেই ওর সঙ্গে ঝগড়ায় এঁটে ওঠে। অক্ত দশজনেই ধার যা মূথে আসে
ক্ষ্যান্তর গালাগালের প্রত্যুত্তর দেয়। সেই থেকেই ক্ষ্যান্তর সঙ্গে কুস্থ্যের
কথা বন্ধ।

বন্ধ তোঁ বন্ধ : ক্ষান্ত কাকেও তোয়াকা করে না। বৈরাগী বউয়ের মতো অমন ঢের বড় মান্ত্র ওর দেখা আছে। ও কারো বাড়ি হাত পাততে যাবে না…

ছ'মাসের মধ্যে শত্যি সত্যি একটি দিনের জন্মও বৈরাগী বাড়ি-মুখে। হয়নি ক্ষাস্তা। ঘাটে পথে কুস্থমের চোখে চোখেও কোনদিন চায় নি। কিন্তু আজ বে বড় বিপদ! আর ক'টা দিন পরেই তো পাকা ফলারের ধুম লাগবে বৈরাগী বাড়িতে। চরের সকলেরই নিমন্ত্রণ হবে। একা শুধু ও-ই যা বাদ যাবে। হায়রে কপাল! ঝগড়া কি কখনো পড়শীতে পড়শীতে হয় না! রাগের মাথায় ন৷ হয় তুটো কথা অন্থায়ই বলেছি, তাই বলে কি তার কোন ক্ষমা নেই! মাথায় ওপর চক্র স্থ আছে। তারাই এর বিচার করবে। এত দেমাক

ভাল নয়। · · · কথাটা কানে যাবার পর থেকে সারারাত বিছানায় শুয়ে ছটকট করতে থাকে ক্যান্ত।

পরের দিম কুস্থম জলের কলসী কাঁথে করে ঘাট থেকে উঠে আসছিল, ক্ষ্যান্ত হুঁকোর গুলে দাঁত মাজতে মাজতে এসে হাজির হয়। বার বার তাকাতে থাকে তলচোথে। দেখে দেখে হেসেই ফেলে কুস্থম। সাহস পেয়ে ক্ষ্যান্তই প্রথম মুখ খোলে, কিগ বইন, তোমার ছোট পোলার বলে বিয়া?

কুস্তমও ঝগড়ার কথা ভূলে যায়। সোৎসাহেই উত্তর করে, হ'দাদী, যাইয় কইলাম ? তোমরা পাচজনে না দেখলে আমারে আর কেরা দেখব ?

ভাহচে কি কয়! আমাগ পাড়ার কাম আমরা না দেখলে কেরা দেখব ? বালোমোন্দ কিছু অইলে পাড়ার গুল্লাম অইব বা!—একটু দম নিয়ে আবার আরম্ভ করে, তা নিশারে কয়দিন দেহি না ক্যান ? গাছ ভইরা হবিআম পাইকা রইচে। আইজ বিকালে পাঠাইয়া দিয় অবে।

কুস্কম গদগদ হয়েই বাধা দেয়, না দাদী, অরে আর তোমরা আস্কারা দিয় না। তোমার গাছের ডালপালা ভাইঙ্গা কিছু রাথব না। বড় হুষ্টু ওডা।

তাই কি, পোলাপানে ঘৃষ্টামী করব নাত কি করব ? তুমি অরে বি গালে পাঠাইয়া দিয়।

আইচ্ছা, হাসতে হাসতেই কুস্কম অগ্রসর হতে যায়।

ক্ষ্যান্ত বাধা দেয়, পাকা ফলার নাকি দিবা ?

তাইত ইচ্ছা আচে। এহন ঠাকুর জানে কি অইব। কামের কয়দিন কইলাম বাড়িতে রানবার পারবা না।—আমাগ ঐহানেই থাইয়া লাম কুলাইয়া দেওয়ন লাগব।

আইচ্ছা আইচ্ছা, আমারে আবার নিমন্তন করবার কি আচে? আমি ত গরের (ধরের ) মান্থ্যই।

না, ও-কতা কইলে ছাড়ুম না। বিয়ার দিন হকালেই যাইবা। এহন আহি। নিশার বাপ আবার গঙ্গে যাইব। জিনিসপত্রের জায় দেওয়ন লাগব।

হ, যাও: যগ্যি কাম, মুকের কতা নয়। শরীল বালো থাকলে নিচ্চয় যামু।

শরীল বালো-মোন্দ বৃদ্ধি না। যাওয়ন তোমারে লাগবই, ভিদ্ধে কাপড়ে স্বাস্থ্য করতে করতে কলসী কাঁথে বাড়ি কেরে কুস্থম। ক্ষ্যান্তর ঘাড় থেকেও একটা ছন্টিন্তার বোঝা নেমে যায়। বাব্বা, কাল থেকে কি ভাবনাই না চলেছে। ঠাকুরের দয়ায় এখন পেটটা ছুটো দিন ভাল থাকলে বাঁচি। সেই ছোটবেলায় একবার পাকা ফলার থেয়েছি আর এই বুড়ো বয়সে আর একবার হুযোগ আসছে স্ক্রান্ত বটপট গিয়ে জলে নামে।

## 11 25 11

সাতই অদ্রান নিশির বিয়ের দিন। চৌঠা অদ্রান গোপীনাথের আখডায় ভোগের ব্যবস্থা হয়। আধমণ চালের অন্ন-ভোগ। কেবল মাত্র সাধু সন্তদের নিমন্ত্রণ করা হবে। পঞ্চাশজন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব প্রসাদ পাবেন। খ্রীধর খোলী, গোবিন্দ কীর্তনিয়া, অখণ্ড সাধু গাইবেন ভোগ-আরতি। মধু মণ্ডল্ড সদলবলে উপস্থিত থাকবে। সামান্ত এই ব্যাপারে স্বজাতি জ্ঞাতি কুটুম कारक अवना श्रद ना। जाता मकरन भाका कनात थारव रवी छारछत्र मिन। শুভকান্ধের আগে বৈষ্ণব-সেবা বৈরাগী বংশের রীতি। অধিনীর বিয়েতে তো কেবল মাত্র নিয়ম রক্ষা হয়েছে। মাত্র পাঁচজন বৈষ্ণবকে সিধে দেওয়া হয়েছিল। সে তো গেছে এক চরম ছদিন। স্থ আহলাদ তো দুরের কথা ভাল করে খাওয়া থাকার ঠিক ঠিকানাই ছিল না। আজ মা লক্ষ্মী কিছুটা মুথ ত্তে চেয়েছেন। তাছাড়া এই তো শেষ কাজ হয়ে যাচছে। মনের সকল সাধ এবারেই মেটাতে হবে। কুলগুরুকেও বিয়েতে উপস্থিত থাকার জন্ম নিমন্ত্রণ পাঠানো হয়েছে। ফকির বাড়িতেও আসর বসছে আসছে পূর্ণিমার দিন। তার ঝাড় ফুঁকেই তো নিশি বেঁচে উঠেছে। দয়াল চানের দয়ায় এখন বেশ সবল স্বস্থই আছে। কে ভেবেছিল নিশি বাঁচবে তার আবার হবে বিয়ে? রোগ বালাই তো জন্ম থেকেই লেগে থাকতো। সাতটি কড়ির বিনিময়ে ফ্রকিরের কাছে বাঁধা আছে নিশি। ফ্রকিরেরই ছেলে নিশি। যদি তার দয়ায় রক্ষা হয়। তিন বছরের রোগা ছেলে কোলে করে ফ্রকিরের আসনের সামনে এসে বসে কুস্থম। হু'চোথ দিয়ে টস টস করে জল বারে পড়ছে। ডাক্তার কর্রেজ সাফ জবাব দিয়েছে, আশা নেই। হাড় জির জির করছে সারা অঙ্গে। মায়ের প্রাণ দগ্ধে দগ্ধে মরছে। ছেলে-মেয়ে মিলিয়ে পাঁচ পাঁচটাকে তো ষমকে मिराइरिं , তবে कि निर्मिश्व वैक्तित ना ?···ना वैक्तित कथा हिन। कि**छ**। করিমের হাতে পড়ে সে-ষাত্রা বেঁচে যায় নিশি। তথু বেঁচেই যায় না, দেহও পুষ্ট

হতে থাকে। সেই থেকেই তো ফকিরের কাছে বাঁধা আছে। করিম বলে, দয়াল চানেরই ছেলে। দশ বছর পার হলে ফল-মিটি দিয়ে ওজন দিয়ে ছাড়িয়ে নিতে হবে। এ দশ বছর ভীষণ ফাঁড়া আছে।

দশ পার হয়ে বারোও পার হতে চলে। কুস্থম ছাড়াবার কথা মৃথেও আনে না। থাক না ফকিরের কাছে বাঁধা—তবু তো ছেলে ওর বেঁচে আছে! মায়ের বুক ঠাণ্ডা আছে!

বিয়ের আগে করিমই প্রস্তাব করে ছাড়িয়ে নিতে। আর কোন ভয় নেই।
এথন চুল কাটতেও আপত্তি নেই। এ ক'বছর তো মাথায় ক্ষুর কাঁচি
ছোঁয়ানোও নিষেধ ছিল। নিশির বিয়ে তো করিমের নিজের ছেলেরই বিয়ে।
স্থতরাং শুভকাজের আগে দয়াল চানের আসর তো বসবেই। সমস্ত রাত্রি
গান হবে, একুশ মোমবাতি জলবে, নানা উপকরণে হবে শিন্নী নিবেদন। তারপর
ফল-মিষ্টি একদিকে আর একদিকে নিশিকে বসিয়ে ওজন দিতে হবে। আশপাশের আরো দশ বিশজন গুণীকে নিমন্ত্রণ পাঠানো হয়েছে। সকলে মিলে
এক সঙ্গে দয়াল চানরে ডাকবে। নিশির বিয়ে ধুমধামের সঙ্গেই হবে।
আতসবাজীর কোয়ারা ছটবে! হাউই-এর রঙে আকাশে ফুটবে লক্ষ তারার
কুস্থম। সারা বাড়ি সারা চর ঝলমল করবে রংমশালের রোশনাইতে।
শুধু ঢোল সানাই-ই বাজবে না। ইংরেজী ব্যাণ্ডও বাজবে। পলান ব্যাপারী
তার পোলার সাদীতে যে ব্যাণ্ড আনিয়েছিল তাই আসবে। অ্আহলাদে
ভগমগ করিম। মনের কথা একদিন দীত্বকে খুলেই বলে।

স্থ দীমুরও হয়। কিন্ত কোগায় পলান ব্যাপারী—আর কোথায় দীমু বৈরাগী! কিসে আর কিসে। পলান ব্যাপারীর সঙ্গে কি আর ওর তুলনা হয়? উচ্ছাস চেপেই দীমু বলে, কি য্যান্ কও ফকিরের পো? ব্যাপারী সাবের লগে কি আর আমরা পাইরা উঠুম?

দীন্থর উত্তরে করিমের টনক নড়ে। সে ঠিকই। চরধলার সমস্ত লোক অতিথিসহ তিনদিন সমানে ব্যাপারী সাহেবের বাড়িতে খেয়েছে। চরফুট-নগরের সকলেও স্ত্রী পুরুষ অতিথি অভ্যাগতসহ একদিন খেয়েছে। খাওয়া নয়তো যেন পেটে জালা বাঁধা। মাছ, মাংস, মিষ্টির বিপুল আয়োজন। মিতা দীন্থ আর কি করে পারবে তার সঙ্গে পালা দিতে। রূপোর গহনা ক'খানাই না হয় আমি দিয়েছি কিন্তু সোনার তিন পদ তো ব্যাপারী সাহেবই দিয়েছেন মেহেরাকে। গলার বিস্কুট হারছড়া পাঁচ ভরির কম হবে না। অগুনতি পয়সার মালিক ব্যাপারী সাহেব। তার সঙ্গে কি আর আমাদের চরের মান্থবের তুলনা হয় ? · · গলার স্বরটা একটু খাদে নামিয়েই করিম উত্তর করে, না পারি না পারুম। তাই বইলা সক আল্লাদ করুম না নাকি বাপজানের সাদীতে ?

হ, করবা। তবে ঢোল সানাই দিয়াই সারন লাগব।

ইস, কি য্যান কও তুমি! ইংরাজী বাজনা তোমার আননই লাগব!

থালি বাজনাই হুনবা, থাইবা না কিছু ?

থামু না ক্যান্? পাকা ফলারের জায় না তুমি ধইরাই থুইচ?

পাকা ফলারও থাইবা আবার ইংরাজী বাজনাও হুনবা?

হ, তাই থামু—তাই হুমুম।

তাইলে তোমার ঘরে সিঁদ কাটন লাগব।

পাইবা এই কলাডা, ডান হাতের বুড়ো আঙ,লটা উচ্ করে দেখায় করিম।
কথা আর উভয়ের মধ্যে এগোয় না। যাকে নিয়ে এভক্ষণ কথা হচ্ছিল
সেই পলান ব্যাপারীই আজ একট্ সকাল সকাল এসে হাজির হয়! প্রায়
প্রভাহই সন্ধ্যাবেলা আসে পলান। কঠে কঠ মিলিয়ে প্রাণের আবেগে
দয়াল চানরে ডাকে। পায়ের বেদনাটা এখন ঢের কম! অমাবক্সা পূর্ণিমায়
একট্ চাগাড় দেয় বটে। তবে করিম বলেছে, আসছে গামাল উৎসবে বিশেষ
ক্রিয়া করবে। আশা করা যায় সম্পূর্ণ ই সেরে যাবে। যদি যায় ভো ভালই।
না গেলেও ক্ষতি নেই। চলাক্ষেরা এখন একরকম করে করা যাচ্ছে! উঠোনে
পা দিয়ে করিমকে বুড়ো আঙ,ল উচাতে দেখে হাসতে হাসতেই রসিকতা
করে পলান, তর সাইন্জ্যা বেলাই (সন্ধ্যা বেলা) যে কলা দেহাইলেন,
বরাতে আইজ কলাই আচে নাকি?

তোবা—তোবা—কি য্যান কন্! আপনারে কলা দেহামু ক্যান ? কলা দেহাইলাম এই ইনিরে, দীহুকে দেখিয়ে উত্তর করে করিম।

মোড়লের পো'রে কলা দেহাইলেন!

না দেহাইয়া আর করুম কি। উনি যে ঘরে সিঁদ দিবার চায়। ঘরে ত ওড়া ছাড়া আর কিছু নাই।

मिं न निव!

হ, সিঁদ দিব। নাইলে নাকি পোলা বিয়ার পাকা ফলারের খরচ জুটব না। তোবা—তোবা! দীমু মোড়ল পোলার সাদীতে পাকা ফলার দিব তা একবার ক্যান্, দশবার দশ গায়ের নোকরে দিবার পারে। সিঁদ দিবার যাইব কোন তথ্যে?

হেই কতাডাই কন ওনারে। উনিত এহন থেইকাই ওন্নার গোয়ার থনে ( পিপড়ের পাছা থেকে ) গুড় টিপবার নৈচে, পলানের কথার জবাব দিয়ে মৃত্ মৃত্ হাসতে থাকে করিম।

ব্যাপারী সাব ত নিজের মতনই হগলেরে ভাবেন ! বলি একবারের ঠেলাতেইত পাছা দিয়া ধুমা বাইরইব তার আবার দশবার, করিমকে ডিঙিয়ে দিফু উত্তর করে।

পলান হাসতে হাসতেই বাধা দেয়. আরে যান্। কি খান্কন্! আলার মজিতে ক্যাতের লক্ষীত দিন দিনই কাইপা উঠচে আপনার ঘরে। মুটে দশটেক। লাগব। দিমুনে ইলাহিবে কইয়া। তিন দিন ভইবা মাৎ কইরা রাথবনে চবরে। বড় বালো। ভাল । বাজায় ইলাহির দল।

দ-শ টে-কা! বিশায় ঝরে পড়ে দীত্ব কওে।

হ, দশ টেকা। এম্ন কিচু বেশী না। দশজন নোক ভিন দিন ধইরা সমানে বাজাইব।

আমি কই, আপনে ঠিক কইরা ফালান। বৈরাগীর পো'র ত স্বটাতেই লোকর মোকর ( দ্বিবা ) কবন চাই; করিম জোরের সঙ্গেই সায় দেয়।

পলান বলে, হ হ বৈবাগীর পো, টেকা পয়সা জ্মাইবেন কার লেইগা ? লগে কইবা আহেনও নাই লগে কইরা যাইবেনও না। দয়াল চান যা ভান দশজনেরে লইয়া ফুর্টি কইরা থান।

ধন দৌলতের ভাবনা দীর্ভ বেশা ভাবে না। তবে তিসেবের বাইরে খরচ করতে ভয় হয় ওর। কারে। কাছে হাত পাততেও লক্ষা বোধ করে। সংসারের খরচা তো দিন দিনই বাড়ছে। মাত্র তো ঐ বিঘা কয়েক জমি। জমানো তো দূরের কথা সব দিক বজায় রাখাই তঃসাগ্য। কিন্তু সকলেই যথন বলছে তথন হোক ইংরেজী বাজনা। নিশির মা'ও খূশী হবে'খন। ছোট পোলার বিয়েতে তো কি করবে ঠিকট করতে পারছে না বেচারা। যাই কেন হোক না, বিয়েতে ব্যাণ্ড পার্টি না হলে জমেই না। তোবনা রেখে প্রকাশ্যেই সায় দেয় দীরু, তবে তাই ঠিক কইরা ফালান। আপনাগ দশজনের কথাত আর ফেলবার পারি না ঠেকলে আপনাগই চালাইবার লাগব।

পলান বলে, আরে চালাইবার ষে মালিক হে-ই চালাইব। আমরা কেরা? আহেন, এহন দয়াল চানরে একড় ডাকি। ফকির সাব, একতারাডা লন।

একতাড়া আসে—সঙ্গে পান স্থপুরি। তিনজনে মৌজ করে পান তামাক থেয়ে প্রাণ থুলে গাইতে থাকে:

> ( ও মন ) আছে আপন ঘরে-রে তোমার আছে আপন ঘরে। জ্ঞানের একটা বাতি জ্ঞালিয়ে তালাস কইরে দেখলি নারে॥ ছয় কোনাতে ছয় জন চোরা পেইতে আছে বিষম মোড়া – কাঁকে জুখে পাইলে পরে ঠাইসা বৃক্তি ধরবে তরে॥

## 11 20 11

আদ্ধ বহু প্রত্যাশিত সাতই অদ্রান। গতকাল ভোর থেকেই দীমুর বাড়িতে পলে পলে ব্যাণ্ড বাজছে। সমস্ত চরফুটনগরই যেন তালে তালে নাচছে। দীমুর বাড়িতে আজ খাওয়া-দাওয়ার ধুম নেই। কেবল বিয়ের আমুষ্ঠানিক ক্রিয়াটুকুই সম্পন্ন হবে। আর যারা বরষাত্রী যাবে তাদের সময় মতো ডাক খোঁজ করা। আজকের যত ঝিক্ক ঝামেলা মধুর বাড়িতে। মঙ্গল উষায় ময়নার গায়ে-হলুদ হ্য়েছে! পুরনারীরা কঠে কণ্ঠ মিলিয়ে গান করেছে। ঘাটে গিয়ে জল-ভরা, বরণ ডালা সাজানো, ময়নার মুখে ক্ষীব চিনি দেয়া—সবই একে একে করে চলেছে এয়োতিরা।

শেষ রাত থেকে মণ্ডল বাড়িতে শুরু হয়েছে নহবত। মধু নাম-করা কার্তনিয়া। লীলা কীর্তন করে করে কাব্য-রসে রসিক। চারুকলায় কোথায় কি প্রয়োজন সে রসবাধ ওর আছে। বিয়েতে নহবত ওর মনের মতো বাজনা। পলে পলে রাগ রাগিনীর সমতা রেখে বাজবে সানাই—কাড়া নাকাড়া। এর চেয়ে স্থসক্ত বাজনা আরু কি হতে পারে? দীয়ু ইংরেজী ব্যাও করেছে করুক—ও কোন মস্তব্য করেনি। কিন্তু নিজের বাড়িতে বাজবে শুধু ঢোল, সানাই আর কাঁসর! এ শুধু অবস্থার কথা নয়। ক্রচির কথা। অবশ্য দীয়ুর

মতো ও-ও যদি পাঁচজনের পাতে রসগোলা দিতে পারতো তা হলে খুনীই হতো।
মিষ্টি বলতে তো ছানার মিষ্টিই বোঝায়। অমৃতি, বুদে, আবার একটা মিষ্টি
হলো নাকি ? কিন্তু কি করা যাবে ? হাতে আর একটিও বাড়তি টাকা নেই।
টায় টায় ফর্দ করা হয়েছে। লুচি, অমৃতি, আর রসকরা। বুদে ওর ত্'চক্ষের
বিষ। বাঙ্গালীর থাবাবই নয় ও। টেনেটুনে রসগোলা অবস্থি হয়ে যেতো।
কিন্তু বর্ষাত্রীকে পাকা ফলার থাইয়ে তো আর ময়নাকে থালি গায়ে খণ্ডর বাড়ি
পাঠানো যাবে না। বৈরাগী না হয় তার নিজের উদারতা দেখিয়েছে। একটা
কড়িও যৌতুক ঢায়নি। কিন্তু তাই বলে বিয়ের কনেকে কিছু না দিয়ে পারা
যায় কি করে ? পাঁচজনেই বা বলবে কি ? অগ্রপশ্চাৎ ভেবেই মধু তালিকা
থেকে রসগোলা বাদ দিয়েছে।

দক্ষিণ ভিটিব বড় ধরখানায় বসেছে ভিয়েন। তিন মণ ময়দার লুচি ভাজা হবে। অমৃতি মন দেড়েক। এছাড়া—রসকরা, ডাল, ডালনা, বেগুন ভাজা। কান্দনী খোষের চন্দনচুর দইও প্রচুর পরিমানে সকলকে দেয়া হবে। চরের প্রায় সকলকেই নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। তবে দীতুর মতো চরধল্লার সকলকে নিমন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি। বেছে বেছে মাত্র কয়েক ঘরকে। পলান ব্যাপারী আর তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠীরা তো এমনিতেই বর্ষাত্রী হয়ে আসছে। তবু নিজের ভরক থেকে নিমন্ত্রণ করে মুখ রক্ষা করা। নয় তো বাপারী সাহেব কি মনে করবেন। ...

গোধুলি লগ্নে বিয়ে। অন্তানের বেলা থুবই ছোট। ভড়িঘড়ি সন গুছাতে গায়েও সময়ের সঙ্গে পারা যায় না। কিন্তু দীয়ু বৈরাগী যে রকম খুঁতখুঁতে মায়ুষ তাতে পাজি-পুথি ঠিক রেখে কাজ করতে না পারলে ঝগড়াই বাঁধবে। মধুর দম নেবার ক্রসত নেই। পাড়া প্রতিবেশীরা অবশ্য যথেইই সাহায্য করছে। কিন্তু সেতো শুপু হাঁটা থাটার ব্যাপারে। একটা বিয়েতে আয়ুষ্ঠানিক ঝামেলাই কি কম? সে সব তো ওর নিজেরই করতে হচ্ছে। বিকেল চারটে না বাজতেই কনে সাজাতে তাড়া দেয় মধু। চমৎকার মানিয়েছে ময়নাকে লাল টুকটুকে চেলী খানায়। চন্দন কাজলে চলচলে মুখখানা খুবই স্থন্দর দেখাছে। তবু তো সারাদিন উপোস যাছে। সারা দিনে খেয়েছে মাত্র একবাটি দই আর ধই। যে মায়ুষ দিনে অন্ততঃ সাত আটবার খায় তার পক্ষে এ কম কথা নয়! কিন্তু ময়না

আজ লক্ষী মেয়ে। এতটুকুও গোলমাল করছেনা। নতুন গয়নাগুলো শ্রীরের সঙ্গে লেপটে ধরেছে। যেন পটে আঁকা ছবি।

বিকেল তিনটে বাজতে না বাজতেই বরযাত্রীদের মধ্যে সাজাসাজ রব ওঠে।
ব্যাণ্ড বাজতে থাকে তালে তালে। চরধল্লা থেকে পলান ব্যাপারী আর কাশেম
আসে। মেহের সকালেই এসেছে। নিশির বিয়ে তো ওর ছোট ভাইয়েরই
বিয়ে। বউমার হাতে পলান একখানা আলপাকার শাড়ী পাঠিয়েছে। নত্ন
কুটুম্বিতা—আলপাকার না দিলে ইজ্জং থাকে না। গঞ্জের হাট থেকে সাত
টাকা বারো আনা দিয়ে এনেছে এ শাড়ী। চাধীর ঘরে এত দামের শাড়ী
দেখে হয়তো অবাকই হবে অনেকে। তা হোক। সামান্ত এটুকু না দিলে
ইপ্ততা থাকে কি করে? কুটুমের কুটুম দীম্ব বৈরাগী। শুধু শাড়ী নয়, শাড়ীর
সঙ্গে এক হাঁড়ি মিঠাইও পাঠায় পলান্।

ধরতে গেলে কাশেম তো দীন্তর জামাই-ই। নিশির চেয়ে বছর ভিনেকের বড়। শালার বিয়েতে বরষাত্রী যাচ্ছে ও, স্থতরাং কোনরকম খুঁত থাকলে চলবে না। একে চরধন্নার আতুরে গোপাল, তাতে আবার হালে সাদী হয়েছে। সাজগোজের বাহার কাশেমেরই বেণী। বুটিদার বিলেতী অর্গেণ্ডীর পাঞ্চাবীর নী:চ জাপানী সিল্কের জালি গোলাপী গেঞ্জী। পরনে কালো ইঞ্চি পাড়ের সিমলাই কোরা ধুতি। পায়ে ডারবি হয়। চিকন করে চুল ছাটা। ভূরভুর করছে লেবুব তেলের খুশবু। বুক পকেটে লাল সিল্কের রুমালখানা কিঞ্চিং মস্তকের দিকে উডডীন। ঠিকরে নেরুচ্ছে অগুরুর উগ্রগন্ধ। এক শিশি অগুরু গঙ্গ থেকে আনিয়েছিল কাশেম। অধে ক রুমালে ঢেলেছে। বাকীটুকু খরচ হয়েছে বর্ষাত্রীদের আর দশজনকে বিলোতে। পলানও কয়েক ফেঁটো দাড়িতে বুলিয়ে নিয়েছে। বিয়েতে একটু রং মশলা খরচ না হলে আবার বিয়ে কি ? মজাদার গন্ধই অগুরুতে। নিজের দাড়ির স্থবাদে নিজেই মাতোয়ারা। কাশেমেব নিকট থেকে চেয়ে নিয়ে করিম আর দীত্ব গালেও কয়েক ফোঁটা মাথিয়ে দেয় পলান। থুশীর বান ডাকে চোথে মৃথে। করিমকেই মানিয়েছে ভাল। সাদা লুঙ্গি, সাদা আলথাল্লা, মাথায় বেতের টুপি। পলান পরেছে সবুজ লুঙ্গি আর সাদা ঢোলাহাতা পাঞ্জাবী। দীম তার বরাবরের বৈশিষ্ট্যই বজায় রেখেছে। হাফ হাতা বুক কাটা নিমার ওপর ঢাকাই সাদা চাদরখানা কাঁথের ওপর থোপানো।

ব্যাণ্ড এবার আরো জোরালো স্থরে বাজতে থাকে ৷ মদন, আনন্দ, রহিম,

ইলাহি বর্ষাত্রীদের প্রায় সকলেই এসে জড় হয়। আজ আর বৈরাগী বাড়িতে থাওয়া দাওয়ার পাট নেই! শুধু পান, বিড়ি, তামাক। ডান হাতের ব্যাপার আজ মধুর বাড়িতে। মদনের আর তর সয় না। সকলের চেয়ে সে-ই বেশী উৎসাহী বর্ষাত্রী। পেট নয় তো যেন একথানা খুদে জালা। মাল্ থেকে গ্রু আনতে গিয়ে মণ্ডল বাড়িতে রায়ার খুশবু শুঁকে এসেছে। গ্রম গ্রম গাওয়া থিয়ের লুচি—সঙ্গে ডাল ডালনা দই মিষ্টি।…না, আর কত দেরি করবে এরা! থিদেয় যে পেট জলছে…

সকলের সঙ্গে বসে হুঁকো থচ্ছিল দীন্ত, মদন কাছে এসে তাড়া দেয়, কৈগ কাকা, তেমরা আর কত দেরি করবা? বেলা না গেল, ইআর পর গিয়া কি আব লগন পাইবা ?

দীষ্ণ হ'কো থেতে থেতেই বলে, ২া বাপ, তর কাহীরে ( কাকীমাকে ) একটু ভাড়া দেত। শিগগীর নিশারে বাইর কইরা দেউক।

দীন্থর সমর্থন পেয়ে মদন তক্ষ্নি ভেতর বাড়িতে ছোটে। আর বেশা দেরি গয় না। মিনিট কয়েকের মধ্যেই নিশি এসে পালকিতে ওঠে।

চমৎকার মানিয়েছে নিশিকে। হলুদ মাথানো লালপাড় ধুতি পারনে। গলায় নতুন কাঠের মালা। গায়ে বৃদ্দাবনী ছাপার রেশমী চাদর। বাঁ হাতের মুঠোর মধ্যে আরশি, ছুরি ও কচি কলার-মাজ। চন্দন চর্চিত ললাট-কপোল। সাদা সোলার টোপর মাথায়। মুথথানা হাসি হাসি।

এয়োতিদের বরণ হয়ে যায় ! কৃস্থম আসে মাতৃধারা দিতে। ডান হাতেব তালুতে ত্বধ রেথে কয়ই চুইয়ে তা নিশির মুখে দেয়। একে একে তিন বার। ভাবখানা, আমি তোমাকে মাতৃধারা দিলাম, তুমি প্রতিজ্ঞা কর আমার সেবাব জয় দাসী আনতে যাচছ। ··· চিরাচরিত প্রথায় প্রতিজ্ঞা করে নিশি। কুয়্থম প্রাণ খলে আনীবাদ করে ওকে। নিশি এসে ওঠে পালকিতে। বাাও এবার আরো জারে বাজতে থাকে। তালে তালে চলে শোভাযাত্রা। চাাংড়া বর্ষাত্রীরা সব আগে আগে ন্মাঝখানে পালকি। স্বশেষ অভিভাবকেরা। কুয়্থমের ভাইপোদের হাতে রংমশাল। মাতৃল পুলিন আব মদন ছাড়ছে ত্বড়ী ৷ হাউইয়ের ভার কাশেমের ওপর। খব সতর্ক হয়েই একটার পর একটা চেড়ে চলেচে কাশেম। আকাশে লক্ষ তারার দীপালি। ···

বিয়ে গোধুলি লগ্নে। কিন্তু সমস্ত চর ঘুরে, শোভাষাত্রা মণ্ডল বাড়িতে পৌচতে এক প্রহর রাভ হয়ে যায়। পরের লগ্ন সেই রাভ তিনটেয়। বর- কনের খুব কষ্ট হবে। তা আর করা কি ? পাঁচজনকে নিয়েই কাজ। কাউকে কিছু বলা ষাবে না। এখন খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে ফেলাই বৃদ্ধিমানের কাজ!…

বর্ষাত্রীর। পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গে মণ্ডলবাড়ি উচ্ছল হয়ে ওঠে। সেখানকার ব্যাণ্ডপার্টিও সমানে পাল্লা দিয়ে বাজতে থাকে। সকাল থেকে শুধু ঢোল, কাঁসর, নহবত-ই বাজছিল। এবার শুরু হয়েছে ব্যাণ্ড।

নিশিকে পালকি থেকে বরণ করে তুলে নিয়ে যায় এয়োতিরা প্রতীক্ষাগৃহে। যতক্ষণ বিয়ে না হবে ততক্ষণ বর-কনের চোখোচোথি হতে নেই। বাসর্বরে একা শুধু ময়নাই আছে। ওর খেলার সাথীরা সারাদিন বিরে ছিল ওকে। এবার বরকে পেয়ে সকলে এসে জড় হয় প্রতীক্ষাগৃহে। এ-কথায় সে-কথায় চলে হাসি-তামাসা। নিশিকে বাঁশী বাজাবার জন্মও কেউ কেউ আব্দার করে। কিন্তু নিশির মুখে সাড়াশব্দ নেই। শুধু থেকে থেকে একটুখানি মিষ্টি হাসি খেলে যাচ্ছে ওর নিম্ন ওঠে। ঠাকুরমা দিদিমা সম্পর্কের বর্ষীয়সীরা ফোড়ন দেয়, তরা কচ্ কিলো ছুঁড়ীরা! নিশি তগ বাঁশী হুনাইব! তরা কি অর রাদা (রাধা)?

রাদা না আইলে বৃঝি আর বাঁশী হুনা (শোনা) ধায় মা ঠাকুমা? বিশ্বাস বাড়ির তুলসী মৃচকি হেসে আড় নয়নে বাধা দেয়।

অল ছুঁড়ী—না। বাঁশী যদি হুনবার চাস তয় কদমতলায় ষাইচ্—

য়ম্নায়। কিগ নাগর, তাই না? তুলসীর কথার জ্বাব দিয়ে নিশিকে প্রশ্ন
করে ঠাকুরমা।

নিশি হেসে হেসেই স্বকীয়তা রক্ষা করে।

তর <sup>1</sup>তর করছে মওলবাড়ির মেটে উঠোন। উপরে সামিয়ানা টাঙানো হয়েছে। চার কোণে জল্ছে চারটে গ্যাসের আলো। বর্ষাত্রীরা দাওয়ার ওপর বসে পান তামাক নিয়ে ব্যস্ত। কলার পাতা আর মাটির গ্লাস দিয়ে সারবন্দী জায়গা করা হয়েছে। স্বজাতি সকলে এক বৈঠকেই বসে। করিম, পলান, কাশেম, রহিম প্রভৃতি মৃসলমান অথিতিরা বসে পৃথক বৈঠকে। ফকিরের আসরে একত্র পান ভোজনে কারো কোন আপত্তিনা থাকলেও সামাজিক ব্যাপারে প্রশ্ন উঠতে পারে। সেথানে সকলে গুরুবাদী। সে গুরু ছিন্দু হোক আর মুসলমান হোক সকলেই তার মন্ত্রশিশ্য। কোনরকম ভেদাভেদ নাই তাদের মধ্যে। গুরুর আচার আচরণই সকলের আচার আচরণ। কিন্তু যেখানে সামাজিক ব্যাপার সেখানে ধর্মীয় রীতি ন। মেনে উপায় নাই। বিশ্বাস পাড়ার মোড়ল গোষ্ঠ বিশ্বাস একসময় এ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। শুণু দীত্মর সমর্থন না থাকাতেই আন্দোলন দানা বাঁধতে পারেনি। কিন্তু গোষ্ঠর কোন সমর্থক ছিল না একথ। বলা যায় না। ফকিরের যে যত বড় ভক্তই কেন হোক না সামাজিক ব্যাপারে কেট কাবো গণ্ডী ভাঙতে রাজী নয়। অন্ততঃ এখনো সে ক্ষেত্র তৈরী হয়নি। জীবনের শেষ সীমান্তে উপনীত হয়ে এ বাস্তব উপলব্ধি দীমুর হয়েছে। স্থতরাং ও চায় না নিজের মতবাদ কারে। ওপর জোর করে চাপিয়ে দেয়। তাতে আর যা-ই হোক বিভেদ দর হবে না। বিভেদের বীজ অন্তর থেকেই মুছে ফেলতে হবে। এবং তা সম্ভবপর হবে পরস্পরের মেলামেশায় ৷ সামাজিক ক্রিয়াকলাপে যার যার সামাজিক রীতি মেনে চলাই স্থির হয়। গোষ্ঠ আর মাথা তুলতে পারে না! কাশেমের বিয়েতে পলানও তার হিন্দু অতিথিদের জ্বত্য পৃথক বন্দোবস্ত কবেছিল। তাতে প্রীতির সম্পর্ক প্রীতিপূর্ণ আবহাওয়াতেই সম্পন্ন হয়েছে। মধুও সেই রাস্তাই ণরেছে। পলানের চেয়ে মধুর ঝামেলা আরো কম। পলান থাইয়েছে মাছ, মাংস। মধু থাওয়াচ্ছে লুচি, মিষ্টি। কে কবে এ নিদান জাহির করেছে জানা যায় না। ঘৃতপক্ক দ্রব্যে নাকি কোন দোষ নেই। বিশেষ করে লুচি মিষ্টিতে। স্তরাং বৈঠকই শুধু আলাদা-পরিবেশনকারী এক এবং অভিন্ন। উঠোনে সামিয়ানার নীচে বদে খাচ্ছে স্বজাতিরা আব দক্ষিণ ভিটির বারানে এ বসে খাচ্ছে ভিন্ন সম্প্রদায়ের অভিথি-বন্ধুরা। পরস্পব দেখছে পরস্পরের মৃ্থ, তবু আছে ব্যবধান। এ যেন একই নদীর তুই তীর। প্রত্যেকেরই পুগক সত্তা রয়েছে 'থাবার প্রত্যেকেই একাতা :

লুচি ভেজে কূল পাচ্ছে না তু'জন ময়রা। গরম গরম পাতে পড়ছে কি নেই। তরকারি আসে তো লুটি নেই। লুচি আসে তো তরকারি সাল। পরিবেশন করছে তু'জন ঠাকুর। গজের জনকয়েক বাবু ভূইঞালের নিমন্ত্রণ করেছে মধু। স্থতরাং সতর্ক হয়েই হাঁড়ি কেঁশেলের ছোঁয়াচ বাঁচাতে হচ্ছে। প্রথম কিন্তিতে বর্ষাত্রীদের হয়ে গেলে দ্বিতীয়বাবেই সব চুকে যাবে।

বড় ভাল হতো যদি গোধুলি লগ্নে বিয়েটা হয়ে যেতো। মেয়েদের বৈঠক উঠতেও রাত দশটার বেশী হতো না। বাড়ির লোকের থেতে গুছোতে বড় জোর বারোটা। যজ্ঞি বাড়িতে এতো সামান্ত রাত। প্রচুর সময় পাওয়া যেতো ঘুমোবার। এখন সব কাজ শেষ করেও বিয়ের জন্ম জেগে থাকতে হবে।
তা আর কি করা, কুস্থমকে তো আর কিছু বলা যাবে না! কাছের থেকে
কাছে, বৈরাগী একটু তাড়া দিলেই হতো।…মধু ময়না-নিশির জন্ম ভাবতে
থাকে। থিদেয় বড কট্ট পাবে বেচারারা!

বৈঠকে ভাজা, ডাল, ডালনা পড়েছে। এরপর পড়বে চাটনী, দই, মিষ্টি।
মধু গলবন্দ্র হয়ে যাচাই করে, ঠাকুর, গরম গর্ম কয়খান লুচি নিয়া আছ। কই
ব্যাপারী সাব, কিছু যে খাইলেনই না? রান্দন বুঝি বালে। অয় নাই?—
পলানকে লক্ষ্য করেই বলে মধু।

পলান দাত বার করেই উত্তর দেয়, কন কি মোওলের পো! পাটে যে ফুইলা জয়তাক অইতে! আর রাখুম কোন হানে?

করিম বাধা দেয়, মোওলের পো, ব্যাপারী সাবরে ঠকাইবার চাইয়েন না। মিঠাইর ল্যাইগা জাগা রাখন লাগব ত!

মিঠাই মার আপনাগ পাতে দিবার পারলাম কই ? আলা চাইল ( আতপ চাল) আর কালাইর ডাইলের ডেলা কত থাইবেন ?—সবিনয়ে মৃদু উত্তর করে।

কি কন্ আপনে? আমিতি ( অমৃতি ) কি থারাপ মিঠাই নাকি ? আমাব কাছে ত ঘুব বালো মিঠাই, পলান বলে।

কেম্ন, কইচিলাম না ? , লুচি রাইথা গণ্ডা পাঁচেক আমিত্তি ফেইলা ছান উনার পাছে, কবিম টিপ্লনী কাটে :

'ঠাকুর ঘরে কে রে ? আমি ত কলা থাই না,' বুজুলেননি মোওলের পো, পাচ গণ্ডা মিঠাই কার লাগ্য ?— পলান পাণ্টা জ্বাব দেয়।

আমার গরীবের বাড়ি, আপনার। যে দয়া কইরা আইচেন চেই আমাব কপাল, বদায়তা জানায় মধু।

গ্রীব! গ্রীব দনির (ধনীর) কি ক'তা ইহানে! আমাগ মোচলমানের বিয়ায় আবার কেরা কবে মুচি মিঠাই কবে ?—প্লান বলে।

স্থৃচি মিঠাই আপনারা করবেন ক্যান ? আপনারা যে নওয়াব বাদশার জাত। কালিয়া কোরমা থাওয়া অব্যাস (অভ্যাস), হাসতে হাসতে মধু জবাব দেয়।

হ, কেরা কত কালিয়া কোরমা থায় ছাহা আচে। পেঁইজ পাস্তা জোটে না তার আবার কালিয়া কোরমা! আপনি ঐ চ্যাংভাগ দিগে যান। আমাগ যা লাগৰ আমরা চাইয়াই নিম্নে। পাক বড় বালো হৈচে থোলাখুলিই উচ্ছাস জানায় পলান।

মধু হাত জোড় করে এসে দাড়ায় পুলিন আর মদনের কাছে। কিছু বলবার আগে মদন ঠেলে দেয় ওকে কাশেমের কাছে। বলে, আমাগ কিছু কওয়ন লাগব না। প্যাট যতক্ষণ আচে আমরাও ততক্ষণ আচি। গণ্ডা দশেক কইরা লুচি টান্ছি! এখন মিঠাইডা দেহন লাগব। আপনাগ জামাইর কি লাগব ছাখেন। কাশেম ভাই ত কোন কিচু দিবার আগেই জোড়আত কইরা রয়।

পুলিন আর মদনকে ছেড়ে মধু আসে কাশেমের কাছে। বলে, কি বাবাজী, কিছুই ত খাইলা না ?

বেচারা কাশেম লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে। সত্যি, বিশেষ কিছু থেতে পারেনি ও। মাছ মাংস না হলে ওর রোচে না। তবু ভদ্রতা রেখেই জ্বাব দেয়, আমাবে কিচু কওয়ন লাগব না। আপনে বহেন গা। বিসেন গিয়ে )।…

একে একে বর্ষাত্রাদের সকলকে ভালভাবে যাঢাই করে মধু অন্তদিকে ভাল দিতে যায়। রাভ ন'টার মধ্যেই প্রথম বৈঠক ওঠে।

ক্ষান্তমণি বরের পিসী কনের মাসী। মণ্ডল বাড়িতেও নিজের জায়গা ঠিক করে নেয়। এক গাঁয়ে ছ'হুটো পাকা ফলার। এ স্থযোগ কি জীবনে কোন দিন এসেছে না আর কোনদিন আসবে! মধু কীর্তনিয়া তো সম্পর্কে মামাই হয়। মামাবাড়ির দেশের মান্ত্র্য মামা হবে না তো কি হবে? ভাছাড়া দিদিমার সই ছিল মধু কীর্তনিয়ার মা। তবে আবার ওরা পর হলো কেমন করে? কীর্তনিয়ার বেটার বউ ছুগার সঙ্গে সম্পর্ক তো আরও নিকটতর। ভাস্থর পো'র সাক্ষাৎ শালীকে বিয়ে করেছে ছুগার আপন মামাত ভাই। কুট্ছিতা তো আর অমনি অমনি গড়ে ওঠে না। ক্রিয়াকর্মে আসা যাওয়া করলেই কুট্ম—কুট্ম। নয়তো পরও যা কুট্মও তা!…

ক্ষ্যান্ত সম্পর্কের অলিগলি খুঁজে দিন কয়েক আগে থেকেই ঘন ঘন মণ্ডলবাড়ি যাতায়াত শুরু করে। ডাক খোঁজের মধ্যে মধু বর্ষণ করতেও দ্বিধা করে না। বিয়ের দিন তিনেক আগে শনিবারের এক সন্ধ্যায় পৈঠার ওপর পা ঝুলিয়ে বঙ্গেন্ময়নার চুল বেঁধে দিচ্ছিল তুর্গা। ক্ষ্যান্ত রোজকার মতোই হাজিরা দিতে এসে বাধা দেয়, আ:, কর কি বিয়াইন, ভর্ সন্দা বেলা পা ঝুলাইয়া বইসা বিয়ার কয়নার চুল বান্বার নৈচ! পাও উঠাইয়া বহ। একজন আচেন ই চরে, বাও বাতাস লাগব!

তুর্গা নিজেও সংস্কার মৃক্ত নয়। ক্ষ্যান্তর কথাটা ছাাৎ করে গিয়ে বুকের মধ্যে বেঁধে। মৃথ কাঁচুমাচু করে তাড়াতাড়ি মা মেয়েতে পা উঠিয়ে নেয়। থতমত থেয়েই অভ্যর্থনা জানায়: বহেন বিয়াইন।

কথাটা তুর্গার মনে ধরেছে দেখে ক্ষ্যান্ত খুশী হয়। পান দোক্তা চিবাতে চিবাতেই পৈঠার ওপর বঙ্গে পড়ে।

হুর্গা তাড়াতাড়ি বাধা দেয়, মাটিতে বৈহেন না। এই মইনী, মাঐমারে একটা পিডী আইনা দে।

না না, পিড়ী লাগব না। আমি কি পর আইচি নাকি? পিড়ী দিয় তোমার নতুন কুট্ম আইলে। একটা কতা বইলা যাই, ম্যায়ারে ই কয়দিন একা একা ঘাটে প্রে যাইবার দিয় না। ওনার নজর বড় থারাপ।

শঙ্কায় তুৰ্গা কেমন যেন জড়সড় হয়।

ক্ষ্যান্ত সমতা রেথেই সাহ্স দেয়, ভিয় কইর না কিচু। উনি ধেম্ন আচেন আমাগ চম্পও তেম্ন আচে। চিনলানি চম্পরে ?

হ, গঞ্জের চম্পি জাইলানীর ( জেলেনীর ) কতা কইবার চান ত ?

মৃথের কথা কেড়ে নিয়ে ক্ষ্যান্ত বাধা দেয়, আরে জাইলানী অইলে কি অইব, ওনাগ সাইক্ষ্যাৎ যম: চক্পর মতো ওজা ই মূলুকে নাই। গঞ্জের ক্ষ্যাত্র বাইনার (বেনের) ব্যাটার বউরে বিয়ার দিন রাইত্রেই জিন পরীতে ধরচিল। বউ বালো কইরা কথা কয় না, খায় না, ঘৢমায় না। ক্যাবল থাকে থাকে আর হি হি কইরা হাসে। মতে মতে ফিট অইয়া যায়। বালো করল ত আমাগ চম্পই। ওনারে এমুন শিকা (শিক্ষা) দিয়া দিল যে ভাঙ্গা জোতা (জুতো) কামড় দিয়া পালাইবার পথ পায় না। বউড়া ত হ্যারপর থেইকাই বালো আচে। পোলাপানও ঐচে (হয়েছে) কয়ড়া।

হুৰ্গা বলে, হ হুনচি। চম্পি ত নিজে ঝাড়ে না, নেছু জাইলারে দিয়া ঝাডায়।

ছাই ছনচ তুনি। ম্যায়া লোকের ঝাড়ায় ত আর ম্যায়া লোকের ভৃত ছাড়ে না! তাই নেত্র মৃ্ধ দিয়া চম্প মস্তর পড়ে। যার লেইগা যেম্ন আদেশ অয়, ক্যান্ত বাধা দেয়। হুর্গা বলে, তা যে ঝাড়ে ঝাড়ুক। আমাগ ফকির সাবের মতন এম্ন গুণী ই মুল্লুকে কেউ নাই।

ছাই গুণী তোমাগ ফাকর সাব। হার নীলা ( লীলা ) থেলা ছাব-ছাবতা লইয়া। ভূত প্যাতের ঝাড়-ফুঁক হায় কিচুই জানে না। ছাহ না, দিনে রাইতে কত বড় বড় ঘরের মাায়া মদ্দার নাও বান্দা পাকে চম্পর ঘাটে? দুর্গার কথায় কিছুটা ক্ষুত্র হয়েই বাধা দেয় ক্ষ্যান্ত।

হুর্গা আর কথা বাড়ায় না। ক্ষ্যান্তকে বসতে বলে সন্ধ্যা দিতে উঠে যায়। ক্ষ্যান্তও ময়নার সঙ্গে থানিকক্ষণ রংচং করে গেদিনের মতো উঠে পড়ে।

বিষ্কের দিন স্থির হবার পর রোজই এমন আসে ক্ষ্যান্ত। যেদিন যেভাবে পারে ভাব জমায়। পাকা ফ্লার থাবার নেমস্থন্ত একরকম পাকাই হয়ে যায়। এখন আর একটু এগিয়ে গিয়ে যদি আগে পাছের আর ছটো চারটে দিনের অতিরিক্ত ব্যবস্থা করা যায়।…

বিয়ের দিন নিজেব বাড়ি থেকে বঁটি বয়ে এনে কূটনো কুটতে লেগে যায় ক্ষ্যান্ত। গায়ের শক্তি দিয়ে একগাদা মশলা বেটে দিতেও পেছপা হয় না। ত্বর্গা ওকে মনেপ্রাণেই যত্ন করে চলেছে। একথা সেকথা নিয়ে আগে তু'চার দিন বচসা হলেও মধ্ এথন এর প্রতি প্রসন্ন। নিজে বউমাকে বলে এক বাটি মুড়ি মুড়কি ও দই থাইয়েছে সকালের জল খানার চিসেনে। তুপুরের ভাত খানারের সময়েও নেমন্তত্যের রাল্লা থেকে থানিকটা করে চাথিয়ে দেথিয়েছে। থেয়ে বেশ সম্ভষ্টই হয় স্প্রান্ত। এমন স্থসাত্রানা জীবনে ও কখনো থায়নি। মুখপোড়া বামুনটা যদি পেছনে না লাগতো তাহলে দই, মিষ্টি, তরি-তর ্রারি পেট পুরেই খেতে পারতো। কিন্তু গেছেলটার হাত দিয়ে যেন কিছু গলতেই চায় না। ওর বাপ চৌদ্দ পুক্ষের ধন যেন দিচ্ছে হারামজাদা। ঝাড়া পাঁচ-পাঁচখানা লুচি উন্থনে দিলে তবু একথানা পাতে ছোঁয়ালে না। উন্থনই যেন ওকে বলে দেবে লুচিতে হুন ময়েম ঠিক হয়েছে কিনা। মুখপোড়ার কাছে আনন্দর পোলার নাম করেও হুখানা লুচি চেয়েছিলাম। কিন্তু তাই কি দিলে ? . . আচ্ছারে আচ্ছা, বৈঠকে বসলে তো আর না দিয়ে পারবিনে !…মধু মামা কাজটা ভাল করেনি। ওদের কি চিনতে বাকী আছে? কাউকে কিছু খেতে না দিয়ে সব গায়েব করবার তালে আছে। ... আঃ কি খশবু ছাড়ছে দিয়ের । গাড়লটা যদি তুখানা **বুচিও চেখে দেখ**বার স্থযোগ দিতো !···

রাত দশটায় মেয়েদের বৈঠক বসে। জায়গা ক্ষাস্তই করে। বেছে

বছে নিজের পাতাখানা বেশ বড়সড় দেখে নেয়। আলগা পাতও একখানা পাশে রাখে। তাবখানা—কেউ একটু পরে বসছে, যা দেবার সেখানাতেও দিয়ে যাও। খাওয়ার পর ফাউ পাওয়া। শীতের দিন নষ্ট হবে না। পরের দিন বেশ চলবে।

ক্ষ্যান্তর ফাঁদে প্রথম প্রথম সব কিছুই পড়তে থাকে। বাইরের নিমন্ত্রিত লোকের থাওয়া হয়ে যাওয়ায় এখন পরিবেশন করছে বাড়ির লোকেরা। তারা ক্ষ্যান্তর চাতৃরী সহসা ধরতে পারে না। কিন্তু পর পর থাবার জমে জাওয়ায় দই পরিবেশনকারী এসে থমকে দাঁড়ায়। ক্ষ্যান্তকেই ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করে। বড় লজ্জায় পড়ে ক্ষ্যান্ত। কেননা, চেয়ে ও-ই সমস্ত তরি-তরকারি নিয়েছে! দই, মিষ্টিটা পড়লেই ল্যাঠা চুকে যেতো। কিন্তু বরাত মন্দ তাই ধরা পড়ল। নিশ্চয় কেউ কান ভাঙানি দিয়েছে।…

দই-ওয়ালার সঙ্গে ক্ষ্যান্তর মন ক্ষাক্ষি ছিল। জন্দ করবার জন্ম তাই সে উঠে পড়ে লাগে। আর একটু হলৈ হয়তো দক্ষযজ্ঞ হয়ে যেতো, তুর্গা পাতের কাছে এসে দাঁড়ায়।

লজ্জার হলেও ক্ষান্তি কতকটা বল পায়। আমতা আমতা করেই বলতে থাকে, ছাহত বিয়াইন, আমার ভাইপোর রাইত্রে আইবার কতা আচে বইলা একটা পারস নিবার নৈচি, তা মুথপোড়া কেমুন তরপাইবার নৈচে!

তুর্গা সবই বোঝে। তাই একটু হেসে দই-ওয়ালাকে ধমক দেয়, ওকি নিমাই, যা দিবার দিয়া যাও় না! দিনভর খাটচে ব্যাচারা, ভাইপোর লেইগা পারস না নিলে ফায় খাইব কি ?…

ভাইপে' থাইব না ছাই! ও সব চালাকি আমরা বৃজি! রাগে গজগজ করতে করতেই এক ঢামচ দই থপ করে পাতের ওপর ফেলে দিয়ে যায় দই-ওয়ালা।

ক্ষ্যান্ত আর কথা বাড়ায় না। ধরা যথন পড়েছেই তথন ছু'কথা বলে বলুক।…

রাত বারোটার মধ্যে বাড়ির সকলের থাওয়া-দাওয়া শেষ হয়ে হাঁড়ি হেঁশেল গুছোনো হয়ে যায়। তিনটেয় শেষ লগ্ন। ভোর থেকে সানাই বাজছিল। বারোটার কাছাকাছি এসে থেমে যায়। সবে অদ্রান মাস, তব্ চরে শীতের ধকল বেশ। ঠাণ্ডায় বেচারাদের গলা দিয়ে ফুঁবেকছে না। ব্যাণ্ড পার্টির সঙ্গে রাত দশটা পর্যন্ত থাকার চুক্তি ছিল। কিন্তু গোধুলি লগ্নে বিয়ে না হওয়ায় সব কিছুই পণ্ড হয়ে গোল। বিয়ের সময়েই য়িদ ব্যাও না বাজাবে তাহলে আর আমোদ হবে কি দিয়ে? ওরা তো কিছুতেই আর থাকতে চাচ্ছে না। আর এক জায়গায় নাকি রাত এগারোটা থেকে বায়না আছে। সে প্রায় মাইল থানেকের ওপর পথ। ভোর পর্যন্ত থাকতে হবে ওদের ওখানে। মধুর মনটা ফিঁচড়ে য়য়। সেই পয়সা খরচ হবে অথচ সথ আহ্লাদ কিছুই হবে না। গোধূলিতে বিয়ে হলে সারা বাড়ি লোকজনে জম্জম্ করতো। হাউই রংমশালে হতো রূপ-দীপালি। ব্যাণ্ডের তালে তালে ময়না বরণ করতো নিশিকে। কিন্তু এখন তো হবে সেই ছেলেপুলেকে মুম পাড়িয়ে রেখে হরিলুট দেওয়া। ··

রাত একটার পর গোটা মণ্ডল বাড়িই যেন ঝিনিয়ে পড়ে। বরষাত্রীদের অধিকাংশই দিরে গেছে। বাতের শরীর বলে পলান ব্যাপারী থাকতে পারেনি। তার বদলে কাশেম অবশ্য আছে। কিন্তু নিশির সঙ্গে অনেকক্ষণ ঠাট্টা মস্করা করে শেষ পথন্ত ও-ও টাল সামলাতে পারেনি। বেশ নাকই ডাকছে এখন ওর। চ্যাংড়াদের মব্যে আরো যা ত্-পাঁচটি আছে তাদের অবস্থাও তাই। দীন্থ নিজেও একটু আয়াস কবতে গিয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়েছে। অনেক কপ্তে অবশ্যি নিশি ময়নাকে এখনো জাগিয়ে রেখেছে এয়োতিরা। কিন্তু সে শুধু নামেই জেগে থাকা। হাসি নেই—কথাবার্তা নেই…তু'চোখ ঘ্মে চূলু-চূলু।

তুর্গা এতক্ষণ কাজের মধ্যে ডুবে ছিল—বেশ ছিল। কিন্তু বাড়ি নিঝুম হতেই বৃকের ভেতরটা আছড়াতে থাকে ওর। যার আজ সব থেকে প্রয়োজন সেই-ই নেই। শুভ কাজে চোথের জল কেলতে নেই। কিন্তু হুর্গা নিজের আঁধিকে বাগ মানাতে পারে না।

কম্বল মৃড়ি দিয়ে বসে মধুও বোধ হয় ছেলের কথাই ভাবছিল। ভাবতে ভাবতে হয়তো পাষাণ চাপা বুকথানায় অগ্নুড্পাত হচ্ছিল। কিন্তু মধু তা কোনক্রমেই প্রকাশ হতে দেয় না। মায়ার এ সংসার। কে পুরু, কে কন্তা, কে জায়া এথানে? শুধু কর্তব্য করে যাও…শক্ত করেই বুক বাঁধে মধু। সন্ধ্যা থেকে গ্যাসের আলোগুলো জলছে। হয়তো দম ফুরিয়ে গেছে। নিভে যাচ্ছে কোনটা, কোনটার বা জল প্রয়োজন, মধু উঠে গিয়ে তদারক করে। প্রয়োজন বোধে পালেট দেয় গ্যাস। আবার মিটমিট করে জলতে থাকে আলোগুলো। ভাগাড়ে থেকি কুকুরগুলি বেশ সতেজ থেকেই বাসর জাগছে। মাঝে মাঝেই থেঁকানী শোনা যাচ্ছে। মধু বার বার উঠে

গিয়ে ঘড়ি দেখে। লগ্ন ঠিক রাখার জন্ম গঞ্জের অথও সাধুর কাছ থেকে চেয়ে এনেছে ছোট টেবিল ঘড়িটা।

সারাদিন একটানা উপোস চলেছে। এ বয়সে এরকম উপোস স্বাস্থ্যের পক্ষেক্ষতিকর। তবু মনের জোরেই শক্ত আছে মধু। কি আর করা যাবে, হিন্দু শাল্পে যথন থেয়ে কন্সা সম্প্রদান করার রীতি নেই তথন থাকতেই হবে। অনাচার করে তো আর একমাত্র নাতনীর অমঙ্গল করতে পারে না।…

আর হয়তো ধণ্টাথানেক বাকী। দূরে প্রহর ঘোষণা করছে থেকশিয়ালীরা। মধুর হু'চোথ জুড়ে আসছিল—ধড়ফড় করে উঠে তাড়াতাড়ি
ঘড়ি দেখতে যায়। কিন্তু কিন্দে কি হলো বুঝা যায় না। হঠাৎ মাথা ঘুরে
মেঝের ওপর পড়ে যায় মধু। হুর্গা নিকটেই বসেছিল, শব্দ শুনে ছুটে আসে।
মধুর বুকে হাত দিয়েই আর্তনাদ করে ওঠে, বাবা—বাবা—

আর বাবা! সব শেষ। বুকের স্পন্দন থেমে গেছে মধুর। বিনা মেপে বজ্ঞাঘাত।

টেচামেচি শুনে পাশের ঘর থেকে ছুটে আসে এয়োতিরা—ময়না নিশি।
দীন্তর ঘুম ভেঙে যায়। কাশেমও উঠে বসে। ঢারদিকে শুরু হয় ছোটোছুটি।
গঞ্জ থেকে আসেন নরেন কবরেজ। চোথ মুথের দিকে তাকিয়েই মন্তব্য করেন,
সন্ন্যাস রোগ। পতনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে।

শাঁথ সানাই-এ যে বাড়ি মেতে উঠেছিল সে বাড়িতে নামে গভীর শােকের ছায়। ছার্গা কাটা পাঁঠার মতাে দাপাতে থাকে। ময়না বেছঁশ। নিশি ভেবেই পায় না, ওকি জেগে আছে না স্বপ্ন দেখছে।…সমস্ত চর শােকে বিহবল। আর কেউ শুনবে না, নােকাবিলাস, মাথুর, নিমাই সয়াাস মধুর ম্থে। এমন মালুযেরও এমন হয়! বেচারা ছগা ময়না।…

সংবাদ পেয়ে পলান, করিম সেই রাত্রেই ছুটে আসে। ভোর হতে না হতেই আসে শ্রীধর খোলী, অখণ্ড সাধু, গোবিন্দ কীর্তনিয়া। উদ্গত অশ্রুধারার সঙ্গে পড়ে খোলে চাটি। আবেগ-বিগলিত-কণ্ঠে চলে নাম সংকীর্তন। পলান করিম আল্লাহ্র কাছে দোয়া মাগে ওদের অভিন্নহৃদয় বন্ধুর জন্ম। শোভা-যাত্রার বদলে শব্যাত্রা বার হয় মণ্ডল বাড়ি থেকে। ধলেশ্বরীর বাঁকে চিতা সাজানো হয়। কালের নিয়মে পুড়ে ছাই হয়ে যায় মধু। ময়নাকে বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়াই ছিল মধুর সংকল। কিন্ত ভগবান ওকে সকল সংকল থেকেই মৃতি দিলেন। মধু মৃক্ত হলো, পড়ে রইলো ময়না, হুর্গা আর অগুছানো সংসার। মালুষ ভাবে এক হয় আর ৻এক। জমি বাঁধা দিয়ে নাতনীর বিয়ের উৎসবে মেতেছিল মধু। ভেবেছিল, দীয়ুব সংসারে স্থাপ্থ থাকবে ময়না। ধনে-জনে লক্ষ্মীলাভ হবে। ময়নার যদি স্থা হয় তাহলে আর ওদের ভাবনা কি ? পারে ক্ষেত্থামার থেকে টাকা তুলে জমি ছাড়াবে, না পারে হুচোথ যেদিকে যায় চলে থাবে। শ্রীক্ষেত্র, নবদ্বীপ, বৃন্দাবন যেদিকে খাদা। হুর্গা মাও তো সারাদিন ভজনপূজন নিয়েই ব্যস্ত। ময়না স্থামী হলে সংসার ছেড়ে যেতে তবে আর মায়া কি ? মন্দিরে মন্দিবে ভজন গাইবে—যা জোটে মা-বেটায় প্রসাদ পাবে। হায়রে আশা হায়রে মায়্রবন্দ

ময়না না থাকলে ছুর্গারও কোন ভাবনা ছিল না। যদি বিয়েটাও মিটে যেতো। কি মূলা আছে এ প্রাণের। ধলেশ্বরীব জল তো এখনো শুকিয়ে যায়নি। দড়ি কলসা নিশ্চয় জুটতো। রোগে স্বামী শ্বন্তর মরেছে। কিন্তু দোষটা যেন ওরই। ও-ই যেন ওদের মাথা ছুটো চিবিয়ে থেয়েছে। পাড়া প্রতিবেশী সকলের কাছেই ওর কলঙ্গ—হতভাগী পোড়াকপালী। না না, আত্মঘাতী হতেই বা যাবে কেন? বুন্দাবন রয়েছে—নবদ্বীপ, কাশী। গতর থাটালে কি ছুমুঠো ভাত জুটবে না? কিন্তু কাল হয়েছে ময়না। কে জানে, বরাতে আরো কি আছে।…

ময়নাও দমে যায়। পাড়ার বুড়িগুলি যেন ওকে দেখে কি সব বলাবলি করে। কত যেন অপরাধ করে ফেলেছে ও। জ্ঞান হবার বয়েস হয়নি। তবু কেন যেন চলায় ফেরায় মন্থরতা এসে যায়। নিশি আগের মতোই গরুর পাল নিয়ে মাঠে যায়। কিন্তু ময়না পারে না ওর পাশে ছুটে যেতে। বাঁশীর ডাকেও আর সাডা দিতে পারে না। এ যেন বেঁচে থেকে মরে যাওয়া।

ি ওদিন স্নান করে ঘাট থেকে উঠে আসছিল ময়না। পাশাপাশি আসছিল ক্ষ্যান্তমণি। হয়তো ময়নার ভিজে আঁচল থেকে জলের ছিটা গিয়ে থাকবে ওর গায়। বাস্, আর কোন কথা নেই। সঙ্গে সঙ্গে বাজ্থাই গলায় গালাগাল শুফ করে ক্ষ্যান্ত, ছাই কপালী—বাপ খাকী—দাদারেও চাবাইয়া খাইচচ্। পথ

ঘাট দেইখা চলচ্ নালো হাবাতী? মাইনষের গায় ষে জল আহে, ভাহচ না?…

ভিজে কাপড়ে গুর্গাও পেছু পেছু আসছিল, ক্ষ্যাম্বর গালাগাল শুনে বুকের ভেতরটা আছড়াতে থাকে। অবুন মেয়ে—একটু না হয় জলের ছিটাই গিয়েছে। ও তো আর বাসি জামা কাপড়ে নেই কিম্বা কোন নোংরা খাটেনি। স্নান করেই না ঘাট থেকে যাচ্ছে! তবু এমন ইতরের মতো গালমন্দ করবে! এই না সেদিনও কত ইষ্টতা দেখিয়ে চলিয়েছে। তিন দিন ধরে সমানে থেয়েছে নিয়েছে, একটু লজ্জাও কি থাকতে নেই! ক্ষ্যাম্বর কথার কোন জবাব না দিয়ে রাগে গো গো করতে করতেই বাড়ি চলে আসে। কাধের ওপর থেকে ভিজা কাপড়ের রাশ নামিয়ে ছুটে গিয়ে ময়নার চুলের মৃঠি ধরে। তুম্ তুম্ করে কয়েক ঘা বসিয়ে দেয় পিঠের ওপর। ময়না ডাক ছেড়ে কাদতে থাকে। ঠাকুর ঘরে এসে থিল দেয় তুর্গা। তুচোথ জলে ভরে ওঠে। কত কথাই না মনে হতে থাকে। কুস্কম বেয়ান যদি ওদের মৃথ থেকে এসব লাগামী ভাঙানী শোনে তাহলে মন থিঁচড়ে যেতে কতক্ষণ? কে অলক্ষ্ণে মেয়ের সঙ্গে আছ্রে ছেলের বিয়ে দেয়? কাল-অশোচের জন্ম পুরো এক বছরই তো অপেক্ষা করতে হবে!…

ময়নার বিয়ের জন্ম জমি বন্ধক রেখে ত্'শ টাকা কর্জ করে গেছে মধু। রামকান্তর মধ্যস্থতায় কুমার রমেক্র নারায়ণ দিয়েছেন টাকাটা। মধুর ভরসাছিল, রবি শস্ত বেঁচে অর্ধেক শোধ করতে পারবে। বাকীটা পরের সন পাট বেচে। হিসেব ভূল ছিল না মধুর। কসল যেভাবে বাড়ছিল তাতে হয়তো অর্ধেকের বেশীই শোধ হয়ে যেতো। কিন্তু বাদ সাধলেন প্রকৃতি। অসময়ে বিরাম বিহীন বৃষ্টি শুরু হলো। শীতের সময় এরকম বৃষ্টি বড় একটা দেখা যায় না। ভাঁটি দেখা দিয়েছে মৃগ মটরের জগায়। লক্লক করে বেড়ে চলেছে। মহাগুরু পতনের বছর। শাস্তে আছে, গুরুদশার বছরে ঘোরতর বিপদের সম্ভাবনা থাকে। সর্বলা আশঙ্কায় থেকেও হুগা বৃকে বল পাচ্ছিল। শস্ত ক'টা ঘরে উঠলে আগে কুমার বাহাহুরের দেনা শোধ করবে। থায় না থায় এ পাপ ও ঘাড়ে রাথবে না। কিন্তু মনের বাসনা মনেই চাপা পড়ে। অবিরত বৃষ্টিতে মৃগ, কলাই, মটর পচে সাক্ষ। বৃষ্টির মধ্যেও অন্যেরা শুটি কুড়িয়ে এনে কিছু আয়ের পথ করে নিয়েছে। যা আসে তু' দশ টাকা। কিন্তু ও সেদিক দিয়েও স্থবিধে করতে পারেনি। মধুর মৃত্যুর পর থেকেই ছোট ভাই আনন্দ সংসারে

আছে। একজন পুরুষ মান্ত্র না থাকলে একা একা থাকে কি করে? ক্ষেত্র থামারই বা দেখে কে। আনন্দর ওপর দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু সে দায়িত্ব আনন্দ পালন করতে পারেনি। খেতে ঘুমোতে হুঁকো থেতেই ওর দিন কাবার। ক্ষেতে যাবার সময় কই ? তাও আবার জল বৃষ্টি মাথায় করে। ও তো আর কাজ করতে আসেনি এ বাড়িতে। ময়নার বিয়েটা চুকে-গেলে দিদির কাছ থেকে যদি জমি-জায়গাটুকু লিখিয়ে নেওয়া যায়।…

চৈত্র মাস, গোলায় টান পড়ে। গত সনের মজুত শস্ত যা ছিল টেনেটুনে তা দিয়ে এপর্যন্ত কোনরকমে চলেছে। মুড়ি, মুড়কি. ছাতৃ খাবাব বলতে যা কিছু প্রায় সবই ফতুর। মগচ প্রতাহ সকালে ময়না আনন্দর জন্ম কিছু না হলেও এক বাটি করে গুড়-মুড়ি চাই। নিদেন এক সানকী করে মুন-পাস্তা তো না হলেই নয়। কিন্তু দুর্গা এত খাবার পাবে কোখেকে ? আনন্দকে ক্ষেত থামারে গিয়ে কাজ করবার কথা বলেও কোন লাভ নেই। ঠেলেঠলে পাঠালেও ও দিনভর ছিলুমেব পর ছিলুম তামাক থেয়েই কাটিয়ে দেয়। একে নিয়ে এক জালাই হয়েছে। ছোট ভাই. মুথ ফুটে ভাড়াতেও পারে না, সইতেও পারে না। এতদিন যাও বা ছিল এখন তো ভাত দেওয়াই মুশকিল হয়ে পড়লো। চার বেলা চার থালা না হলে মুখ চোথে আযাঢ়ের মেঘ থমথম করবে। একটুতেই রেগে যায়। শুধু কি থাওয়াই? ঘণ্টাথানেক বসে বসে গায়ে তেলই মাধবে ছটাকথানেক। অবশ্য চললে কিছু বলতো না ও। কিন্তু এখন ষে উপোস দেওয়া শুরু হবে। আনন্দ পারবে কেন এত কষ্ট সইতে ?…ঘরের পাশেই রয়েছে নতুন কুটুমেরা। তাদের আর যা-ই চোক থাওয়া-পরার কোন কষ্ট নেই। লোকে গিয়ে যদি সাত পাঁচ কান ভাঙানী দেয় তবে কি আর ইচ্ছৎ থাকবে ? ভাবনায় ভাবনায় আহ্নিক করতে বসে হুর্গার হু'চোখ দিয়ে জল গডায় ৷

কাঁড়িতে চাল আজ সত্যি বাড়স্ত। কিন্ত হুগা নিরুপায়। কোথায় পাবে টাকা? একি আর একদিন আধদিনের ব্যাপার? রোজ চাই, চার বেলা চাই। একা ময়না থাকলে কোন কথা ছিল না। যা জুটতো মা-মেয়েতে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়তো। কিছু না জুটতো জল খেয়েই কাটিয়ে দিতো। কিন্তু আনন্দকে নিয়ে তা চলবে না। ওদের হু'জনের চেয়েও ওর একার খোরাক ঢের বেশী। বলতে গেলে প্রতি বেলায় আধ সের চাল ওর একারই চাই। এখন করে কি ও ?…

বিয়ের সময় নতুন বউয়ের মৃ্থ দেখে আত্মীয়য়জনদের কেউ কেউ তুটো একটা রূপোর টাকা ওর হাতে দিয়েছিল! এতকাল তা পেটরায়ই তোলা আছে। প্রতি বছর ভাত্রমাসে কাপড় রোদে দেবার সময়—পেটরা খুলে একটা একটা করে গুণে দেখে। কতই বা আর হয়? সব মিলিয়ে দশ টাকাও নয়। অনত্যোপায় তুর্গা সেই টাকাই আজ কাপড়ের নীচে হাত গলিয়ে বায় করে। তুটো টাকা আনন্দর হাতে গুঁজে দেয় গঞ্জ থেকে চাল কিনে আনার জম্ম। হাঁা, শুধু চাল, আর কিছ্ই নয়। হুন মা তাছে তাতে আরো ছটো দিন চলে যাবে।

সকালে বরাদ্দ মতো থাবার পায়নি বলে মুখ ভার করে বসেছিল আনন্দ।
টাকা হাতে পেয়ে লাফিয়ে ওঠে! দিদির নিকট বায়না ধরে, চাইর পয়সার
জিলাপি আনবার চাই, কি কও তুমি? ওদিন দেইখা আইলাম কান্দনী
ঘোষের দোকানে বড় বড় কইরা জিলাপি ভাজবার নৈচে। তুমি গইনা পয়সা
ভাও। আহ্ম কোহান থনে? মইনীরে আইহা কইলাম, অর ত জিববা দিয়া
জল পড়বার থাকে।…

অতি চঃথেও হাসি পায় হুর্গার। সমতি না দিয়ে পারে না। বয়েস হলে কি হবে আনন্দটা সেই ছেলেমান্ত্রই রয়ে গেছে। ছেলে মেয়ে ছুটো বেঁচে থাকলে তো এতদিন প্রায় ময়নার সমানই হতো। বউ বেচারাও মরে বেঁচেছে। নয়তো ছুংথের সীমা থাকতো না।…

আনন্দ ক্ষেত্রের আল ধরে গঞ্জের পথে মিলাতে থাকে, তুর্গার বুকের ভেতরটা মোচড় দেয়। কি আর ওদের এমন বায়নাকা? সামাগ্য হুটো হুন ভাত নম্নতো মুড়ি চিঁড়ে। দিতে পারছে না এ ওর নিজের অক্ষমতা। আনন্দ না থেকে নিজের পেটের আর একটা থাকলেও তো তাকে থাওয়া-পরাতে হতো! ভাবতে ভাবতে হু'চোথ দিয়ে জল গড়াতে থাকে। মধু বেঁচে থাকতেও সংসারে অভাব ছিল। এমন কি নিবারণ বেঁচে থাকতেও। কিন্তু সে অভাব অন্য ধরনের। হয়তো হাল বলদের জন্য টাকা চাই। পাটের নিড়ানী পড়বে তার জন্য চাই টাকা। কোনরকম আক্মিক বিপদের মুথে পড়েও দায় দেনার দরকার হতো। কিন্তু তাই বলে হুটো ভাতের ভাবনা কথনো এমন করে ভাবতে হয়নি। এ থেন হুভিক্ষ রাক্ষুসী উড়ে এসে চেপে বসেছে।…

ময়না বাসি ঘর-দোর নিকিয়ে একবারে ঘাট থেকে স্থান করেই কেরে। ওকে দেখে তুর্গা ভাড়াভাড়ি আঁচলে চোথ মুছে সহজ্ব হতে যায়। স্থাভাবিক ভাবেই বলে, হারে, এত সকালে ছান কল্লি সদ্দি লাগে যদি?

এত সকাল দেখলা কোন হানে? বৈদ বলে পৈঠার উপুর আইহা পল্ল! তুমিও যাও না ডুব দিয়া আহ গা? মিচামিচি বেলা কইরা কি কাম? সমতা রেখেই ময়না জবাব দেয়।

তুর্গা তাই যাবে। এ সময়ে মেয়েটার চোপের সামনে না থাকাই ভাল। এক-কোঁটা মেয়ে, এতটা বেলা হয়েছে কিছুই মুথে দিতে পারলে না। দ্বান করে এলে তো ক্ষিদে আরো জোর পায়। কিন্তু কি আছে দরে যে তাই দেবে? জিলিপি ক'থানা আনলে আনন্দ ভালই করবে। চার পয়সায় আটখানা জিলিপি পাবে। কোন কোন দিন ফাউও পাওয়া যায় এক-খানা। তু'জনে চারখানা করে মুথে দিয়ে একটু জল খেতে পারবে।… তুর্গা পেতলের কলসীটা কাঁথে করে ঘাটের পথেই পা বাড়ায়।

গঞ্জ থেকে আধ মণ মোটা সেদ্ধ চাল কিনে আনে আনন্দ এক টাকা চৌদ্ধ আনা দিয়ে। এক আনার আনে জিলিপি। বাকী চার পয়সার দোক্তা পাতা ও চিটে গুড়। তামাক ফুরিয়ে গেছে। তামাক না হলে পুরুষ মান্তবের চলে কি করে? ইষ্টি কুটুম এলেই বা তাকে দেয় কি ?…

চার পয়সা অপব্যয় হয়েছে দেখে তুর্গা মনে মনে বিরক্তি বোধ করে। তব্
ম্থ কুটে কিছু বলে না। ইচ্ছে করেই বলে না। সংসারে যথন আছে তথন
ওকে ওর অভ্যাস মতো জিনিস দিতেই হবে। তা ছাড়া সত্যিই তো দীয়
বৈরাগীও তো এক ফাঁকে এসে পড়তে পারেন। নতুন কুট্ম, এক ছিলুম তামাক
দিয়ে ভদ্রতা না করতে পারলে ভাববেন কি ? শেষরচ যদি কমাতে হয়
ভাহলে তা আসল খাওয়া কমিয়েই কমাতে হবে। চার বেলার পরিবর্তে
হ'বেলা খেয়েই তুর্যোগের সঙ্গে লড়া উচিত। তবেই যদি আসে স্থাদিন।—

ঘরে এক ফোঁটা কেরোসিন নেই। ক্নফপক্ষের ঘুট্যুটে অন্ধকার। কুপি
না জালিয়ে রাত্রে রান্না করা অসম্ভব। থাওয়ার পাট না হয় কোনরকমে
দাওয়ায় বসে চুকানো যাবে। কিন্তু...সবদিক ভেবে চিন্তে ত্'বেলার ভাত এক বেলাই রেঁধে রাথে তুর্গা। শুধু ত্'বেলার মতো। তাই পরের দিন আর সকালের জন্ম পাস্তা থাকে না। একদিন থেয়ে দশদিন উপোস দেওয়ার চেয়ে অল্প অল্প থাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। মাত্র সামান্য ক'টা টাকা পুঁদ্ধি। এ টাকা ফুরুলে গত্যস্তর নেই। বছর না ঘুরতেই যদি ঘর-দোর বাঁধা দিতে হয় তা হলে সমাজে বাস করা চ্ন্নর হবে। হয়তো কুসুম বেয়াইন বেঁকে বসবেন ছেলের বিয়ে দিতে। বেচা কেনা ঘরের সঙ্গে কে আর কাজ করতে চায়? লোকে তো এমনিতেই খুঁত এরতে ওস্তাদ। মইনীকে নিয়েই হয়েছে যত জালা। তিওঁত চিন্তায় অনেক রাত পর্যন্তও ঘুমোতে পারে না হুর্গা। আনন্দ নিজের ঘরে দিব্যি নাক ডাকাচ্ছে। ময়নাও হয়তো ঘুমিয়েই পড়েছে। না, মিছে আর ভেবে কি হবে ? যা করেন প্রামধুস্থদন। তাতে মুখে জল দিয়ে মন্ধনাকে বুকে জড়িয়ে হুর্গা শুয়ে পড়ে। হয়তো বা-ঘুমিয়েই পড়ে। ত

ভোরে উঠেই আবার সেই সমস্তা। আনন্দর আর যত দোষই থাক ঘুম থেকে ও থুব ভোরেই ওঠে। হাত মুখ থোয়া হয়ে গেছে। খালি পেটে হুঁকোও টেনেছে ঢু'বার। পেট এখন কাঁকা গড়ের মাঠ। হু হু করে জ্ঞালেছে। দেখতে দেখতে রোদ প্রায় পৈঠার ওপর এসে পড়লো। কিন্তু দিদি যে খাবার কথা মুখেও আনছে না। লোকে কি না থেয়ে মরবে নাকি ?…

পেছন ফিরে ঠাকুর ঘর নিকোচ্ছিল হুর্গা, আনন্দ ফেটে পড়ে, অ দিদি, এত বেলা অইচে কিচু খাওয়ন লাগব ত ?

আন্দার শুনে তুর্গার বড়-বিরক্তি বোধ হয়। এত বড় জোয়ান মরদ, ধটে যদি কিছু মাত্র বৃদ্ধি থাকে! একরত্তি মেয়ে, কই আমার ময়না তো কিছু খেতে চাচ্ছে না? ওর হলো কি! নার বংকার দিয়েই উত্তর করে, খাইবার দিমু ঘরে আছে কি? রান্দন হউক ভাত থাইচনে।

বারে, হাত হুপইরে খাম্। এহন কি দিবা ? ছুইডা পাস্তাও রাখ নাই ? না, গলার স্বর গস্তীর করেই উত্তর করে হুর্গা।

জানইত সকালে তুইডা পাস্তা থাই। রাইত্রের চাইল তুইডা বেশী কইরা নিবার পারলা না, অভিমানের স্থর আনন্দর কঠে।

বেশী কইরা নিমু চাইল আহে কোহান থনে ? ক্ষাতি খামার কি তুই কিচু ভাহিচ ?

স্থার লেইগা তুমি থাইবাব দিবা না ? ছইডা বাসি ভাত, তাও না ! না, দিমু না। ইহানে বইহা তর চাইর বেলা গিলনের কাম নাই !

আনন্দ বোধ হয় এবার সভিত্য সভিত্তি ব্যথা পায়। মুখখানা কাঁচুমাচু করে দিদির দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

কিন্তু ব্যথাটা আনন্দর চেয়ে তুর্গাই বেশী পায়। ছি ছি ছি, সামাক্ত তুটো

খাওয়া-খাকা নিয়ে এমন করে বলতে পারলে ও! ছোট ভাই, ঘরে মা বাবা ছেলে বউ কেউ নেই। এক রকম নিবোধ বললেই হয়। নয়তো এতটা বয়সে কেউ কখনো খাবার জন্ম এ রকম করতে পারে ?…নারী য়দয় মোচড় দিয়ে ওঠে ছগার। বাঁকে করে দই, চিঁড়ে, গুড় নিয়ে বাড়ির উঠান দিয়েই হরিচরণ ঘোষ যাছিল। ছগা ওকে ডাকে। গল্প থেকে প্রায় প্রতিদিন সকালেই ফেরি করতে আসে হরিচরণ। দই, চিঁড়ে, গুড়, সন্দেশ, জিলিপি নিয়ে প্রায় মণ ছই হবে। অধিকাংশ দিনই চরফুটনগরে কাবার হয়ে যায়। কোনদিন চরধল্লা পর্যন্তও যেতে হয় হরিচরণকে। চরধলায় অবশ্য অন্য ফেরিওয়ালা আছে। তব্ হরিচরণ গেলে কেউ তাকে ফেরাতে পারে না। যে এক সের নিয়েছে তাকে ছ'সের গচিয়ে আসে। দাম—তা দামের জন্ম ভাবনা কি ? আজ না পারো কাল দিয়ো। কাল না পাবো পরশ্বেশ

হরিচরণ কাঁপ থেকে বাঁক নামিয়ে জিরোতে থাকে। তুর্গা পেটরা খুলতে বরে টোকে। আনন্দর সকল ভাবনা উবে থায়। মহাবৃশী হরিচরণকে দেখে। আহা, কি স্বাদ গোষের পো'র 'মাক্ষইনা দইয়ের।' রসনার রস চেপে এক কলকে ভামাক সেজে এনে হরিচবণকে দেয়। হরিচরণ যেন হাতে স্বর্গ পায়—আনন্দও। আরো একথানি মৃথ উজ্জর হয়ে ওঠে। সে মৃথ ময়নার।

পেটরা থলে একটা টাকা বার করে এনে আনন্দর হাতে দেয় হুর্গা। টাকা গাতে নিয়ে আনন্দ জিজ্ঞেদ করে, এক টেকার দই চিড়াই রাক্সি?

নারে, চাইর আনার রাক। তুই আর ময়না থাবি, ঘুর্গা উত্তর করে। তুমি থাইবা না ?

না, আমার সদি লাগচে। ভাত অইলে আমি ভাতই থামু।

আনন্দর মাথায় আর বেশী প্রশ্ন যোগায় না। ইাটু গেড়ে বঙ্গে পড়ে বাঁকের গামনে। মাফ জোখ সব ভাল করে দেখে নিতে হবে।

হরিচরণ তাড়া দেয়, কওনা পুত্রা, কি দিমু?

আরে রাক, দই তোমার কেম্ন আগে চাইণা দেহি, নিজের ডানহাতথানা বাড়িয়ে দিয়ে হরিচরণের প্রশ্নের জবাব দেয় আনন্দ।

হরিচরণ চামচে দিয়ে কিছুটা দই ওর হাতের ওপর দিতে দিতে মস্তব্য করে, একটু ফাউ থাইবার চাও থাও। হরিচরণের মাক্ষইনা দই আবার চাইখা ছাহন শাগে নাকি ? আনন্দ সে প্রশ্নের কোন সরাসরি জ্বাব না দিয়ে জ কুঁচকিয়ে বলে, তা চলবার পারে কোনরকমে। এহন ভাও কি কও ?

ভোমার আর ভাও জিগাইবার লাগব না। কত দিমু কও ?

নানা, দর ভাও না কইলে আমি নিমুনা। হেষে যে তুমি গলা কাটবা ভা অইব ন।

ছুই আনা স্থারইত (সের) বেচবার নৈচি। তা তুমি ধহন তাম্ক ধাওয়াইলা তহন তোমার থনে আর নাব না-ই করলাম। ছও পয়সা স্থারই দিয়।

ইস্ টানা দুদের দই, তা আবার ছও পয়সা স্থার! কাইল বাজারে ছুদের দর কি গেচে তা বুজি আমি জানি না ভাবচ ?

আরে রাকত তোমার বাজার ভাওয়ের কতা! আদার ব্যাপারির আবার জাহাজের থবর!

আনন্দ হয়তো আরো কিছুক্ষণ দর ক্যাক্ষি করতো। কিন্তু ছুর্গা এসে বাধা দেয়, দর ভাও রাকত। ঘোষ মশয়, এক স্থার দই, এক স্থার চিড়া আর আধ স্থার গুড় ছান।

হরিচরণ ভাই মেপে দেয়ে।

দাঁড়ি পাল্লার দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাথে আনন্দ। মাপা হয়ে গেলে চীৎকার করে ওঠে, কই, হর (সর ) দিলা না ?

ভূরিচরণ চামচে দিয়ে দইয়ের সর কিছুটা তুলে দেয়।

আনন্দ আবার চীংকার করে ওঠে, ফাউ ছাও।

হরিচরণ উত্তর দেবার আগে হুর্গা এবার ধমক দেয়, একবার ত ফাউ খাইচস। আবার কতবার ফাউ দিব তরে ?

তুর্গার কথার কোন জবাব না দিয়ে হরিচরণকেই পুনরায় বলতে থাকে আনন্দ, কি গ ঘোষের পো, কওত, হুদে হাত পড়ব নাকি? জলের উপুড় দিয়াই যাইব না?

হাসতে হাসতে হরিচরণ উত্তর দেয়, না, পুতার লগে আর পারন ধাইব না। নেও—ধর, বলে আর এক চামচ দই ফাউ দেয়।

দাম নিয়ে উঠে যায় হক্ষিরণ। আনন্দ টাকার ফেরত সাড়ে বারো আনা পয়সা হাতে নিয়ে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে পরথ করে দেখে। তুর্গা কাছেই দাঁড়িয়েছিল, পয়সার ঝামেলায় নিজে না গিয়ে দিদির হাতেই ওটা তুলে দিতে যায়। এক এক করে বারো আনা গুণে দিয়ে তু' পয়সা হাতে রেখে আবার বায়না ধরে আনন্দ, বিভি ফুরাইয়া গেচে, পয়সা তুইডা নিমু ?

আগে হলে হয়তো তুর্গা ঝাঁজিয়ে উঠতো, কিন্তু কিছুক্ষণ আগেই কোমল প্রাণে কাঁটা ফুটেছে। তাই আর না বলতে পারে না।

আনন্দর আদ্ধ পোয়া বাবো। একসঙ্গে দই, চি ডে, বিড়ি। উল্লাসে ময়নাকে ডাকতে থাকে, এই মইনী, থাবিত শিগগীর আয়। ফুরাইয়া গেলে কইলাম আমি জানি না।

ময়না আসে। মামা-ভাগনীতে মিলে থাওয়ায় মন দেয়। হুর্গা দেখে দেখে হাসে। ভাবে, কত অল্লে এরা সন্থট। ভগবান, তাই আমি জোটাতে পারছিনে। তুমিই জানো কি আছে অদৃষ্টে। পেব দোব নিকিয়ে কলসী কাঁথে ঘাটের দিকে বওনা হয় হুর্গা।

## 11 30 11

বিয়ের সামান্ত ক' না মুখ-দেখা টাকা, ক' দিনেই উবে যায়। কিন্তু রাক্ষ্পে অভাব মেটে না। মাত্র তিনটে প্রাণীর সংসার। তবু এই তিনজনকেই এক একটা খুদে রাক্ষ্প বলে মনে হয়। গোলায় যথন থাবার মজ্ত থাকতো তথন মনে হতো ওরা যেন কেউ থেতেই পারছে না। কম খেয়ে থেয়ে শরীর শুকিয়ে যাছে । ময়নাকে তো সেদিনও ধরে বেঁধে ভাত থাওয়াকে হয়েছে। আর আজ ? আজ যেন থালা ভতি করে ভাত দিলেও ময়না না বলে না! যত দেবে ততোই যেন থাবে।

গোলার মজ্ত দিন কয়েকের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে গেল। অসময়ে জল ঝড় হওয়ায় রবিশশুও ক্ষেতেই পচেচে। এখন সম্বল মাত্র গোটাকয়েক থালা, ঘটি, বাটি আর চালের টিন ক'থানা। বেচে খেলে ত্র'দিনেই সাফ হয়ে য়াবে।…তুর্গা মহা ভাবনায় পড়ে। চালই হোক আর থালা ঘটি বাটিই হোক—কিছুই আটকাতো না যদি ময়নার বিয়ে হয়ে য়েতো। এখন কাল হয়েছে কাল-অশোচটা। এগুবারও উপায় নেই পেছুবারও উপায় নেই। বৈরাগী-গিয়ী এপর্যস্ত আছেন ভালই। কিন্তু কখন য়ে কি দেখে কি হবেন তা বলা য়ায় না। ম্থপুড়ী ক্ষেন্তী তো দিন দিনই গজরাচ্ছে। একবার য়িদ ওর কথা কানে তোলেন উনি তা হলে তো সর্বনাশ। কোন্ ছেলের

মা তার ছেলের অমঙ্গলের সম্ভাবনা জেনেও বিয়ে দিতে রাজী হয়? হোক না পাকা কথা। চরের মোড়ল দী ফু বৈরাগী। কার সাধ্য তার ওপর কথা বলে। না না, ঘরের কথা এখন কিছুতেই বৈরাগীর কাছে বলা যেতে পারে না। না খেয়ে মরলেও না অনেক ভেবে-চিস্তেই হুগা সংকল্পে দৃঢ় থাকে।

কিন্তু যুক্তি দিয়ে মনকে বাঁধা গোলেও পেটকে বাঁধা যায় না। অপ্রতিহত গতিতে চলে তার তাড়না। ছটি অপগণ্ড নিয়ে সংসার। একটি মৃথ বুজে থাকলেও আর একটি তা পারে না। তার চাই ঘুম থেকে উঠেই বাটি ভর্তি গুড়-মুড়—থালা ভর্তি ভাত। ধরতে গোলে নিজের কথাটাই বা কম কি? দিনান্তে সামান্ত কিছু মুথে না দিলে বাঁচা যায় কি করে? আর আজ ওই যদি না বাঁচে তা হলে ময়নার কি গতি হবে? কিন্তু সামান্ত যা চাই তাইবা আসবে কি করে? রামকান্ত বলছিলেন কোন ভয় নেই। দরকার হলেই যেন ওঁকে জানানো হয়। বেশ, সেই ভাল, ওঁকেই মনের কথা খুলে বলব। শুনেছি, কুমার বাহাছরের কাছে ওঁর থাতির আছে। যদি আর ঝিছু টাকা নিয়ে দিতে পারেন উনি।…

শন্ধ্যার পর রামকান্ত আসে। আনন্দ গিয়ে ভেকে আনে। বড় ঘরের লাওয়ার ওপর একথানা জলচোকি টেনে ওকে বসতে দেয় হুর্গা। গলবন্দ্র হয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করে। আনন্দ আলসের আগুনে মত্ন করে এক ছিলুম তামাক সেজে দেয় তাড়াড়াড়ি। খুনীতে ডগমগ রামকান্ত। ফুরুক্ ফুরুক্ শব্দে হুঁকো টানতে থাকে। মধু বেঁচে থাকতে অনেকদিন ও মগুল বাড়িতে এসেছে। কিন্তু সে শুমুর সঙ্গেই বাক্যালাপ। হুর্গার মুখখানাও ভাল করে দেখতে পায়নি। ঘোমটার আড়ালে যেটুক্ দেখেছে তাতেই মনে হয়েছে—হুর্গা পরেমাস্থন্দরী। পরিকার পরিচ্ছন্ন ওর আচার ব্যবহার। মধু মরেছে সেও প্রায় মাস কয়েকের কথা হলো। কিন্তু শ্রাদ্ধ শান্তিতেও ওর মুখখানা ভাল করে দেখা যায়নি। আজ সেই দূরের হুর্গা স্বেছায় কাছে এসেছে। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম কয়ছে। এখন আর ওর সেই আড়েইতা নেই। মুখ ফুটেই বলতে হবে মনের কথা—ভাবতে ভাবতে চোখ তুলে এক ঝলক তাকায় রামকান্ত। মনে হয়, একদা শহর জীবনে যাদের ক্রত্রম জলুস দেখে ও মুছ্র্গ গিয়েছে হুর্গা তাদের চেয়ে অনেক—অনেক বেশী স্থন্দরী। হ্র্যা, হুর্গার কোন বাসনাই ও অপূর্ণ রাখবে না।

তাত্র বানেক—অনেক বেশী স্থন্দরী। হ্র্যা, হুর্গার কোন বাসনাই ও অপূর্ণ রাখবে না।

তাত্র বানেক—আনেক বেশী স্থন্দরী। হ্র্যা, হুর্গার কোন বাসনাই ও অপূর্ণ রাখবে না।

তাত্র বানেক—আনেক বেশী স্থান্তর হুর্গা, হুর্গার কোন বাসনাই ও অপূর্ণ রাখবে না।

তাত্র বান্তর ভাবতে নামকান্তর বেশী স্থান্তর হুর্গা, হুর্গার কোন বাসনাই ও অপূর্ণ রাখবে না।

তাত্র বান্তর ব

প্রণাম করে মুখ বুজে দাঁড়িয়ে থাকে তুর্গা। ঘরের বউ, কোনদিন বাইরের

কোন পুরুষের কাছে মৃথ খোলেনি। আজো পারে না। কি করে কাঙালের মতে। ভিক্ষা মাগবে ?—তুর্গা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপিয়ে ওঠে।……

কিন্তু দ্বিতীয়বার চোধ তুলতেই রামকান্তর সঙ্গে চোথোচোথি হয়ে যায়। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে মুচকি হেসে জিজ্ঞেদ করে রামকান্ত, তোমার কি কোন কথা আছে বৌমা? আমাকে আবার এক্ষুনি হরিসভায় যেতে হবে।

দাম দিয়ে জর ছাড়ে তুর্গার। ঘোমটাটা আর একটু টেনে বলে, হা, আপনারে একটা কথা কইবার চাই।

বেশ বেশ, বলো। আমি তোমার ঘরের লোক—আমাকে আবার অতো সংকোচ কিসের ? রামকান্ত আবার এক ঝলক চোথ তুলে তাকায়।

দুর্গা আপন মনেই হোঁচট থায়। গোসাই ঠাকুর বলে কি গা! এযে দেখছি খাঁটি কোলকাতার কথা। বড় মামার ছেলে গদাইদাও এমনি কথাবার্তা বলতেন। সাতবছর কোলকাতায় ছিলেন গদাইদা। বেশ মিষ্টি করে কথা বলতেন। কিন্তু বার বার অমন মৃথের দিকে চেয়ে কি দেখছেন উনি! ...তুর্গা রামকান্তর কথায় সাড়া দিতে পারে না।

রামকান্ত ওকে নিক্তর দেখে আবার তাড়া দেয়, কই, কি বলবে বলো।
 তুর্গা এবার সংকোচের সঙ্গেই মৃথ খোলে, আপনার লগে একটা পরামশ্র আছে ঠাকুর মশয়।

বেশ তো বলো ?

তুর্গা তবুও সহজ হতে পারছে না দেখে রামকান্ত বুঝে নেয়, নির্বোধ আনন্দটার সামনে হয়তো ও কিছু বলতে চায় না। তাই আনন্দকে তাড়াবার জ্যুই ফন্দী আঁটে, ওরে আনন্দ, একবার দেখে আয় তো কীর্তনের পোক সব জ্যুড় হয়েছে কি না? আমার তো দেখছি যেতে একটু দেরিই হবে।

কলকে প্রসাদের জন্ম কাছে বসে আঁকুপাঁকু করছিল আনন্দ। কিন্তু রামকান্ত ওকে সেদিক থেকে কোন স্থযোগ না দিয়ে তাড়াতে চাচ্ছে দেখে মনে বড় কষ্ট পায়। বার বার ফ্যালফ্যাল করে হুঁকোটার দিকে তাকাতে থাকে।

চতুর রামকান্তর পক্ষে আনন্দর মনের কথা বুঝতে দেরি হয় না। হঁকোর মাথা থেকে কলকেটা নামিয়ে দিয়ে বলে, নে, ছটো টান দিয়ে যা।

আনন্দ তাড়াতাড়িতে হুটো টান দিয়েই ঠোঁট উন্টায়, কিছুই রাকেন নাই দেব্তা। কথাতেই আচে, "বাহুর চোষা নারকল আর বামন চোষা ছকা", অর মত্যে আর কিচু পাইবা না।

হাারে হাা, আর এক কল্কে সেজে থেয়ে যা, হাসতে হাসতেই রামকান্ত জ্বাব দেয়।

আনন্দ তাই হয়তো সাজতো। কিন্তু তুর্গার চোথ মৃথের দিকে তাকিয়ে ভরসা পায় না। মাথা চুলকাতে চুলকাতেই বলে, না দেব্তা, আমি এহন যাই। থবরডা লইয়া আহি।

আনন্দ চলে যায়। রামকাস্ত একটু নড়েচড়ে বদে। একটু ইতস্ততঃ করেই জিজ্ঞেদ করে, ময়না কোথায়? আর এক কল্পে তামাক হলে সত্যি বড় ভাল হতো। তামাক না হলে মাথায় বৃদ্ধি খোলে না।

তুর্গা ঘোমটার ভেতর মুখ রেথেই বলে, ময়না গেচে অর সইয়ের বাড়ি। এহনই আইহা পড়ব। তা আমিই সাইজা দেই।

তুমি তামাক সাজ্বে! না না থাক, দরকার নেই, বাধা দেয় রামকান্ত। তুর্গা বলে, হ্যার লেইগা কি? আপনে একটু বহেন।

আনন্দর ঘরের দাওয়ার ওপরই রয়েছে সাজসরঞ্জাম।

তুর্গা বিনা ধিধায় গিয়ে সাজাত থাকে। রামকান্ত ভেবে পায় না, কি ওব গোপন পরামর্শ। যে মান্থ্য ভূলেও কোনদিন ঘোমটা খুলে মুথোমুথি হয়নি সেই মান্থ্য একা বাড়িতে ডাকছে, তাও আরার রাতের বেলায়, বড় আশ্চয় ব্যাপার!

ভাববার বেশীক্ষণ সময় পায় না রামকান্ত। তুর্গা কল্পেতে ফুঁ দিতে দিতে কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফিরে আঁসে। আঃ, কি উজ্জ্বল দেখাচ্ছে ওর চলচলে মুখধানা! রামকান্ত সহসা যেন ঘুম থেকে জেগে ওঠে। হাত বাড়িয়ে হুঁকোটা নিতে নিতে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে খাকে।

চোখে চোখ রাখতে পারে না ছুর্গা। দৃষ্টি দিয়ে রামকাস্ত যেন ওকে ফাংটো করে দেখছে। বড় লজ্জা পায়। হুঁকোটা ভাড়াভাড়ি রামকাস্তর হাতে দিয়ে যোমটাটা আরো একট বড় করে টেনে দেয়।

রামকান্ত হয়তো কিছুটা ক্ষুন্তই হয়। ডেকে এনে কেন এ অপমান? ওকি যেচে এসেছে কারো কাছে? না না, বুঝবার ভুল। গোঁয়ো বউ – লজ্জা তো একটু থাকবেই। আমাকে ও অপমান করতে যাবে কেন? আপনজন ভেবেই না এমন নিরালায় ডাকতে সাহস পেয়েছে।…

হুঁকে। টানতে টানতে বুকে বল পায় রামকান্ত। আবেগ নিয়েই বলে, কি বলবে বলো নাগে। গিন্ধী ? গিন্নী! বলে কি গোসাই ঠাকুর! না, এভাবে একা বাড়িতে ওঁকে ডেকে আনা ভাল হয়নি। আনন্দকে যেতে না দিলেই ছিল ভাল। ময়নাটাও যে সেই কথন গিয়েছে ফিরবার নাম নেই। ভয় হতে থাকে তুর্গার।

ওকে নিরুত্তর দেখে রামকান্তও ভাবনায় পড়ে। সম্বোধনটা হয়তো একটু বেফাঁসই হয়েছে। তাই তাড়াতাড়ি শুধরে নিয়ে বলে, আমার তো দেরি করা পোষাবে না বউ-গিন্নী। ধা বলবে শিগণীর বলো।

গিন্নী শব্দের বাম তটে আর একটা শব্দ যোগ হতেই হুর্গা নিজেকে অনেকটা নিরাপদ মনে করে। একটু এগিয়ে এসে আন্তে আন্তেই বলে, কইছিলাম কি—
স্থামার একটা উপুকার করণ লাগব আপনার।

বিলক্ষণ, তা এতে এত সংকোচের কি আছে? কি করতে হবে বলোই না?

ভরসা পেয়ে তুর্গা গোজাস্থজিই উত্তর দেয়, গরের কতা আর আপনারে কি কমু! হাতে একটাও পয়সা নাই। তাই কইচিলাম, দয়া কইরা যদি কুমার বাহাতুরের কাচের থেইকা কিছু কর্জ লইয়া ছান।

এ আর এমন কি শক্ত কাজ! তবে উনি কাছারিতে নিজে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত নায়েব গোমস্তার কাছ থেকে কিছু হবে না। তা পাঁজিতে যা লিথেছে তাতে জল এবার ভাড়াতাড়িই এসে পড়বে। বোশেথের প্রথম দিকেই হয়তো গীনবোট ঘাটে এসে লাগবে।

বৈশাক মাস! হারত এহনো অনেক দেরি! ছুর্গার কণ্ঠে বিশ্বয়ের স্কর।

তা তোমাকে বেশী কিছু ভাবতে হবে না। এ ক'দিন আমি বা হোক করে চালিয়ে নিতে পারবো।

আপনে ঢালাইবেন! আপনার ত থুব কষ্ট অইব।

আমার আর তোমরা ছাড়া আছে কে। তোমাদের দিয়েই তোমাদের করবো। আচ্ছা এই আধুলিটা এখন রাখো। সঙ্গে তো আর বেশী কিছু নেই, কাল আবার দেখা যাবে।

না না, আইজ আমার না অইলেও চলব। আপনে ছাহেন, এই একদিনের মছে আর কোন ব্যবস্থা অয় কিনা।

এখন আর অন্ত কোন ব্যবস্থা হবে না বউ-গিন্নী, আধুলিটা তুমি রাখো। ছেলেপুলেরা এসে পড়লে আবার লজায় পড়বে, ছঁকো হাতে উঠে গিয়ে তুর্গার হাতের মধ্যে গুঁজে দেয় রামকাস্ত আধুলিটা। কোমল স্পর্শে সারা অক্ষে চলে বিত্যুৎ শিহরণ।

তুর্গাও থ বনে যায়। ভাবতে পারেনি রামকাস্ত এরকম করবে। আধুলিটা হাতে করেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

অবস্থা লঘু করতে চেষ্টা করে রামকান্ত, তোমার কোন দ্বিধার কারণ নেই। কর্জ পেলে তুমি না হয় এ পয়সা আমাকে ফিরিয়ে দিয়ো।

যা কোনদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি আজ সেই কাজই ত্র্গাকে করতে হয়। তেজ দেখিয়ে রামকান্তকে পয়সা আট আনা ফিরিদে দেওয়া যায় বটে কিন্ধ তাতে ওর নিজের ক্ষতি ছাড়া আর কারো কোন ক্ষতি হবে না। রামকান্ত ছাড়া ধারে কাছে এমন কেউ নেই যার কাছে মনের কথা খুলে বলা যায়। রাড পোহালে তিনটে প্রাণীর মুখের গ্রাস ওকে যোগাতে হবে। হাতে একটা পয়সা পর্যন্ত নেই। মেয়েমাল্লম এর চেয়ে আর কি করতে পারে? পয়সা এমন চীজ্ যে চাইতে গেলে আজ্ময়ও পর হয়ে যায়। সেই ভাল, কর্জ পেয়ে রামকান্তর এ ঋণ ও স্থাদে-আসলে শোধ করে দেবে। শমনে মনে চিন্তা করে খোলাখুলিই বলে তুর্গা, ভাহলে খাতায় লেইখা রাধবেন। কুমার-বাহাত্রের টেকা পাইলে আপনারে দিয়া দিয়।

রামকান্তর মনে খুশীর বান্ ডাকে। নিজের মনের মতো করেই ভবিষ্যতের ছবি আঁকতে থাকে। স্থপ্নজড়িত কণ্ঠেই বলে, বেশ লিখে রাখবো। তবে জানো কি বউ-গিন্নী, সংসারে শুধু পয়সাটাই বড় নয়। দেবার এরং নেবার আরো অনেক কিছু আছে।

সহজ কথা সহজভাবে নিয়ে তুর্গা উত্তর করে, তাইত কই ঠাকুর মশয়. কোতায় আপনারে দিয়—তা না আপনার কাচেই হাত পাতলাম।

নারায়ণ জানেন, তোমার হাত যেন আমি ভরে দিতে পারি। হেই আশীন্দাদই করেন ঠাকুর মশয়।

আশীর্বাদ, নিশ্চয় আশীর্বাদ করবো। তোমরা ছাড়া আর আমার আছে কে সংসারে? আজ উঠি তাহলে। মোড়ল হয়তো আমার জন্ম হাঁপিয়ে উঠছে। কাল আবার আসবো।

উঠে দাঁভায় রামকান্ত।

তুর্গা হাত বাড়িয়ে হুঁকোটা নিতে যায়। আর একবার চোখাচোধি হয়: রামকান্তর সঙ্গে। চারদিক জুড়ে থৈ থৈ করছে নিঃসীম অন্ধকার। কেরোসিনের অভাবে কুপি জালা হয়নি। আকাশে শুধু লক্ষ তারার ঝলমলানি। সেই ক্ষীণ আলোতেই সলজ্জ ছটি কালো হরিণ চোথ পঞ্চশর হানে রামকান্তর মনন-মনে। চলতে গিয়েও চলতে পারে না ব্লামকান্ত। থমকে দাঁড়ায়।

তুর্গা হুঁকোটা বেড়ার গায়ে ঝুলিয়ে রেখে গলায় আঁচল জড়িয়ে দেবভার পায়ের ধুলো মাথায় নিভে থাকে।

তীরবিদ্ধ রামকান্ত ধীরে ধীরে ওর পিঠের ওপর হাত বুলিয়ে ষায়।

গঞ্জের পারে ভাঙন লেগেছে। সহসা বিরাট একটা চাপ ধসে পড়ে বংশীর জলে। শব্দ শুনে চমকে ওঠে রামকান্ত। আনন্দকে বাড়ির ভেতরে ঢুকতে দেখা যায়। রামকান্ত তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দেয় বৈরাগী বাড়ির দিকে।

## 11 36 11

প্রবাদ আছে, 'রেস' আর মদের পয়সা ভূতে যোগায়। কথাটা ঘুরিয়ে বললে হয়তো এই দাঁড়ায়, নেশামাত্রই তাই। মদের চেয়েও মাতাল করা মোঁতাতে উন্মত্ত রামকান্ত! হিসেব করে দেখতে গেলে নিজের পেট চলাই ওর পক্ষে ছ্বর। নিয়মিত ভাগবত পাঠ আর পূজা-পার্বন করে যে অর্থ হাতে আসে তা দিয়ে কোনরকমে পেট চলতে পারে—নেশা চলে না। তাই নেশার পয়সা বোধ হয় রামকাস্তকেও ভূতেই যোগায়।

রামকান্তর চোথে বড় নেশা তুর্গা। সেদিন সেই যে সন্ধ্যাবেলা তুর্গাকে মৃথোম্থি দেখে এসেছে এ পর্যন্ত আর ভুলতে পারেনি। গাঁজার নেশাও সময় সময় ফিকে হয়ে যায় তুর্গার চড়া নেশার কাছে। শয়নে স্থপনে ধ্যানে তুর্গাই ওকে অহোরাত্র পাগল করছে।

প্রেম-পাগল রামকান্ত ইতিপূর্বেও বার কয়েক হয়েছে। প্রথম পাগল করে চিত্রতারকারা—কৈশোর যৌবনের সে এক পরম সদ্ধিক্ষণ। তারপর চা-বাগানের স্বাস্থ্যবতী থাসিয়া মেয়েরা। ছিটে ফোঁটা আরো অনেকেই করেছে। কিন্তু এই বিপত্নীক জীবনে হুর্গাই ওকে প্রাণে মারছে। তিল তিল করে তুঁষের স্বাণ্ডনে পুড়িয়ে মারছে ওকে হুর্গা।

আয়ের চেয়ে বেশী ব্যয় রামকান্তর জীবন-ভর সমস্থা। বর্তমান আয়ে পেট পুরে ডাল ভাত তরি-তরকারি খাওয়া চলে, নেশা চলে না। কিন্তু রামকান্ত কায়দাকায়ন করে দে নেশাও এপর্যস্ত বজায় রেখে চলেছে। নিদেন দৈনিক এক ত্ব'আনি পরিমাণ গাঁজা ওর চাই-ই। তুপুরের আহারের পর একমাত্রা আর বিছানায় যাবার আগে আর-এক মাত্রা। না থেলে পেট ফুলে ঢোল হবে। সারারাত ঘুমই হবে না। শিগুদের মাথায় হাত বুলিয়ে এখনো এ ঠাট বজায় আছে। অমুপানের আধ সের টাক তুধও ঠিকমতোই বরাদ্ম আছে। প্রতিদিন ভাগবত পাঠে বসবার আগে কুস্কম বেশ ঘন করে জ্ঞাল দেওয়া একবাটি গরম তুধ হাজির করে। সেটুকু চুমুক দিয়েই ও পাঠে বসে।

বেশ আছে রামকান্ত। রমেন্দ্র নারায়ণ উপস্থিত থাকলে ত্' একপাত্র রঙিন পানিরও অভাব হয় না। সঙ্গে এটা-সেটা স্থন্ধাহ ভোজ্য বস্তু। দিন বেশ আনন্দেই কাটছিল। কিন্তু কাল হয়েছে হুর্গা। কি কুক্ষণে যে ওর সঙ্গে দেখা হলো—এখন দিয়ে থুয়ে কুল নেই। ধার কর্জ করে এ কদিনের ভেতর খুব কম করেও পাঁচ টাকার ওপর দিতে হয়েছে। পাড়া গাঁ, চাইলে এখানে এক সের চাল কর্জ পাওয়া যায়, কিন্তু একটা ফুটো পয়সা কারো কাছে পাওয়া যায় না। নগদ পয়সার বড় কাঙাল এখানকার মায়্রুষ। তবু রামকান্ত যাহোক করে এ পর্যন্ত চালিয়ে এসেছে। বরাদ্দ গাঁজার পয়সায় দিন ছই টান পাড়েছে।

অনেক দিনের নিয়মিত অভ্যাস ছেদ পড়ায় রাত্রে ঘুম হয়নি—পেট ফুলে উঠেছে। তবু তুর্গাকে চাহিদা মতো পয়সা না দিয়ে পারেনি। তুর্গাও সরল মনেই সে পয়সা নির্থে ধাচ্ছে—। এক এক করে দিন গুণছে। ঘাটে জল আনতে গিয়ে সভৃষ্ণ নয়নে চেয়ে দেখে কাছারির দিকে। গ্রীনবোট ঘাটে লাগলেই ঋণ পাবে। একদিনে শোধ করে দেবে রামকান্তর সমস্ত ধার দেনা।…

শ্বপ্ন রামকান্তও দেখছে। তুর্গাকে ঋণ নিয়ে দিতে পারুক আর না-ই পারুক, নিজের জন্ম অন্ততঃ কিছু আদায় করতে পারবেই। আর তা যদি পারে তাহলে একদিন রাতের অন্ধকারে সরে পড়বে এখান থেকে তুর্গাকে নিয়ে।
কিন্তু একি হচ্ছে! চোত মাস যে শেষ হতে চললো, জল এক বিদ্ বাড়ছে না! গ্রীনবোট ঘটে না লাগলে যে আর একটা পয়সাও পাবার উপায় নেই। এখন তো ঘটে পথে বার হওয়াই দায় হয়ে উঠলো! ত্'চার আনার জন্মই লোকগুলো অন্থির করে তুলছে। পাড়া গায়ের ভ্ত না হলে এমন কখনো হয়! শহরের লোক তো ত্'চার আনাকে গ্রাহের মধ্যেই আনে না। তাগাদা করা তো দূরের কথা সামান্য এ পয়সা ঋণের মধ্যেই ধরে না কেউ।

না, এ হতভাগা দেশ থেকে পালাতেই হবে ! ভদ্রলোক কেউ কখনো এখানে থাকতে পারে ? · · রামকান্ত দিন দিন অতিষ্ঠ হয়ে উঠছে।

ত্' রাত্র ঘুম নেই রামকান্তর চোখে। মাথার শিরাগুলো সব ফুলে উঠে দপ্দপ্ করছে। চোথ কান দিয়ে ঘেন আগুন ঠিকরে বেরুছে। বিছানা ছেড়ে উঠে হাতে পায়ে জল দিয়ে আসে রামকান্ত। না, তবু স্বস্তি নেই। শহর জীবন ছাড়ার পর ত্ব কলার অভাবে বে কালনাগিনী ঝিমিয়ে পড়েছিল আজ আবার তার ফোঁস-ফোঁসানি শোনা যাছে। হাঁা, ফণা তুলেই জেগে উঠছে নাগিনী। রমেন্দ্র নারায়ণের সঙ্গে ইয়ার্কি আড্ডায় মাঝে মাঝে আড়মোড়া ভাঙলেও এতদিন বহিঃপ্রকাশের পথ ছিল না! আজ হুগাই ওকে সে স্বড়ঙ্গ পথের সন্ধান দিছে। কেন ও ওকে নিভ্তে ডেকে পাঠালো? কেন হাত পেতে সাহায্য চাইলে ওর কাছে? ওকি জানে না, রামকান্ত দরিদ্র ব্রহ্মণ! অর্থর তাড়নায় চুপি চুপি পালিয়ে এসেছে শহর ছেড়ে এই নরকে! অর্থ-ই যদি থাকবে তাহলে কি দরকার ছিল ওর আত্মাকে বঞ্চিত করে এই ভণ্ডামী করবার? স্থর করে ভাগবত পড়লেই যেন মান্থযের সব কামনা বাসনা ধুয়ে মুছে যায়! না না, মিথ্যে এই ভাববিলাস। কেউ আনন্দ পেলেও ওর এতে কোন আনন্দ নেই। ও কথনো চায় না কোঁটা তিলক কেটে সং সাজতে। হাতে পয়সা থাকলে রমেন্দ্র নারায়ণকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে ও।…

তুর্গার মোহে আচ্ছন্ন থাকলেও এতদিন ভাগবতের আসরে না গিয়ে পারেনি রামকান্ত। নয় তো চলবে কিসে? তু'চারটে পরসা তো ওথান থেকেই আসে। চোথ বৃজলে ভেসে ওঠে তুর্গার প্রতিমৃতি। রঙিন পাখা মেলে তুর্গাই ওর ধ্যান ভাঙচে। ভাগবতের ঠাকুর বাতাসে মিলিয়ে যায়। কিন্তু তুর্ভাগ্য তবু ওকে মিথ্যা ভাব-গদগদ-চিত্তে বসে থাকতে হয়। তবু কীর্তনের তালে তালে তু'বাহু তুলে নাচতে হয়। ও যেন এক কলের পুতৃল।…না, রামকান্ত আর পারে না। সত্যি সত্যিই বোধ হয় অস্তুত্ব হয়ে পড়ল ও। দিন তুই আর আসরে যেতে পারে না। রটিয়ে দেয়, কণ্ঠনালীতে ভীষণ যন্ত্রণা—চেঁচাতে পারবে না। সংবাদ পেয়ে শিয়েরা দলে দলে ছুটে আসে। যে যেভাবে পারে প্রভুর সেবায় মন দেয়। রামকান্ত এক জালা থেকে আর-এক জালায় পড়ে। তবু যদি নগদ তু'পাচটা টাকা কেউ হাতে দিতো। ওর কি তু'দণ্ড একা থাকারও অধিকার নেই?…আবার ভাবে, আসুক সকলে। ওদের সঙ্গে একদিন হয়তো তুর্গাও আসবে। হয়তো নিভৃতেই

আসবে। এত করছি, সামাগ্র এটুকুও কি করবে না ও ? ক্লতজ্ঞতা বলে কি কোন বস্তু নেই সংসারে ?…বিছানায় শুয়ে নিশিদিন ছটফট করতে থাকে রামকাস্ত। রুগ্ন না হয়ে বিছানায় পড়ে থাকার যে কি জালা তা শুধু ও নিজেই জানে। কিন্তু কই তিন দিন হয়ে গেলো, হুর্গা তো একবারও এল না! তবে কি শুধু পয়সার সঙ্গেই ওর সম্বন্ধ ? না না, হুর্গা কথনো এতটা স্বার্থপর হতে পারে না। হয়তো কোন অস্থবিধা আছে। হাা, ঠিক তাই হবে। নয় তো চুপি চুপি রাত্রের অন্ধকারেই বা ডেকে পাঠাবে কেন ? ক্ষেন্তিটা তো কোটনামীর তালেই আছে। নিজের ছিল্রের অভাব নেই তবু অই-প্রহর ব্যস্ত অন্তের ছিল্র খুঁজতে। নচ্ছারটা আন্ত ছেনাল। হুর্গার পেছনে লেগেই আছে। শুরুর শুরে শির্দাড়া ধরে যায় রামকান্তর। নিরিবিলিতে একটু উঠে বসে। এখন আর কেউ আসবে না। গেয়ে। ভতগুলো কীর্তনে মেতেছে। রামকান্ত নিশ্চিন্ত মনেই উঠে বসে।

ক্ষণ-চতুর্দশী। রাত্রির হয়তো মধ্য-প্রহর। চারদিক জুড়ে থম্থম্ করছে ঘন অন্ধকার। সমস্ত চর নিঝুম নিস্তর। গঞ্জের দোকান পাটও সব বন্ধ হয়ে গেছে। হয়তো ঘূমিয়েই পড়েছে দোকানীরা। চরধল্লাকে চোথেই পড়ে না। অন্ধকার ভৈরবী গিলে ফেলেছে যেন। রামকান্তর বুকের ভেতরটা হু হু করে ওঠে। জীবনে পেলো কি ও। সবই যে অন্ধকার! সংসারে কে আছে ওর আপন জন? ছ'দিন না হয় ভান করে শুয়ে আছে। আর ভানই বা কেন? দেহের না হলেও মনের অস্থ্য তো বটেই। কিন্তু কে দেখলে ওকে? দীম্ব বৈরাগী আর ওর ঐ সাঙ্গপাঙ্গরা? কি জানে ওরা? ওরা তো জানে শুধু চাষ-আবাদ করতে আর খেতে শুতে। হৃদয় বলে কোন বস্তু আছে কি ওদের ? ত্ব'দিন পেটে ভাত পড়েনি রামকান্তর। মাথাটা বোঁ করে পাক দেয়। উঠতে গিয়েও আবার বদে পড়ে।

বসন্তের বাতাস ধীরে বইছে। থানিক জিরিয়ে নিয়ে থিল খলে বেরিয়ে আসে রামকাস্ত দাওয়ার ওপর। খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে থাকে আরো ধানিকক্ষণ। তু'চোধ জলে ভরে আসে। পুঞ্জীভূত অন্ধকার যেন গিলে থেতে আসছে চারদিক থেকে। না না, ও মরবে না—মরতে পারবে না। ঐ তো দেখা যাছে মণ্ডল বাড়ি। পৃথিবীতে আর কেউ না থাক ওর তুর্গা আছে। তুর্গার কাছেই যাবে ও। ইয়া হাঁয়, ঐতো তুর্গা হাত ছানিতে ডাকছে। তুর্গা—তুর্গা—

একদঙ্গে মগজের পোকাগুলো কিলবিল করে ওঠে রামকান্তর। ক্রুত পা চালিয়ে দেয় মণ্ডল বাড়ির দিকে। কিছুটা যেতেই গতি মন্থর হয়ে আসে। ওথানে ও কে দাঁড়িয়ে আছে কলাগাছের আড়ালে ? কেউ কি পেছু নিলে ওর ? চুপি চুপি বসে পড়ে কাশ বনের অন্ধকারে। একটা কেউটেই না শেষে ছুবলে থায়। উকি দিয়ে দেখে রামকাস্ত। না না, ও কিছু নয়। মরা কলাগাছ একটা। ঐ তো হাওয়ায় হুলছে শুকনো পাতা। আবার উঠে পা চালায়। এবার আর হন্হনিয়ে নয়। পা টিপে টিপে মণ্ডল বাড়ির চৌহন্দির মধ্যে এসে পড়ে। ঐ তো তুর্গার ঘর! ঢেউ টিনের চাল, বেড়া। বাড়ির ভেতর এই একথানা দরই পাকা। মেয়ে নিয়ে এই ঘরেই শোয় দুর্গা। কলার ঝাড়কে আড়াল করে উত্তরের জানালায় এসে দাড়ায় রামকান্ত। ঘূট-ঘুট করছে অন্ধকার। হায়, চাদও ধদি উঠতো আকাশে! না, ভগবান সব দিক থেকেই বিন্নপ। হুৰ্গা—হুৰ্গা, ভাকৰে কি ওকে? মেয়েটা তো অঘোরেই খুমোচ্ছে পাশে। ভাকলে কি পাড়া দেবে না? যদি বলি, মুঠো ভতি টাকা এনেছি, তবুও কি না ? অধিক ! ওদিকটায় অতো কুকুর ডাকছে কেন ? শেয়াল ভাড়া করছে বুঝি। যদি এদিকটাতেই এসে পড়ে ? এত চেঁচামেচিতে কি সার কারো চোখে ঘুম থাকবে ? আনন্দটা একটা আন্ত গোয়ার। চোর বলে ঠেসে ধরলেই গেছি। ... বুকের ধুকপুকানী বেড়ে যায় রামকান্তর। পা টিপে টিপে খড়ের গাদায় এসে গা ঢাকা দেয়! থাক, কেউটেই ছুবলে থাক। ছি ছি ছি, এমনও মানুদের হয়। যার জন্ম মরছি সে তো কিছুই জানলে না। সাহস থাকলে স্পষ্টই তো বলা যায় দুর্গাকে। নিভূতে যে ডাকতে পেরেছে তার সম্বন্ধে এর চেয়ে আর বেশী কি ভাবা যায় ? আমিই আহাম্মক তাই আঁকুপাঁকু করছি। হাঁ। ঠা। কাল স্পষ্টই শুনিয়ে দেবো, টাকা যদি চাও তবে তার জন্ম বিনিময় দিতে হবে। তোমার জন্ম শুধু শুধু ভিথিরী সাজতে পারবো না। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে টাকা উপায় করতে হয়। চাইলেই কারো কাছ থেকে অমনি পাওয়া যায় না। …না না, এত ভাবনার কিছু নেই। মেয়েমামুষ হয়ে তুর্গা অনেকটা এগিয়েছে। শুধু টাকাই ওর কাম্য নয়। টাকা ধার ও চরের অনেকের কাছেই পেতো। নিজের স্বজাতি কুটুমের মধ্যেও রয়েছে অনেক টাকাতে মান্ত্র। তবু তাদের কাছে না গিয়ে আমাকে ডাকলে কেন? কি আশ্চর্য! এই সহজ কথাটাই এতদিন মাথায় আসেনি !…খড়ের গাদায় মুখ গুঁজে আকাশ-কুস্থম ভাবতে থাকে রামকান্ত। কিছুক্ষণ ঘেউ-ঘেউয়ানীর পর পাড়া আবার শান্ত হয়।

রামকান্ত নিঃশাস ফেলে মৃথ বার করতে যাবে এমন সময় কানে আসে, এই মইনী, বাইরে যাবি নাকিল ? ওঠ না—এই মইনী ? করুরের চীৎকারে ঘুম ভেঙে গেছে হুর্গার। গা-টা কেন যেন ছ্ম্ছ্ম্ করতে থাকে। ঘুম জড়ানো চোথে কিসের যেন থস্থস্ শব্দ শুনেছে বাইরে। অক্তদিন তাই একা একা বেরুলেও আজ আর সাহস্পায় না।

বিপদের উপর বিপদ রামকান্তর। মণ্ডল ঘাড়ির নিকাশের জায়গা থড়ের গাদার পাশেই। ওরা হয়তো এথানেই আসবে। ছায়ামূতি দেখে চীৎকার করে হয়তো গগন ফাটাবে। এদিকে আবার দেহের সবটা গাদার ভেতর সেবোতে গেলেও প্রচ্র শব্দ হবে। এখন করে কি ও ? না, এতদিনের পাপের ফল আজ হাতে হাতেই ফলবে। হাটুরে-কিলে পিঠের হাড়গোড় আর আস্ত থাকবে না। তেয়ে ভাবনায়্ ঘন ঘন ঢোক গিলতে থাকে রামকান্ত। ছর্বল দেহ থরথর করে কাঁপতে থাকে।

হঠাৎ থিল খোলার শব্দ হয়। রামকান্ত আর স্থির থাকতে পারে না। টেনে এক দৌড়। তুর্গাও থতমত খেয়ে যায়। এক পা মাত্র চৌকাঠে বাড়িয়েছে, চোখের ওপর দিয়ে দৌড়ে পালায় ছায়ামূতি। চীৎকার করতে গিয়েও কেন যেন পারে না ও। অন্ধকারের মধ্যেও ছায়ামূতির বাবরি বাবরি লখা চুল ওর দৃষ্টি এড়ায় না। চি চি চি, এমন মাহ্যুও এমন হয়! ভাগ্যিস ময়না আসেনি! বুকের ভেতরটা তোলপাড় করতে খাকে ছুর্গার। সারা রাত আর ছু'চোখ এক করতে পারে না।

## 11 59 11

সাদা মনে বিষের আঁচড় পড়ে হুর্গার। ছি ছি ছি, সন্তানের মা আমি—
শুক পুরোহিত রামকান্ত। নিত্য নিয়নিত ভাগবত পড়েন। কীর্তনের
সঙ্গে অঙ্গ হলিয়ে নাচেন। তার্র এমন হুর্মতি! মান্ত্য কি এমন পশুও হতে
পারে! কি চান উনি? শুধু সাহায্য করতেই কি চোরের মতো চুপি
চুপি এসেছিলেন হুপুর রাত্রে! তাই যদি হবে তবে পালালেন কেন? আজ
ব্রতে পারছি, কি ইঞ্চিত করতেন উনি চোগে-মুগে। আমাকে কি এ রকমই
ভাবলেন? কি দেখলেন উনি আমার মধ্যে? গুরু পুরোহিত ভেবে নিভ্তে
হুটো স্থ-হুঃথের কথা বলাতে কি এতই অপরাধ হয়েছে?…ঠাকুর ঘরে

পুজো করতে বদে আকুল হয়ে কাঁদতে থাকে ছুর্গা। পেটের নাড়ীভূঁড়ি সব যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে। ছি ছি ছি, এই মানুষের অন্ন আমি মুখে দিয়েছি— মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা বলেছি! নারায়ণ—দয়াময় আমাকে ছুমি মার্জনা করো প্রভূ। ময়না না থাকলে বংশীর জলে এক্ষুণি আমি আমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতাম। আমাকে ভুমি পণ দেখাও…পণ দেখাও… বার বার ইষ্টমন্ত উচ্চারণ করতে চেষ্টা করে ছুর্গা, বার বার ভুল হয়ে যায়। বিগ্রহের চরণে চন্দন দেয় তো তুলসী বাদ পড়ে;

সেই কোন সকালে মা প্জোয় বসেছে তবু শেষ হচ্ছে না পূজো। বিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে ময়নার। নেই বলতে কিছু নেই ঘরে। আনন্দ তো অনেকক্ষণ ঘুরোঘুবি করে রাগের মাথায় চলে গেছে বাড়ি থেকে। না, ও আর এ বাড়িতে থাকবে না। উপোস দিয়েই যদি মরতে হয় তাহলে ভিটেয় গিয়েই মরবে। মিছিমিছি পরের বাড়ি থেকে দশজনের টিটকারি শুববে না।…

রোদ প্রায় মাথার ওপর এসে পড়েছে—তুর্গা ঠাকুর ঘর থেকে বেরোয়। বেরিয়েই দেখে, থিদের জালায় দাওয়াব ওপর আঁচল বিছিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে ময়না। ১য়তো অবশ হয়ে পড়েছে শিথিল দেহ! তুর্গার বড় তুঃধ হয়। ময়নাকে কোলে করে বিধবা হয়েছে। সেই থেকে কঠোর নিয়মের মধ্য দিয়েই চলে আসছে। একটি দিনের জন্মও ব্যতিক্রম হয়নি। তব পেলো কি ও সংসারের কাছে? একটা মাত্র মেয়ে—উপোস দিয়েই তো মরতে চলেছে। মাথার ওপর বসে ঠোকরাচ্ছে শেয়াল শকুন! এত পূজো অর্চনা ব্রত উপবাস সবই কি তবে মিথ্যে? ঠাকুর কি শুধুই পাথর ?… ভরা হুপুরেও আঁথির কোণে ঝড় ওঠে হুর্গার। না না, ও কোন মান্থুষের সাহায্য চায় না। যদি দাঁড়ায় তো নিজের পায়ের ওপর ভর করেই দাঁড়াবে! নয় তো ডুবে মরবে ঐ বংশীর জলে। ময়নাকেও গলা টিপে মেরে রেখে যাবে! শয়তানের লালসার টোপ ও হবে না—হতে দেবে না।…মা হয়ে যদি তুটি ভাতই দিতে না পারলো তবে বেঁচে থেকে লাভ কি ?…আবার ভাবে, না, ময়নার ওপর ওর কোন অধিকার নেই। পরের ঘরের বউ ময়না। গায়ে হলুদ হয়ে যাবার পর আর বিয়ের কিছু বাকী থাকে না। কাল-অশৌচ না থাকলে এথনি ওকে পাঠাতে পারতো বৈবাগী বাড়িতে। চরে ষত মন্দাই পাক দীন্থ বৈরাগীর বেটার বউ কখনো না খেয়ে মরতো না। মরতে পারে না। ... কিন্তু সে তো গেলো পরের কথা, এখন উপায় কি? ঘরে যে

একটা দানাও নেই। আনন্দটাই বা গেলো কোথায়? একটু যদি আক্কেল থাকে? নিজের আর কি, এক পেট থেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর কেউ থেলে কি না থেলে জ্রুক্ষেপ নেই। আমারই হয়েছে যতো জালা।…

জালা আনন্দরও। এতদিন শুধু পেটের জালাতেই জলছিল এখন আবার মনের জালাও শুরু হয়েছে। হুর্গা ভেবে নিয়েছে, পেট ভর্তি খেয়েই রাস্তা-ঘাটে আড্ডা ইয়ার্কি দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ও। কিন্তু খাবে কি? দরে কি কিছু ছিল? গত রাত্রের ঘটনাম্ব ওর হয়তো মাথারই ঠিক নেই। আনন্দ গিয়েছে গঞ্জে—ধারে যদি কারো কাছ থেকে কিছু আনতে পারে। বাড়ির সওদাপত্র তো দীর্ঘদিন ও-ই আনছে। দোকানীদের সঙ্গে চেনাশুনোও হয়েছে। চাইলে কি আর একদিনের জন্ম কেউ ধার দেবে না? কিন্তু অদৃষ্টের বোধ হয় এইটেই চরম পরিহাস, প্রয়োজনের সময় মামুষ কোথাও কিছু পায় না। আনন্দও পেলো না। কিন্তু ও যে সংকল্প নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে, খালি হাতে আজ কিছুতেই ফিরবে না! মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেই গঞ্জে এনেছে, দিদি যদি মেয়েমাত্র্য হয়ে দশদিন চালাতে পারে—তাহলে পুরুষ মান্থৰ হয়ে ও একটা দিন চালাতে পারবেই। চুরি, জুয়াচুরি, ডাকাতি, তা সে যে-ভাবেই হোক। দোকানীরা একে একে ফেরাতে থাকে, আনন্দর জিদ বেড়ে যায়। সামনেই থালাস হচ্ছিল কেরোসিনের 'ফ্ল্যাট'। প্রায় পঁচিশজন মূটে কাজ করছে। টিন প্রতি মজুরি এক পয়সা। ফ্র্যাট থেকে মাথায় করে নামিয়ে মহাজনের গুলামে তুলে দিতে হবে। স্বারকে বলে মাজার কাপড় শক্ত করে বেঁধে কাজে লেগে যায় আনন্দ। এক এক মোটে ও হুটো করে টিন নামাতে থাকে! ঘণ্টা খানেকের মধ্যে উপায় হয়ে যায় নগদ একটা টাকা। স্থানন্দর মনে খুণীর বান ডাকে। রোজ ও এ কাজ করবে। সকলের স্থাগে ষে দোকানদার ওকে ফিরিয়েছিল বুকে টোকা মেরে তার কাছে গিয়েই দাঁড়ায়। টাকাটা ছুঁড়ে দিয়ে ইচ্ছে মতো জিনিসের জন্ম ত্তুম করে! দোকানদারের স্থর পার্লেট যায়। সদাই মাপার আগে একটা বিড়ি আর দেশলাই এগিয়ে দেয় আনন্দর দিকে! বলে, মোড়লের পো, বউনীর সময় ধার চাইলা তাই দিবার পারিনি। দরকার থাকে ত নিয়া যাও অহন।

না না, ভোমাগ কাছে আর ধার চাই না। ভোমরা চামার। ক্ষ্যামতা থাকে নগদ পয়সা দিয়াই জিনিস কিন্তুম, বিজি টানতে টানতে রুক্সপ্তরে জবাব দেয় আনন্দ। দোকানদার গালথেয়েও আর রা করে না। হাসতে হাসতেই সওদা মাপতে থাকে।

আনন্দ আবার ধমক দেয়, মাপ ঠিক দিয় কইলাম। চাউলে য্যান্ কোন রক্ম গন্দ না থাকে।

এবার দোকানদার মুখ খোলে, আগে জিনিস থাইয়া তারপর কতা কইয়। হরি সামাপে কাউরে কোনদিন ঠকায় না।

হ ২, অনেক সাউকারকেই ছাহা আচে। কত দাম **অই**ল ?—পাণ্টা জ্বাব দেয় আনন্দ।

দোকানদার বলে, সাড়ে বার আনা। এই নেও চৌদ্দ পয়সা। জিনিস কিনবার অইলে এইহানেই আইহ। থাটি ওজন, এক নম্বর জিনিস।

আনন্দ পয়সা এবং সওদা গামছায় বেঁপে উঠতে উঠতে বলে, একটু ত্যাল দিবা নাকি ? বেলা অইচে, একটা ড়ব দিয়া যাইতাম।

দোকানী মৃচকি হেদে বলে, ত্যাল তাম্ক দোকানীরা সর সময়েই গাহাকের লেইগা থরচ করে, এই নেও, বলতে বলতে এক পলা সর্যের তেল আনন্দর হাতের তালুতে ঢেলে দেয় দোকানী।

আনন্দ তেলটুকু মাগায় ঠাসতে ঠাসতে বেরিয়ে আসে। ময়রার দোকান থেকে চার পয়দা দিয়ে আট থানা জিলিপি কিনে ফেলে। সঙ্গে একথানা কাউ। তারপর ঘাট থেকে পরিষ্কার করে হাত, পা, মাথা রগড়িয়ে একবারে স্নান সেরেই বাড়ি ফেরে! থুণীতে ময়নাকে ডাকতে যাবে, চেয়ে দেথে দাওয়ার ওপর ঘৃমিয়ে আছে ময়না। চ্গা জলভরা চোথে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। বেদনায় আনন্দর বুকের ভেতরটাও মোচড় দিয়ে ওঠে। সকাল থেকেই দিদির যেন কি হয়েছে। কথা নেই—বার্তা নেই—চাঁপা ফুলের মতো মুখখানায় কে যেন এক দোয়াত কালি চেলে দিয়েছে। থমকেই দাঁড়ায় আনন্দ কলার ঝাড়ের আড়ালে!

তুর্গা করুণভাবেই চেয়ে দেখছিল ময়নাকে। কি স্থন্দর কচি মুখখানা। তুলি দিয়ে আঁকা চুটি হরিণ চোখ। দেখলে মায়া হয়। কিন্তু কি বরাত নিয়েই না জন্মছে মেয়েটা। সামান্ত চুটি ভাত তাও জুটছে না! ক্ষেন্তি পেদিন গাল দিলে, রাক্ষুসী—হাড়-হাবাতি। একে একে সব গিলছে। বাপ ঠাকুরদাকে খেয়েছ এবার মাকেও খাবে। তেনে বড় কট্ট হয়েছিল সেদিন। কত আদরের ময়না, ও কিনা রাক্ষুসী! এমন করে কেউ কাউকে গাল দেয়! ত

কিন্তু আৰু কেন যেন ওর নিজের মনেই প্রশ্ন জাগে, ময়না কি তাহলে সৃত্যি অপয়া? জন্মে অবধিই তো কপালে স্থুও হলো না। তবে। কি…না না না, ্ও কেন অপয়া হতে যাবে ? যাট বালাই। লক্ষ্মী মা মণি আমার! ক্ষেন্তি যদি আর কোনদিন এ-মুখো হয় তো ঝেঁটিয়ে বিদেয় করবো। ... ডাকবো কি ওকে ? না থাক, ঘুমোক। ঘুম ভাঙলে থেতে দেবে। কি? তবুও তো হুদণ্ড শান্তিতে উঠবেই, তথন ? ছুটে ঘরের ভেতর যায়। ভক্তিভরে প্রণাম করে মা লক্ষ্মীর উদ্দেশ্যে। তারপর থলে ফেলে ঝাঁপি। সিঁত্র মাথানো পাঁচটা টাকা রয়েছে। শাশুড়ী ঠাক্রণ বলে গেছেন, মা লক্ষ্মীর ঝাঁপি যেন কথনো শৃগু করো না। এতদিন সে আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে ও। শত অভাবেও হাত ছোঁয়ায়নি। কিন্তু আজ যে ওর ময়না উপবাসী—ওর মাণিক—ওর নয়নের মণি। আজ ও কারো কথা রাখতে পারবে না! না-না-না।…তুটো টাকা মুঠোর মধ্যে নিয়ে আবার বাইরে ছুটে আসে তুর্গা। ভীষণ রাগ হয় আনন্দর ওপব। কাম কাজ তো কিছু করবেই না সময় মতো যে হুটো ফাই ফরমাশ শুনবে তাও নয়। ইস্, বাছার আমার মুখখানা শুকিয়ে গেছে। আম্থক আজ, দূর করে দেবো।…

আনন্দ ভেবেছিল থাবার নিয়ে মনের উল্লাসে বাজি চুকবে। ময়নার সঙ্গে মুখোমুখি বসে গদগদ হয়ে প্রথম উপার্জনের পরসায়-কেনা খাবার খাবে। কিন্তু ত্র্গার হাবভাবে মনের সাব মনেই চাপ' পড়ে! শাস্ত-ভাবগন্তীর ভাবেই দাওয়ার কাছ খেঁষে এসে দাঁড়ায় আনন্দ।

এতগুলো জিনিসসমেত ওকে দেখে বিক্ষারিত চোথেই প্রশ্ন করে ছুর্গা, ই কিরে, এত জিনিস তুই কোনহানে পালি ?

আনন্দ সরল মাত্র্য—সহজভাবেই উত্তর দেয়, কুথায় আবার পামৃ ? প্রসা দিয়া কিনা আনচি ?

কিনা আনচ্! ক্যারা দিচে তরে পয়সা? ক্যারা আবার দিব? উপায় কইরা আনচি!

ইস্, উপায় কইরা আনচে! অরে আমার ক্ষ্যামতার মান্থ্বরে! ঠিক কইরা ক, ক্যারা দিচে তোরে পয়সা? তুর্গার ভয়, রামকাস্তই ওকে পয়সা দিয়েছে। কাল ফিরে গিয়ে শয়তানটা আজ আবার থাবার দিয়ে ভূলাতে চাচ্ছে। গলার স্বরে তাই তীব্র বাঁজ!

আনন্দ আর কথা বাড়ায় না। সোজাস্থজিই বলে ফেলে উপার্জনের ইতিহাস।

তুর্গার দেহে এতক্ষণ জ্বালা ছিল এবার হৃঃথে দ্রব হয়ে যায়। এও ওর কপালে ছিল! আপন মার পেটের ছোট ভাই। ওদের অভাবের জন্ম আজ মুটেগিরি করলে! আর সেই পয়সাতে কেনা চাল ডাল ওকে গিলতে হবে!…

দিদির চোণ দিয়ে জল গড়াতে দেখে আনন্দর ছ'চোথ দিয়েও অছান্তে জল গড়াতে থাকে! কে জানে, কতগণ কাটতো এতাবে? তগবানকে ধন্যবাদ যে চেঁচামেচি শুনে ময়নার খুম তেঙে যায়! হাই তুলতে তুলতে •উঠে বগে ময়না। একি! ওকি স্বপ্ন দেখছে নাকি? ছ'দিন ভাল করে স্থন ভাতও জোটেনি—আর আজ জিলিপি! চাল, ডাল, তেল মুন এক-গাদা! • ক্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে ময়না জিলিপির ঠোঙার দিকে।

ময়না ভাল করে জেগে না উঠতেই আনন্দ চোথ পুঁছে নিয়েছে। স্বভাব স্থলভ চপলতা নিয়েই বলে, তর চক্ষে রাইত দিন থালি ঘুম। কহন থেইকা ডাকবার নৈচি খুমই ভাঙি না। নে, জিলাপি থা, তিনথানা জিলিপি একদঙ্গে নয়নার হাতে গুঁজে দিয়ে চুপ চাপ বসে থাকে আনন্দ।

চোথেব জল তুর্গাও পুঁছে নিয়েছে। ঝড় বইছে বুকের ভেতরে। ধরণ গলায় বলে, তুই থালি না ?

তুর্গার সে প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে আনন্দ পাণ্টা জিজেস করে, তুমি ? আমার প্যাটটা বালো ( ভাল ) নাই, আমি কিছু থামু না। তবে আমার প্যাটও বালো নাই, আমিও কিছু থামু না। কি পাগলামী করচ ? থাইয়া নে।

পাগলামী আমি করচি না তুমি করচ? গতর পাটাইয়া পয়সা উপায় করচি হ্যার আবার দোষ কি ?

আনন্দর প্রশ্নের কোন জ্বাব না দিয়ে তুর্গা ময়নাকে বলে, ষাত মা র।ন্দন ঘর থেইক। এক লোটা খাওয়নের জল নিয়া আয়!

ময়না ইন্ধিত মাত্র উঠে যায়। তুর্গা আবার আরম্ভ করে, গতরই যদি পাটাবি তয় মোটাগিরি করবার গেলি ক্যা? নিজেগ ক্ষ্যাতের কাম কল্লেই ত অয়। আটে বাজারে যদি মোটাগিরি করচ তয় কি আর বৈরাগী মশয় তর বাগনীর লগে হাার পোলার বিয়া দিব? আমাগ বংশে কি কেউ কোনদিন মোটাগিরি করচে?

খিদের পেট টো টো করছে আনন্দর। ভাই আর বেশী কোন কথা না বাড়িয়ে গন্তীরভাবেই সমতি জানায়, তা তুমি যদি মানা কর তয় না কল্লাম।

হ, ও কাম আর করবি না। লোকে নিন্দা করব !
কাম করুম না তয় খাইবা কি ?
হ্যা ভাবনা আমার। তুই এহন খা।
তয় তুমিও খাও।
নারে, আমি এহন কিচু মুখে দিবার পারুম না।
থব পারবা। নইলে আমিও কিছু খামু না।
কি পাগলামী করচ! খাইয়া নে না ?

হ, আমি পাগলই। তুমি এহন খাইবা নাকি খাও। কইলাম ত, এহন থেইকা ক্ষ্যাতের কামই করম।

তাই কর আনন্দ। তুই কাম করলে আমাগ আবার ছুখ্য কি ?

করুম—করুম—করুম। তুমি এহন হাঁ করত, আনন্দ একটা জিলিপি তুলে নিয়ে একরকম জোর করেই তুর্গার মুখে পুরে দিতে চেষ্টা করে।

তুর্গা দাঁত চেপে থেকে বাধা দেয়, তুই রাখ, আমি পরে খামুনে।

আনন্দর মেজাজ এবার সপ্তমে গিয়ে ওঠে, বালো অইব না কইলাম। না খাও ত আমি সব কাউয়ারে ( কাককে ) দিয়া দিমু।

তুর্গা আর আপত্তি করতে পারে না। ধীরে ধীরে মুথ নাড়তে থাকে। মনটা অনেকটা হান্ধা হয়ে যায় ওঁর।

## 11 72 11

অসময়ের জল ঝড়ে রবিশস্ত নষ্ট হয়েছে। তারই জের চলেছে ভাণ্ডারে—
চাষ আবাদে। অভাব অনটন শুধু বিধবা তুর্গার সংসারেই নয়। ছোট বড়
চরফুটনগরের সব চাষীর অবস্থাই প্রায় সমান। শুধু চরফুটনগরই বা কেন?
চরধল্লারও বিরাট ক্ষতি হয়েছে। অন্তপর দূরের কথা, পলানের মত চাষীও
মাথায় হাত দিয়ে বসেছে। ১৩৩২ সালে পাঁচ সাত টাকার পাট পঁচিশ ত্রিশ
টাকা দরে বেচে চরময় উঠেছে সারবন্দী ঢেউ টিনের ঘর। টাকায় তুটো দর
ক্ষলী আম, তু' তিন টাকা জোড়া ইলিশ মাছ খেতেও কিছুমাত্র আটকায়নি।
হাঁড়ি ভর্তি দই, সন্দেশ, রসগোল্লাও খেয়েছে। তিনগুণ চারগুণ দরে নতুন

আবাদী জমি কিনতেও কোন বেগ পেতে হয়নি! নগদ টাকা হাতে কারো থাকেই না। তা না থাক, কি হবে নগদ টাকা দিয়ে? ওরা তো আর স্থদখোর নয় বে টাকা থাটিয়ে টাকা বাড়াবে! টাকার থনি ওদের ক্ষেত্ত-থামারে। মজার ফসল পাট। একটু গতর খাটাবে কাঁড়ি কাঁড়ি করকরে নোট হাতে আসবে। পাট নয়তো যেন সোনার ছিলকা। ভাবনার কি—চলমান টাকশাল ওদের হাতের মুঠোয়।…

ভাবনার সতিয় কিছু ছিল না। এক বছরের পাটে দশ বছরের বকেয়া ঋণ শোধ হয়ে গেছে। এই তো সবে শুরু। পৃথিবীর মান্থ্যের চাই পাট। পাট-ই টাকা পাটই সমস্ত স্থ্-ঐশ্বর্যের উৎস। কি হবে ধান ফলিয়ে? এক মণ পাট বেচলে দশ মণ ধান উঠবে গোলায়। পাটের তুলনায় ধান ভো বুনো ঘাস ছাড়া আর কিছুই নয়। কেউ ওরা আর ধান বুনে জমি নই করবে না। পাটই বুনেছে—পাটই বুনবে।…

প্রবাদ আছে, অতি আশায় চামা নষ্ট। চরধল্লা-চরফুটনগর সত্যি সত্যি আজ নষ্ট হতেই বসেছে। চাল, ডাল, তেল, মুন সব কিছুই কিনে খেতে হচ্ছে এখন। তা কিনে খেতেও আটকাতো না যদি না রবিশস্ত সমূলে বিনষ্ট হয়ে যেতো। রবিশস্ত থেকে কম টাকা ঘরে আসে না। মন্দার ক'মাস ও থেকেই চলে। মায় পাটের নিড়ানি পর্যন্ত। কিন্তু জল-ঝড়ই সব পণ্ড করলে। কে জানে, না থেয়েই মরতে হবে হয়তো। ... পাট চাষীর মনে স্থুখ নেই। দীনুর বাড়িতে প্রাত্যহিক হরিসভাতেও আর তেমন লোক জড় হয় না। সকলের মুখেই হা হুতাশ। করিম ফ্কিরের বাড়িতে বিগত ধামাল উৎসবেও শিশ্বরা প্রাণখুলে যোগ দেয়নি। বেশ অনটন লক্ষ্য করা গেছে। পলানের গস্তি তু' থানাও মাসেকের ওপর ঘাটে বাঁধা রয়েছে। কিস্তি চলাচলের টাকা নেই । পুঁজির সম্পূর্ণ-ই বাজানকে দিয়ে দিতে হয়েছে ওসমানের। পলান তাতেও কূল পাচ্ছে না। বৃহৎ সংসার। চালেব খরচাই এক কাঁডি। তাছাড়া আছে তেল, মুন, কাপড়-চোপঁড়। চাষের যোগানও দিতে হচ্ছে আবার। সবে তো বীজ ছিটানো হয়েছে। এরপর আছে নিড়ানি, কাটাই, জাগ, ধোয়া, শুকানো। দফায় দফায় থরচা। ঋণ ছাড়া গতান্তর নেই। গঞ্জের নিতাই সাহা বড় মহাজন। লক্ষাধিক টাকার লগ্নি কারবাব। ১৩৩২ সালের পর বছরখানেক রীতিমতো মন্দা গিয়েছে। ১৩৩৩ সালে তো কারবার একরকম বন্ধ বললেই হয়। গণেশ উল্টিয়ে চাষ্যাবাদ করবে ভাবছিল নিতাই। সহসা চোথ খুলে তাকান মৃ্ষিক-বাহন। ১০০০ এর রবিশস্ত ক্ষেতে পচেছে। চোতিরিশের গোড়াগোড়িই আবার এসে ঋণের জন্য ধর্ণা দিতে থাকে চরের চাষী। নিতাইয়ের নাইবার খাইবার সময় নেই। ব্যবহারের অভাবে হুঁকোগুলো সব অকেজো হয়ে পড়েছিল। একদিকে খোল আর একদিকে নলচে। সবগুলোই আবার সচল হয়ে ওঠে। বামুনের হুঁকো, স্বজাতির হুঁকো, নমশূদ্রের হুঁকো, মৃসলমানের হুঁকো। সব কয়টির জাত আলাদা আলাদা। ভুলে কেউ কাউকে ছুঁয়ে দিলেই সর্বনাশ। গদির বিছানাও হু'রকমের। বাবু মশায়দের জন্ম ফ্রাস বিছানো ঢালা বিছানা আর থাতকের জন্ম শুরু এক ফালি চট। স্থানাভাবে কেউ শানের উপর বসলেও নিতাইয়ের কিছু করার নেই। নিজের তাকিয়াটি ঠিক সময় ঠিক জায়গায় থাকলেই সে খুশী। টাকা ধার করতে এসেছে তার আবার কথা কি ? আগে সেলাম বাজাও তারপর সোজা চটের ওপর বসো। ইচ্ছে হয় নিজের হাতে তামাক সেজে খাও। তা সে তুমি লাথ টাকার চাষীই হও আর চুনোপুঁটিই হও।

চটেই এসে বসে চরের মান্থব। রাধারমণ ভেণ্ডার তমস্থক লিথে ক্ল পায় না। পাট নিড়ানির আগে চব্বিশ ঘণ্টার আঠারো ঘণ্টাই চলে দলিল লেখার কাজ। নিতাইছাড়া গঞ্জে ছোটবড় আরোজনকয়েক স্থদখোর আছে। রসিক ঘোষের পুজি মাত্র শ পাঁচেক। টাকা প্রতি মাসিক ছ' আনা দশ পয়সা স্থদে প্রথম মরশুমেই হাতখালি করে লাগিয়ে ফেলেছে। এখন স্থদের হার তিন আনা চৌদ্দ পয়সা। কপাল চাপড়ায় রসিক। বউয়ের হাতের জমানো দশ বিশ টাকা ও ছোট ছেলে মরণচাদের একটা ছটো পয়সা করে জমানো পাঁচ টাকাও লাগিয়ে ফেলে রসিক। সকলকেই বৃঝিয়ে শাস্ত করে, যা দিলে তার দেডা পাবে।…

দীয় করিম পোড় থাওয়া মায়্য়। ভেবেছিল জীবনে আর ঋণ করবে না।
মহাজন কি চিজ তা কাশীপুর থাকতেই টের পেয়েছে। কাশীপুর আর চরধল্লা
তো ঘরের কাছে ঘর। ছনিয়ার সব জায়গাতেই স্থদখোরদের এক রা। উপুসী
ছারপোকাই যেন এক একটি। কিন্তু তবু আসতে হয়। ঋণ করা বোধ হয়
বিধাতা ওদের কপালে লিখে দিয়েছে। নিতাইয়ের চটের ওপর এসেই বসে
ছজনে। প্রাপ্য সেলাম বাজাতেও কম্বর করে না। তামাক সেজে আর
একজন চাবী হঁকো করিমের হাতে তুলে দেয়। নেশার মাদকতায় ফুরুক ফুরুক
শব্দে টানতে দেরি হয় না। তারপর খতে দস্তখত। দীয়্ব করিম তুজনেই

তিনশ টাকা করে কর্জ করে। স্থদ মাসিক টাকা প্রতি ত্' আনা। মোড়ল বলেই কিছুটা থাতির করলে নিতাই। নয়তো এখন স্থদের হার ঢের বেশী।

পলানের দায় শ'তে মিটবে না। কম করেও হাজার তিনেক টাকা ওর দরকার। বড় ছেলে ওসমান কর্জ করতে রাজী নয়। পই পই করে নিষেধ করে সে বাজানকে। নিজেদের ক্ষমতায় যতট্কু কুলোয় তাই হোক। ধার দেনা করে বড় লোক হবার স্বপ্ন দেখে কাজ নেই!

পলান বলে, থাবড়াচ ক্যান্ বাজান ? তর বাজানের কিছু অচিল্ না। সাহস কইরা কাম কাইজ করচিলাম বইলাই আইজ ছইডা পয়সা হৈচে। পাটের দর ইবারও গরম যাইব। যহন বালো যায় তহন (তথন) পর পর তিন চাইর সালই বালো যায়। মৃগ কালাই গরে (ঘরে) উঠলে কি আর আমাগ দেনা করন লাগত ?

হেইত কই, বরাত ধহন ইবার মোন্দ তহন দাঁতে কামড় দিয়া থাকনই বালো, বাধা দেয় ওসমান।

পলান বলে, তর সাহস নাইরে বাজান। ব্যাটা ছাওয়ালের অত ভয়তর করলে চলে? তিরিশ কানি কুড়িটেকা দরে পাট বেচলেও কত টেকা গরে আইব ক ত?

স্থানিও একবার ইসাব ( হিসেব ) কইরা ছাহ্ন, আবার বাবা দেয় ওসমান! আবে ধুৎতর, স্থাদের মাথায় মারি লাথি। ও হালার ( শালার ) স্থাদ খোরের টেকা আমি বাছ-পাট বেইচাই দিবার পাক্ম। আর বোচচ্ না ক্যান্, আলায় বুজি অগও কিচ্ দিবার চায়! স্থাদ খাওয়া ছাড়াত ও হালাগ আর কিচ্ করণের নাই। গুণায় মরব হালারা, বিরক্তি ফুটে ওঠে পলানের করে।

তা তুমি যা বোদ্ধ কর। ধার দেনা করণে আমার মত নাই, ওসমানও সমতা রেখেই জবাব দেয়।

আইচ্ছা--আইচ্ছা, তুই এক সন বইহা থাইকা ছাখ আমি কি করি।

পরের হাটেই পলান আসে নিতাইয়ের গদি বাড়িতে। এতদিন বড় অস্বস্তিতেই কাটিয়েছে নিতাই। কে জানে, পলান ব্যাপারী আবার অক্ত কোথাও থেকে টাকা নিয়ে বসলে কিনা ? পলানকে টাকা দেওয়া মানে তো নিজের সিন্ধুককে ধার দেওয়ার সামিল। এ হাট দেখে একদিন নিজে গিয়েই থোঁজ নিয়ে আসবে ভাবছিল নিতাই। তাই পলানের উপস্থিতিতে আশাতীত

খুশী হয়। অন্তান্ত থাতকরা নিজের হাতে তামাক সেজে থেলেও পলানের জন্ত নিজের চাকরকেই হুকুম করে নিতাই। হুঁকোর জন্টাও পাল্টিয়ে দিতে বলে। আদাব জানিয়ে বসে থোলা মনেই তামাক টানতে থাকে প্লান।

নিতাই গোঁকের ফাঁকে হাসি টেনেই গদগদ কঠে কুশল সমাচার জিজ্ঞেস করে। যেন কত আত্মীয়কুট্ন এসেছে! ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এক কথাই পাঁচবার জিজ্ঞেস করে।

পলান পরিহাস প্রিয়। সবই বোঝে। ধোঁায়া ছাড়তে ছাড়তেই জবাব দেয়, বালো থবর আর কৈখনে থাকব? বালো থবর থাকলে কি আর আপনার ঠাই আহি?

উত্তর শুনে নিতাই হয়তো খব খুনী হতে পারে না। তবু হেদে হেসেই জবাব দেয়, আরে আমাদের ভাগে তো অষ্ট-রম্ভা। বাঁধা গরুর টাটা ঘাস। ভালতেও আপনারা মন্দতেও আপনারা…

মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে পলান বলে ওকতা ছাইড়া ছান। খোদায় ষহন যারে যেমুন রাকে তাই বালো। এহন যার<sup>টি</sup> বইগা আইচি তাই কই।

নিতাই উৎকর্ণ হয়ে বলে, হাঁগা হাঁগ, তাই ইবিঁুন। কাজ ছাড়া তো আর আপনার দেখা মিলবে না।

তোবা—তোবা, কি-ফ্যান কন্! আমি কি আর আপনাগ পায়ের যুগ্যি মাষ্ট্রধ যে আমার ভাহা পাইবেন ?

নিতাই বাধা দেয়, কে পায়ের যোগ্য আর কে মাথার যোগ্য তা এ তল্লাটের মামুষ জানে। আপনি ঢাকতে চাইলে কি হবে ? এখন বলুন কি কাজ ?

এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে পলান বলে, আজারথানেক টেকার লেইগা আইচিলাম: দয়া কইরা যদি ভান ?

উত্তরে নিতাই বলে, আপনাকে টাকা দেবে না গঞ্জে কে আছে? তবে আসল কাজ বোধ হয় অন্তত্তই সেরে এসেছেন। নেহাত চক্ষুলজ্জায়—

মুখের কথা শেষ হয় না নিতাইয়ের। পলান বাধা দেয়, না—না, খোদার কসম। একটা টেকাও কারুর খন নেই নাই। আপনার ঠাই-ই পেরথম আইলাম।

তাহলে মোটে হাজার টাকা দিয়ে কি কববেন ? আপনার যে এককোণের চাষও হবে না, নিতাই উত্তর করে। হ, কভাডা ঠিকই ধরচেন। হাজার ভিনেকের কম কিচুতেই অইত না! কিন্তু কি করুম, ওসমান কিচুতেই কর্জ করবার দিবার চায় না। বলে, পাট বুইনা কাম নাই ইবার।

নিতাই লাফিয়ে ওঠে, কন কি ব্যাপারী সাহেব! এ সন পাট ব্নবেন না! পাটের দর যে আগুন হবে। আমার বড় সম্বন্ধী রেলির আপিসে কাজ করে। সেই তো আমাকে কথাটা চুপে চুপে বললে।

ঠিক, ঠিক কইচেন, পাটের দর ইবার আগুন না অইয়া যায় না। তয় ছান তিন আজারই। স্থদটা একডু কম কইরেন, পলান সোৎসাহেই সায় দেয়!

স্থদের ভাবনা আপনাকে ভাবতে হবে না! আমি বলি পাঁচ হাজারই এক খতে নিয়ে যান। খরচা অনেক কমে হবে'খন। দফায় দফায় খতে ভুধু সরকারের পেটই ভরবে।

না—না, আপনে ঐ তিন আজারই ছান। কেউরে ধ্যান কইয়েন না। ওসমান হুনলে রাগ করব!

কারো সাধ্য নেই নিভাইর পেটের কথা বার করে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন! তোমরা যেন আবার কোথাও রটিয়ো না হে, পার্যন্থিত মূহরী ত'জনকে লক্ষ্য করে বলে নিভাই।

মৃত্রিরা মৃথ বুজেই লিথছিল। নিকেলের চশমার ফাঁক দিয়ে এক ঝলক তাকায় মাত্র।

পলান বাধা দেয়, না না, দেওয়ানজী মশয়রে কিছু কওয়ন লাগব না। উনার হ্যা বিবেচনা স্নাচে। এহন স্থদ কত কইরা লেখব কইয়া ভান।

নিতাই উদাসভাবেই বলে, কিছু বলতে হবে না। বাজার থেকে আপনার কমই পড়বে।

তবু কত কইরা ফ্যালবে একবার হুনাইয়া ( শুনিয়ে ) ছান।

নিতাই হাসতে হাসতেই বলে, বাজার তো এখন তিন আনা, আপনাকে দশ পয়সা করে ফেলছি।

হায় হায়—মইরা যামু। ছই আনা কইরা ফ্যালেন, পলান ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বাধা দেয়।

ব্যাপারী সাহেবের শুধু আমাদের মারবার তাল। আচ্ছা, দেওয়ানজী মশায়, ওনার কথাও থাক আমাদের কথাও থাক। ন' পয়সা করে লিখে নিন, নিতাই মাঝামাঝি পথ ধরে। পলান আবার বাধা দেয়, না না, ই যাত্রা ওয়ার বেশী দিম্ না। ত্ই আনাই লেইখা থোন দেওয়ানজী মশয়।

আচ্ছা—আচ্ছা, তাই হলো। দেখবেন, পাটের দর উঠলে যেন কিছু পাই। আশীর্বাদ করেন, আল্লায় দিলে মিঠাই খাইবার লেইগা কিচু নিচ্চয় দিমু। দলিল লেখা শেষ হয়ে যায়, পলান বা-হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে একটা টিপসই দেয়।

সিন্ধুক খুলে করকরে তিন হাজার টাকা গুণে দেয় নিতাই।

টাকা হাতে নিতেই পেলানের বুকের ভেতরটা কেন যেন ছাঁাৎ করে ওঠে। দীর্ঘকাল পর আজ আবার ওকে ঋণ করতে হচ্ছে। কে জানে, কি আছে বরাতে ?…নোটগুলো এক এক করে গুণে খৃতির ভেতরে রাখে। শক্ত করে বাঁথে কোমরের সঙ্গে।

পুনরায় সেলাম জানিয়ে উঠতে যাচ্ছিল পলান। নিতাই বাধা দেয়, আর এক কলকে তামাক খান।

চাকরকে আর হুকুম করবার আবশুক হয় না। ঠিক জায়গায় ওরা ঠিকই থাকে। আলসের আগুনে ঝাঁ করে আর এক কল্কে তামাক সেজে পলানের হাতে দেয়।

পলান অন্তমনস্কভাবেই ছঁকো টানতে থাকে। মাথায় বোধ হয় ছন্চিন্তা পাঁক খাছে। এতগুলো টাকা না নিলেই ছিল ভাল। ওসমান, গণি শুনলে হয়তো রাগই করবে। সিঁকি জমিতেও ভো পাট নেহাত কম হতো না। কি দরকার ছিল যেচে মাথা মুড়াবার ?…

পলানকে অন্তমনস্ক দেখে নিতাই বলে, আর কোথাও যাবেন নাকি? কি অতো ভাবছেন? এর চেয়ে কম স্থদ কোথাও হবে না।…

তোবা—তোবা, আমার যা কারবার আপনার লগেই। কোনদিন ত আর কারোর ঠাই যাই নাই। এহন মারেন কাটেন হৈডা আপনার দয়া। তেই কো অক্টের হাতে দিয়ে উঠে দাঁড়ায় পলান।

অন্য কোথাও যে যাননি তা আমি জানি। তবে একবার ঘুরে দেখে এলে পারতেন, তারা কি চীজ, নিতাই জোর দিয়েই পুনরায় নিজের পক্ষ সমর্থন করে।

পলান সেলাম জানাতে জানাতেই উওর করে, ও কতা কইয়েন না। আশীর্বাদ করেন য্যান আর কারোর ঠাই যাওয়ন না লাগে। নিশ্চয়, আপনাদের সঙ্গে তিন পুরুষের কারবার। আপনাদের কুশল কামনা করবো না তো কার করবো। মাঝে মাঝে আসবেন। চরের যদি আর কারো টাকার দরকার হয় সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন।

পলান ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বেরিয়ে যায়।

নিতাই মনের খুশীতেই হুঁকো টানতে থাকে। আজ ও কার মুখ দেখে ঘুম থেকে উঠেছে ? দিনটা বেশ ভালই গেলো।

চরফুটনগর আর চরধল্লা মেতে ওঠে। নাইবার খাবার সময় নেই কোন পাট চাষীর। চৈত্রের ঝাঁ ঝাঁ পোড়া রোদে টোকা মাথায় যে যার কাজ করে চলে ! সকালের 'নাস্তা' বাড়ি থেকেই খেয়ে আসে । ছপুরের ভাত ঝি-বউরা মাটির সানকিতে করে ক্ষেতেই এনে দেয়! ছোট ছেলেপুলে থাকলে তাদের হাত দিয়েও কেউ কেউ পাঠিয়ে দেয়। যার সময় হয় সে নিজের হাতেই থেয়ে নেয়। যার হয় না তাকে থাইয়ে দিতে হয়। মুথে থায় হাতে কাজ করে। এতে কারো কোন অম্ববিধে নেই। এখন খাওয়া তো শুধু পেট ভরানো। তবে হুঁকো কলকের বেলায় সেটি হবার উপায় নেই। যারা থাইয়ে দিলে তারা হাত ধুয়ে সাজে তামাক। হুঁকোর মাথায় কলকে বসিয়ে ফুঁ দিয়ে দিয়ে গন্গনে করে ভোলে খুটের আগুন। এখন টানলেই ভুরভুর করে ধোঁয়া বেরুবে। চাষী মাত্রই কাজ থামিয়ে থানিক জিরিয়ে নেয়। আমেজে রসিয়ে রসিয়ে টানতে থাকে। পেট ভরেছে, এবার একটু আরাম ও চাঙ্গা হয়ে ওঠা। ६ ँ. ्। কলকে নয়তো যেন এক গাঁজোয়া বহর। ক্ষেতের কাজে সকলেই যেন মার্চ করে চলেছে। আগুনের আলসে আর হুঁকো কলকে যোগাচ্ছে ওদের কাজের রসদ। তামাক নেই তো কাজও নেই। ঝিমুনীতে ঢলে পড়বে—কাজ যাবে বন্ধ হয়ে। ইংরেজ সরকার বোধ হয় এই কলাকোশলটুকু উপলব্ধি করেছিলেন। তাই শোষণের হাতিয়ার রূপে দেশীয়দের ওপর হাজার রকম ট্যাক্স বসিয়ে থাকলেও বিড়ি তামাকের ওপর কোন ট্যাক্স বসাননি। চাষী মনের আনন্দে থেয়েছে তামাক—সোৎসাহে কাজ করেছে। যে যত বড় চাষী তার তামাকের ব্যবস্থা ততো ব্যাপক। ধান, পাট, মূগ কলাইয়ের সঙ্গে জমির এক কোণে কিছুটা তামাকের চাষও তাই প্রত্যেকেরই আছে। প্রয়োজন মতো .পাতা সেখান থেকে পাওয়া যায়। দোষের মধ্যে এ পাতায় ঝাঁজ কম। রংপুরের কড়া মতিহারি পাতা মিশাল না দিলে নেশা জমে না। অনেক দাম

মতিহারি পাতার। শুধু মতিহারি দিয়ে তামাক মাথলে আবার গলায় লাগে। চাষীর স্থবিধেই হয়। অন্ধ মাত্রায় মতিহারি কিনে নিজেদের বাড়ির পাতার সঙ্গে মিশাল দিয়ে বেশ সস্তাতেই মনোমত তামাক পাওয়া যায়। সারা বছর এখন মৌজ করে থাও। অন্থান্থ থরচার সঙ্গে তামাকের থরচাও চাষীর একটা মোটা খরচা। তামাকের ভালমন্দর ওপরই নিভর্ত্তর করে চাষাবাদ। ঢিলে তামাক দিলে কাজও ঢিলে হয়ে যাবে। একদিনের কাজ উঠবে তিনদিনে। আবার বেশী কড়া দিলেও কেশে কেশে নাস্তানাবৃদ। বেশ মেজাজসই হওয়া চাই। ভাল চাষীর কায়দাকান্থন জানা আছে। বছরের তামাক সময় মতোই সংগ্রহ করে রাথে তারা।

রবিশস্ত ক্ষেতে নষ্ট হয়েছে। সময় মতো পাট বৃনতে না পারলে সারা বছর উপোস দিয়ে মরতে হবে। কিন্তু পাট চাষে যে চাই এক কাঁড়ি টাকা। রামকান্তর ওপর ভরসা করে অনেকটা নিশ্চিন্ত ছিল হুর্গা। গঞ্জের কাছারিতে গ্রীনবোট লাগলেই হাতে টাকা আসবে। নিড়ানির সময় থেকেই প্রচুর টাকার দরকার। বীজ ঘরেই আছে। জমি তৈয়ারীর কাজও আনন্দকে দিয়ে একরকম করে হয়ে যেতো। খুব বেশী হলে তু'পাঁচ দিনের জৈন্য তু'চারজন ক্ষেত মজুরের আবশ্যক হতো। রামকান্ত তো বলেছিল চালিয়ে নেবে! লম্পট-শয়তান, ধর্মাবতার সেজে চরের সর্বনাশই ওর মতলব। আগে জানলে কে খাল কেটে কুমীর আনতো? 'সোজা মোড়ল বৈরাগীকে বললেই দব মিটে যেতো। চরের অনেকেই তো তাঁকে জামিনদার খাড়া করে মহাজনের কাছ থেকে ঋণ করেছে। তবে ওর কেন এ চুর্মতি হলো ? . . . কুকথা তো বাতাসের আগে ধায়। শয়তান হয়তো নিজেই রটাবে কত কথা। দা না, বাঁচতে ওকে হবেই। ময়নার জন্মই বাঁচতে হবে। আর তা যদি হয় মেড্লের সাহায্য না নিয়ে উপায় নেই। <del>স্বজাতি—কুটুম, সকলের আগে তো তাঁর কাছে যাওয়াই উচিত</del> ছিল। দেরি হলেও তাই যেতে হবে। মোড়ল তো ইসারা ইঙ্গিতে অনেক দিনই বলে পাঠিয়েছেন। কোন কিছুর দরকার হলেই যেন তাঁকে বলি। তবে এ ভূল কেন হলো ? তর্গা দাওয়ার ওপর বসে ইতন্ততঃ ভাবছিব, আনন্দ হস্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে তাড়া দেয়, অ দিদি, ক্যান্তের আগাছা ত সব সাফ কল্লাম, এহন কভডা জমিনে পাট বুনবা কও?

হুর্গা অবাক হয়। আনন্দ—যে আনন্দ পেট ছাড়া হুনিয়ায় আর কিছু বুর্বতো না সে একা একা ক্ষেত পরিষ্কার করে ফেলেছে! একাই চায় পাট বৃনতে ! তা বেশ। যা পারে একাই করুক। আর কারো কাছে ধার-কর্জের কথা বলে কাজ নেই । কিন্তু খাবে কি বেচারা ? চাষের কাজে যে বেজায় থাটুনী। স্থন ভাতের ব্যবস্থাও যে নেই। আনন্দ কি ক্ষেপে গেলো ! তামাক নেই, ভাত নেই, পাট চাষ করবে !…

তুর্গাকে নিরুত্তর দেখে আনন্দ ঝাঁজিয়ে ওঠে, তোমার কি অইল কওত! কয়দিন যে তোমার কোন দিশাবিশাই পাই না ?

আনন্দর তাড়ায় তুর্গার সংবিৎ ফিরে আসে। কিন্তু কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না। নিজেই কি জানে, কতটা জমিতে চাষ করলে কত ফসল উঠবে? আগে দেখতো বাপ-বেটায়। তারপর বাবা একাই। এখন কে বলে দেবে ওকে কত খরচা লাগবে আর কি দিয়ে কি হবে? আচমকাই উত্তর দেয় তুর্গা, কি আবার অইব? আমিও তো হেইডাই ভাববার নৈচি, কতভা জমিনে পাট বুনুম!

আর ভাববা কবে—বুনবাইবা কবে ? হগলের কাম না পরায় (প্রায়) অইয়া আইল। জল ত হুনচি ইবার আগৈর (প্রথম দিকে) আসব, আনন্দ আবার তাড়া দেয়।

জল—এই জলের কথা বলেই শয়তান প্রলোভন দেখিয়েছে। জল প্রথম দিকেই আসবে—কুমার বাচাত্বের ডিঙ্গিও এসে ঘাটে লাগবে। সঙ্গে সঙ্গে হাত ভতি টাকা। শয়তান—সব ধাপ্পাবাজী। আনন্দর মুখে জল বাড়বার কথা শুনে আবার মনের কোণে হোঁচট থায় তুর্গা। বুঝিবা থেই-ই হারিয়ে ফেলে।

আনন্দ রেগে যায়, না, তোমারে আইজকাই ফকির সাবের কাছে লইয়া ষাওয়ন লাগব। ভৃতেই ধরচে তোমারে। কি করুম কইবা ত ?

ফকিরের নাম শুনে হুর্গা হকচকিয়ে ওঠে। আনন্দকে বিশ্বাস নেই। মোটা বৃদ্ধি। সভ্যি সভিষ্টে হয়তো ফকিরের কাছে গিয়ে হাজির হতে পারে। আর তা যদি হয়, ভাববেন কি ওঁরা! কীর্তনিয়ার বেটার বউ হয়তো পাগলই হয়ে গেছে। পাগলীর বেটির সঙ্গে আবার কে পোলার বিয়ে দেয়? মোড়ল বৈরাগী হয়তো বেঁকে বসবেন। ময়নার আর বিয়েই হবে না।…গলার স্বর রুক্ষ করেই বাধা দেয়, কি তুই যা তা কচ আনন্দ! চায়ের কাম বিয়ার কাম সমান। ভাইবা ভাহন লাগব না? আগা-পাছা না ভাইবা কাম কল্লেই অইল?

তয় তুমি ভাব, আমার আর কিচু কইরা কাম নাই, আনন্দ গন্ধগন্ধ করতে করতেই স্নান করতে ঘাটের পথে পা বাড়ায়।

্ গঞ্জে মোট বয়ে সামান্ত যা চাল, তেল, তুন এনেছিল আনন্দ ভা দিয়েই

এ কদিন চলছে। টেনেটুনে বড় জোর আর দিন ঘুই চলবে। তারপর ? আনন্দ তো কাজ কাজ করে ক্ষেপে উঠেছে। মোট বইতেও এখন আর ওর কোন আপত্তি নেই। পরের খামারে দিন মজুর খাটতে বললেও ও রাজী। কিন্তু কুটুমের সঙ্গে একত্র বাস করে তা কি করে সম্ভব। মানই যদি গেলো তবে আর বেঁচে থেকে লাভ কি ? কুটুমের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, নিজেদের বংশেও কেউ কোনদিন যে কাজ করেনি, ঘুটি ভাতের ঘুংথে তাই করবে? মাহ্ম্ম তো আছে শুধু তামাসা দেখতে। নিশির বাপের কি উচিত ছিল না একবার খোঁজ খবর নেওয়া? শুধু ওপর ওপর ছুতো ভাঙালেই হলো! সম্পর্কের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, চরের মোড়লও তো বৈরাগী। কার কি স্থবিধে অস্থবিধে সেটা দেখাও কি মোড়লের কাজ নয়? কই, নিজেদের কাজ তো কিছুই ঠেকে নেই।…কথায় কথায় দীহ্মর ওপর বিরক্তি আসে ঘুর্গার। আবার ভাবে, না দোষ কারো নয়—নিজের বরাতেরই দোষ। কপালে যদি স্থথ থাকবে তাহলে অসময়ে ময়নার বাবাই বা যাবেন কেন আর লোকেই বা এত হেনন্তা করবে কেন। কপাল মন্দ বলেই না ময়নার বিয়েটা পর্যন্ত শেষ হতে পারলো না।…

ময়নাই আজ ঠাকুরণরে সন্ধ্যা দিচ্ছে। দাওয়াব ওপর একক বসে অকুল পাথারে হাবুড়ুবু থেতে থাকে তুর্গা। ভাবতে ভাবতে তু' চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। কিন্তু পথের কোন হদিস মেলে না।

ময়নার ভাকে ঠাকুর প্রণাম করতেই উঠে বাচ্ছিল তুর্গা, দোর গোড়ায় দীমুর হাঁক শোনা যায়, বিয়াই মশয় আচেন নাকি – বিয়াই মশয়…

তুর্গা থতমত থেয়ে যায়। কথা নেই বার্তা নেই সশরীরে মোড়ল এসে হাজির! আনন্দটা সতি। সতিয় গিয়ে কিছু বললে নাকি! অনেকক্ষণ তো বাড়ি নেই – ওর যা বৃদ্ধি!

দীয় ততক্ষণে প্রায় উঠোনে এসে পা দেয়। গলার স্বর আরো একটু উচ্চগ্রামে চড়িয়েই হাঁকে, বিয়াই মশয়—

তুর্গা লজ্জাই পায়। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। এতক্ষণে আলো জালা উচিত ছিল। কিন্তু ঘরে তো এক ফোঁটাও কেরোসিন নেই। অন্ধকারে বসেই ভাত খেতে হয়। কি আর করবে। তাড়াতাড়ি ঘোমটাটা একটু টেনে সাড়া দেয়, আনন্দ ত বাড়ি নাই। আহেন, বহেন আইহা। আমি কুপা জালাইয়া আনি।

দীম বাধা দেয়, না থাউক, কুপা জালাইবার কাম নাই। আলো আমার চক্ষে লাগে। আপনার ঠাই ছইডা কথা জিগাইবার আইলাম।

আইচ্ছা আপনে বহেন, আমি তামুক লইয়া আহি, দীন্থকে একটা জল চৌকি এগিয়ে দিয়ে তুৰ্গা তামাক সাজতে যায়।

না না, আপনারে আর কষ্ট করন লাগব না। আমি এছনি তামৃক খাইয়া আইচি। ত্বইডা কতা বইলা উঠি। কীত্তনের সময় অইল। আবার ইদিগে আমাগ ভটচাইয় মশয় কয়দিন থেইকা বিছানা নিচেন। তেনারেও একবার দেইখা যাওয়ন লাগব, তুর্গাকে পেছন ফেরাতে চেষ্টা করে দীন্থ।

কিন্তু হুর্গা সে কথায় কান দেয় না। নহুন কুটুম, ভাতে আবার চরের মাথা। যত্ব-আতি না করলে মান থাকবে না। কিন্তু সারা দিনে তো আনন্দকে একবারও তামাক থেতে দেখা যায়নি—যদি এক ছিলুমও না থাকে! শুজনায় যে মাথা কাটা যাবে। ময়নাও তো সন্ধ্যা দিছে—এখনো ঠাকুর শয়ান দেওয়া হয়ন। ওকে পাঠিয়েও ওর সইয়ের বাড়ি থেকে ছিলুম তই চেয়ে আনা যেতো। এখন উপায় কি হবে? ভাছাড়া খণ্ডরের স্থ্যুপ দিয়ে ভর সন্ধ্যা বেলা বাড়ির বারই বা হবে কি করে ও? এর চেয়ে যে আদর না দেখালেই ছিল ভাল। ভাবতে ভাবতে আনন্দর ঘরে এসে ঢোকে হুর্গা। না, ভগবান মুখ রক্ষা করেছেন। বাঁশের চোঙ হাতড়িয়ে বেশ থানিকটা তামাক পাওয়া যায়। মনের খুশীতে নিশ্চিন্ত হয়েই তামাক সাজতে থাকে। কিন্তু এক চিন্তা মাথা থেকে না নামতেই আর এক চিন্তা মগজে খোট পাকাতে থাকে। ভবে কি আনন্দই মোড়লকে পাঠালে? সেই জন্মই কি নিজে না থেয়ে তামাকটুকু রেখে দিয়েছে? কি আশ্চর্য! এমন বোকাও হতে আছে! ঘরের কথা কেন্ট কথনো কুটুমের কাছে বলে? ভাবতে ভাবতেই হুঁকোর মাথায় কলকে বিসয়ে ফুঁ দিতে দিতে আবার এসে দাওয়ার ওপর দাড়ায় হুর্গা।

দীমু তাড়াতাড়ি ওর হাত থেকে হুঁকোটা টেনে নিয়ে নিজেই ফুঁদিতে থাকে। লজ্জা-জড়িত কণ্ঠেই বলে, ছি ছি ছি, মিচামিচি আপনারে আবাব কষ্ট দিলাম। আমার ময়না মা কুথায়? তারে ত দেখচি না!

, ও ঠাকুর শয়ন দিবার নৈচে, এহনি আইব, তুর্গা উওর করে।

বালো বালো, এহন থেইকাই ঠাকুর দেবতার কাম করন বালো, হুঁকো টানতে টানতে দীম্ম মন্তব্য করে।

ই, ওত জন্মের থেইকাই ঠাকুর ঘরে আচে। আপনার তালইত অরে

মৃকে মৃকেই ঠাকুরের শতনাম শিকাইচে। সোবার বলবার পারে, তুর্গা ময়নার হয়ে ওকালতি করে।

তা কি আমি জানি না। তালইরত আমার এক শ ঠাকুর। রাদাকিষ্ট, গোপাল, জগন্নাথ, বলরাম, শুভদ্রা কত কি। স্থকে থাকুক—স্থকে থাকুক, একগাল ধেঁায়া ছেড়ে দীমু সায় দেয়।

হুৰ্গা দীৰ্ঘয়াস ছেড়ে বলে, স্থক আর বরাতে আইল কই ? এহন আপনার ৰেরে গিয়া যদি স্থক পায়।

দীয়ু বলে, আইব আইব, ঘাবরান ক্যান্? ভাগবতে আচে, কিষ্ট প্রেম যার স্ময় তার মতন স্থকা কে? মার আমার লক্থন বালো।

জ্ঞানেন ঠাকুর, হু'হাত কপালে তুলে ইষ্ট দেবতার উদ্দেশ্য প্রণাম করে হুর্গা।

দীম কথার মোড় ঘুরিয়ে বলে, যাউক, ষে কথা কইবার লেইগা আইলাম।
চাষ আবাদের কি করলেন? ইয়ার পর পাট বুনলেও আর মাথা তুলবার
পারব না। জলে ডুইবা যাইব।

হুর্গা ভাবনায় পড়ে। কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না। আমতা আমতা করেই বলে, হ, তাইত ভাববার নৈচি। আমার কি কিচু জানা আচে।

মুখ থেকে কথা লুফে নিয়ে দীন্থ বলে, আমিত বিয়াই মশয়রে কয়দিন কইলাম, কি করবা কও। ঠেকা বেঠেকা থাকে ভ হা কতাও কও। গঞ্জের নিতাই সাজি টেকা দিবার চাইচে।

তুর্গার সংকোচ হয়। পুলকও হয় কিছুটা। এত সহজে টাকা পাওয়া যায় অথচ এই টাকার জন্ম ও শয়তানটার থপ্পরে গিয়ে পড়েছে। তবু মনের কথা খোলসা করে বলতে পারে না। গাঁয়ের মান্থবের এ এক অভূত আচরণ। ইষ্টি কুটুম নয়তো যেন এক লজ্জার পাহাড়। ঘরের কোন গোপন কথা কিছুতেই তার কাছে বলা যাবে না। না খেয়ে মরলেও না। এমনিতে আন্তরিকতার অভাব নেই। পরম্পর পরস্পরের বিপদে এসে বুক দিয়ে দাঁড়াবে—সাধ্যমতো সাহায্য করবে। কিন্তু অভাব অভিযোগের কথা কেউ কাউকে মৃথ ফুটে বলতে পারবে না। তুর্গাও পারে না। কিন্তু মৃশকিল হচ্ছে বেয়াই মশায়ের কাছে মৃথ বুজে থাকলেও আর চলছে না। লম্পটের হাত থেকে ওকে বাঁচতেই হবে। পাট বুনতে না পারলে তার কোন উপায়ই নেই। আনন্দ বেশ উৎসাহী হয়ে উঠেছে। ওকে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারলে ভবিয়তে আশা আছে। তাই

দীমুর প্রশ্নের সরাসরি কোন জ্বাব না দিয়ে ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করে তুর্গা, অপেনেত সবই জানেন, কতডা জমিনে চাষ কল্লে বালো অয় ?

তা পাখী আট দশের কম জমিনে বুনলে খরচ খরচায় কুলাইব না। চক্ষেও কিচু দেখবেন না।

থরচ কত পড়ব ?

শ' আড়াই টেকাইত আগে পড়ত। তবে এহন কামলার রোজ দেড়া, তিন শ'র কমে কুলাইবার পারবেন না।

তিন শ'!

হ, তাত চাই-ই।

আইচ্ছা, কাইল আপনারে খবর দিমুনে। আনন্দ আহক।

· বেশ, তাই-ই দিয়েন। ঠেকা বেঠেকা কিছু থাকলে হ্যা কতাও কইয়া দিয়েন। উঠি তাইলে, দীমু হুঁকোটা নামিয়ে রেখে উঠতে যায়।

ছুর্গা বাধা দেয়, আর এক ছিলুম তাম্ক খান। আপনাগ বউমা আইল বইলা?

না, পূজায় বইচে, অরে আর বিরক্ত কইরা কাম নাই। আর একদিন আহম।

দীস্থ উঠে এক পা বাড়াতে যায় ময়না ঠাকুরঘর থেকে বেরোয়। তুর্গা বলে, ঐ ছাহেন, আপনে আর ফাঁকি দিবার পাল্লেন না।

দীমু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই উল্লাস জানায়, আয় মা আয়, তবে একড় দেইখা যাই।

ময়না মাথা নীচু করেই কাছে এসে প্রণাম করে। কে শ্বন্তর, কে ভাস্কর, কার সঙ্গে কি আচরণ করণীয়, তা ওর বুঝবার কথা নয়। বোঝেও না ঠিক ঠিক। তবু যান্ত্রিক পুতুলের মতো সব ওকে করে যেতে হয়। ও যেন একটি কলেরই পুতুল। মাথা নীচু করে কথা বলছে কারো সঙ্গে—কাউকে দেখে দিচ্ছে ঘোমটা—আবার কারো সঙ্গে পাকা গিন্নীপনা করতেও আটকাচ্ছে না ...

দীমু সম্বেহে ওর মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করে।
ময়না মাথা নীচু করেই দাঁড়িয়ে থাকে।
তুর্গা তাড়া দেয়, যা, এক কইল্কা তাম্ক সাইজা লইয়া আয়।
ময়না ভূঁকো কল্কে হাতে করে মামার ঘরের দিকেই পা বাড়াতে যায়।
দীমু বাধা দেয়, আর তামুকের কাম নাই বিয়াইন, উঠি এহন।

र्शीत मृत्थ रामि त्थल। वल, रामा नन्ती भारत ठीलरवन?

হ, তা যা কইচেন। মাগ, একড় তরাতরি আন। কীন্তনের লোক আবার সব বৈহা (বদে) থাকবনে। হুর্গার প্রশ্নের জ্বাব দিয়ে ময়নাকে তাড়া দেয় দীয়।

যথাসময়ে তামাক আসে। ঠাকুরের ভোগের জল বাতাসাও এনে হাজির করে ময়না। দীমু সব কিছুর সদ্ব্যবহার করে সেদিন্তনর মতো উঠে পড়ে। হুর্গা আবার নতুন করে ভাবতে বসে।

সন্ধ্যা বেলাই ঘুম পায় ময়নার। না খেয়ে শুলে জেগে উঠে খেতে আর সেই রাত দশটার আগে নয়। হাঁড়িতে হুপুরের রান্না ভাত রয়েছে। গরমে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। হুর্গা ওকে একবারে খেয়ে শুতেই তাড়া দেয়। আনন্দটা এলেও খেয়ে নিতে পারতো। কিন্তু কোথায় যে গেছে হতভাগা—ফেরার নাম নেই। ভাত নষ্ট হয়ে গেলে খাবেখনে কোন চাই ?…

একা একাই দাওয়ার ওপর বসে একথা সেকথা ভাবছিল হুর্গা। ময়না হয়তো ততক্ষণে ঘুমিয়েই পড়েছে। হস্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে আনন্দ। হুর্গার গার্থেষে এসে বসে বলে, দিদি, আর ভাববার কিচু নাই। কাম গুচাইয়া আইচি।

হুর্গা হকচকিয়ে ওঠে। জিজ্ঞেদ করে, কি আবার কইরা আইলি! কোনহানে গেচিলি?

আরে যাম্ আবার কোতায়—আর গেরামে (গ্রামে) আচেইবা ক্যারা ? ইষ্টি কুটুমের কাচে ত কিচু কওয়ন যাইব না। তাই ভটচাঘ মশাইর ওহানে গেচিলাম।

তুর্গার বুকের ভেতরে হঠাৎ যেন কেউটের ছোবল পড়ে। ফুঁসে ওঠে, করচচ্ কি তুই ? ক্যান গেলি হেহানে ? ক্যারা যাইবার কইচিল তরে ?…

ক্যারা আবার যাইবার কইব? নিজের থেইকাই গেচিলাম—আনন্দ সমতা রেখেই জবাব দেয়।

ক্যান গেলি আমারে না জিগাইয়া? তর কি আর একটা দিনও স্ব্র সইল না?

তোমারে আবার জিগাম্ কি ? জিগাইলে কি তুমি কোন উত্তর ছাও ?

বেশ, আমি যহন কিচু না তহন যা খুশি কর। আমি কাইলই ইহান গনে

চইলা যামু।—তুর্গা প্রায় কেঁলেই ফেলে।

আনন্দ ভ্যাবাচেকায় পড়ে। বুঝে উঠতে পারে না কি ও এমন অস্তায় করে ফেলেছে। সবিস্ময়েই বলতে থাকে, কি জানি, তোমাগ ভাব-সাব কিচু আমি বুজবার পারি না। এই না কয়দিন ভট্চাইয মশাইর লগে সল্লা কলা। এহন আবার হায় তিতা অইয়া গেল!

হুর্গার কান্না এবার ক্রোধে ওঠে, কি সল্লা করলামরে হ্যার লগে? কি দেখচত্ তুই ?

আনন্দ অধিকতর অপ্রস্তুত হয়ে বাধা দেয়, মিচামিচি রাগ কর ক্যান। না কর আর কোনদিন যামুনা হার কাচে।

অপ্রস্তুত চুর্গাও হয়। ভাবে, তাই তো, ওর আর এমন কি দোষ! আমি ডেকে এনেছিলাম বলেই না ও যেতে সাহস পেয়েছে। ও কি করে জানবে ভণ্ডটার মনের কথা ?…নিজকে সংযত করে চুর্গা বলে, হা, আর যাইচ না পর লোকের কাচে। নিশির বাপ আইচিল, যা পরামশ্য হার লগেই কর। হাগ—

মুখের কথা শেষ না হতে আনন্দ বাধা দেয়, হ্যারা না কুটুম! দরের কতা হ্যার কাচে কইবা?

আত্মীয় কুটুমের কাচে কমু না তয় কি পর মাইষের কাচে কমু? তর বৃদ্দি অইব কবে ?

ভট্চাযই মশয় আইলে হাারে তবে কি কম্?

ভট্চাযই মশয় আইব! তুই হারে আইবার কইচচ্ নাকি?

না, **ট্টি**ক আইবার কই নাই। হা ত পাঁচ ছয় দিন বিছানায় পৈড়া আচে। আইজই নাকি কীন্তনে যাইব। আমার মুখের খন সব হুইনা নিজের **খনেই** কইল, ফিরবার পথে তোমার লগে দেহা কইনা যাইব।

তুর্গার সর্বাঙ্গ আবার ঝংকার দিয়ে ওঠে। কর্কণ স্বরেই বলে, না না, হার লগে আমার কোন পরামশু নাই। তুই হারে এহনি গিয়া বারণ কইরা আয়।

এহন গিয়া কি হারে পামু? হা না এতক্ষণে পাঠে বইহা গেচে।

কথাটা তুর্গার মনেও ধরে। তা ঠিক, ভণ্ডটা এতক্ষণে নিশ্চয় আসনের ওপর গিয়ে জেঁকে বসেছে। এখন আনন্দকে ওখানে পাঠালে আরো কেলেস্কারীই হবে। নির্বোধটা কি বলতে কি বলে ফেলবে। তার চেয়ে খেয়ে দেয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়াই ভাল। ডাকলে সাড়া না দিলেই হলো। আনন্দর তো বিছানায় যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নাক ডাকে। তাই প্রকাশ্রে আনন্দকে সমর্থন করেই বলে, তয় আর দেরি করিচ না, হেই কোন চুপৈরের ভাত—নষ্ট অইয়া গেল বুজি। খাইয়া লইয়া লইয়া পড়।

থিদে আনন্দরও জোর পেয়েছে। হুর্গা এতক্ষণ ওকে না ঘাঁটালে কখন থেয়ে নিত। সোৎসাহেই বলে, কও কি, ভাত নষ্ট অইয়া গেল! তরাতরি ছাও তাইলে, থামুনে কি ?

তুই হাত মুখ হইয়া আয়, আমি বাইড়াই রাখচি।

অন্ধকার দাওয়ার ওপর বসেই ত্ব ভাইবোনে খেতে থাকে। সামান্ত ত্টি ভাত ও একট্থানি মিষ্টি কুমড়োর তরকারি। র্যেন পরমান্নই থাচেছে আনন্দ। একটা ভাত ছিটকে মাটিতে পড়লে তাড়াতাড়ি কুড়িয়ে নিচ্ছে। খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে আসে দোরে হাঁক শোনা যায়, বড় কুট্ম আচ—বড় কুট্ম, গায়ের সম্পর্কে আনন্দকে বড় কুট্ম বলে ডাকে বংশী।

তুর্গা হকচকিয়ে ওঠে। একি, শয়তানটা এত শিগ্,গীর ফিরলে। কিন্তু তুর্গা কোন কিছু জিজ্ঞেদ করার আগে আনন্দ দাড়া দেয়, খাড়ও ( দাঁড়াও ) বংশীদা, আমার অইয়া গেচে।

হুর্গা হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। ও শয়তান নয়, বিশ্বাস বাড়ির বংশী !…এত রাইতে আবার বংশী ডাকে ক্যানরে ?—আনন্দকেই জিজ্ঞেস করে।

ঐ যা, তোমারে কইতেই ভূইলা গেচি। বৈরাগীর থালে আমরা মাচ ধরবার যামু! বড় বড় মাচ উজায় ওহানে রাইতে।

না না, আমাগ মাছ মোছ ধরনের কাম নাই, হুইয়া থাক।

বারে, আমি বলে কত কইরা বইলা ছারে মত করাইটি! আমাগ কি হারিকল ( হারিকেন ) আচে নাকি যে একা একা যামু ?

মাচ না খাইলে কি অয় ?

হ, তুমি নিজে খাওয়া নাত তাই আর কারেও থাইবার দিবার চাও না।
মাচ ছাড়া কি ভাত খাওয়ন যায় ? তাহ না মইনী দিন দিন কেম্ন রোগা
অইয়া যাইবার নৈচে !…

আনন্দর কথার জবাব দেবার আগে বংশী এসে উঠানে দাঁড়ায়। বড় ভাল ছেলে বংশী। তুর্গার থুব পছন্দ ওকে। কথনো মুখের দিকে চেয়ে কথা বলে না। বংশীই বলে, বোঠান, দেইখনে, কেম্ন বড় বড় মাচ ধইরা আনি। বেশী দেরি অইব না। কই গ কুটুম, ভোমার হইল ? আনন্দ ইত্যবসরে কোমরে গামছা বেঁধে প্রস্তত। তুর্গা ওকে আর বাধা দিতে পারে না। রাত দশটার কাছাকাছি ত্র'জনে বেরিয়ে যায়।

আনন্দ বংশী বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তুর্গা ভাবে, দরজায় থিল দিয়ে শুয়ে পড়বে। পাড়া নিস্তন্ধ, ময়নাও ঘুমিয়ে পড়েছে। শয়তানটা যদি সত্যি সত্যি এসেই পড়ে! আনন্দকে যেতে না দিলেই ছিল ভাল। গাটা কেমন যেন ছমছম করতে থাকে। আবার ভাবে, না, রাত বেশ হয়েছে। কীর্তনের আসর নিশ্চয় ভেঙে গেছে! মুখে যাই বলুক, প্রাণে ভয়ভর আছে নিশ্চয়। সেদিন যেভাবে পালিয়েছে কিছুতেই আর আসছে না। ভাড়াভাড়ি কাজ সেরে ঘরে যাবারই উপক্রম করে তুর্গা।

জলের বালতিটা ঘরেঁ নিলেই দরজায় খিল দিতে পারে এমন সময় কে যেন আনন্দর নাম ধরে ডাকতে থাকে। চিনেও চিনতে পারে না হুর্গা। এ যেন কেমন কাঁপা কাঁপা কঠস্বর। রামকান্ত নিশ্চয় নয়। তার তো মাজা গলা, তবে! কান খাড়া করেই খানিক দাঁড়িয়ে থাকে।

আগন্তুক আরো এগিয়ে এসেই ডাকে, আনন্দ আছ—আনন্দ। ঘুমোলে নাকি হে, ও ও আনন্দ ?

এবার আর হুর্গার ব্রুতে বাকী থাকে না। এমন জোরালো গলায় এ চরে ঐ একটি জীবই কথা বলে। সে হচ্ছে—সেই লম্পটটা। দোর বন্ধ করতেই যাচ্ছিল হুর্গা কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারে না। মনে করে, এই স্থযোগ। এই স্থযোগেই ওকে উচিত শিক্ষা দেওয়া দরক । ভয় কি অতো? বাঘও নয়, ভালুকও নয়। গায়ের জোরে কথনো ভিওটা পেরে উঠবে না। সটান বেরিয়ে এসে উত্তর করে, আনন্দ বাড়িতে নাই।

এই দেখ, আমাকে আসতে বলে আবার ;কোথায় গেলো। তা যাক গে, তুমিই তো রয়েছ, যা বলবার সে তো তুমিই বলবে, বলতে বলতে দাওয়ার কাছে এগিয়ে আসে রামকাস্ত।

তুর্গা রুখে দাঁড়িয়েই জ্বাব দেয়, আমার কিচ্ কইবার বুলবার নাই। আপনে যাইবার পারেন।

আহা-হা, তুমি দেখছি চটে আছো বউগিন্নী! কদিন বিছানায় ছিলেম তাই খোঁজ নিতে পারিনি। একবার তো দেখতেও গেলে না।

বিচানায় ছিলেন! বিচানায় ছিলেন তয় ত্পইর রাইতে আইচিলেন কেম্ন কইরা ?—ফুঁসে ওঠে তুর্গা। রামকান্ত কণ্ঠের স্বর স্বাভাবিক রেখেই আকাশ থেকে পড়ে, তুনি কও কি বউগিন্নী! আমি এসেছিলাম ছপুর রাত্রে! কবে!

কবে হেডা নিজের মনরে জিগাইয়া ছাহেন। আমার চক্ষুরে ফাঁকি দিবার পারবেন না।

রামকান্ত এক সেকেণ্ড থমকে দাঁড়ায়। তারপর ঘাড় ঝেঁকেই বলতে থাকে, তবে তো ছিদামের কথা ঠিক। সেও দেখেছে! আচ্ছা, তুমি কি গত মঙ্গল-বারের কথা বলছো?

হ হ, মঙ্গলবারের কতাই। ত্বপইর রাইতে কুন্তায় ঘেউঘেউ করল, আপনে জানেন না নাকি ?

আমি জানবো কেমন করে বাছা! আমি তো তথন বিছানায় শুয়ে— সর্বাঙ্গে ভীষণ বেদনা। নড়া-চড়ারও শক্তি ছিল না।

তুর্গার কেমন যেন গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। চুপচাপই দাঁড়িয়ে থাকে।

রামকাস্তকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিচ্ছিল তুর্গা এখন পারে তো ওকে মাথায় করে রাখে। ভাগ্যিস ওদিন ও উঠানে একা একা বার হয়নি স্কুকের ভেতর থর থর করে কাঁপতে থাকে। কোনরকমে জল চৌকিটা এগিয়ে দিয়ে বসতে বলে রামকাস্তকে!

ওষুধে কাজ হয়েছে দেখে রামকান্ত মনে মনে স্বন্তির হাঁপ ছাড়ে। জল চোকির ওপর বসতে বসতে আশ্বাস দেয়, সর্বদা মনে মনে নাম জপ করো। তাহলে আর কোন ভয় থাকবে না। সামনের অমাবস্থাতেই আমি চম্পকে দিয়ে ক্রিয়া করাছি। ও সব দেও দস্তি চম্পর কাছে কেঁচো।

হ, তাই যা অয় একটা কিচু করান। রাই বিরাইত মাইনষে মরব নাকি?

অতো ভয়ের কি আছে ? মনে ভক্তি থাকলে ওরা কিছু করতে পারবে না।

জানে ভগবান, ইষ্ট দেবতার উদ্দেশ্যে ত্'হাত কপালে তুলে প্রণাম করে ত্র্গা। তারপর ।উপুড় হয়ে ডান হাত দিয়ে রামকান্তর চরণ্যুগল ধরে কাকুতি জানায়, আমারে আপনে ক্ষেমা করেন ঠাকুর মশয়। না জাইনা আমি আপনার মনে তুথ্য দিচি।

আরে করে। কি করে। কি! তোমরা হচ্ছ আমার আপনার জন।
তোমাদের কোন কথা কি আমি মনে রাধি? বাধা দিতে গিয়ে তুর্গার হাত
চেপে ধরে রামকান্ত। মাথার ওপর দিয়ে একটা নিশাচর বাজ উড়ে যায়।
বিকট তার পাথার শব্দ।

হুৰ্গা ভাড়াভাড়ি ছাড়িয়ে নিয়ে মাটিভে হাত ঠেকিয়েই প্ৰণাম করে।

শুক্ষ গলায় রামকান্ত বলে, এ কদিন একটু সাবধানেই থৈকো। আনন্দর সাড়া-শন্দ পাচ্ছিনে—শুয়ে পড়েছে নাকি ?

আর কন ক্যান, জরে নইয়াই অইচে আমার জালা। বংশীর লগে মাচ ধরবার গেচে।

না না না, কাজটা ভাল হয়নি! ওদের দৃষ্টি থাকৈ সদা-সর্বদা মাছ মাংসের দিকে। বাড়ি ফিরলে একটু মুন জল থাইয়ে দিও, তুর্গার ভয় পাওয়া মনে অধিকতর ভয় ধরিয়ে দেয় রামকান্ত।

খাউক—অরে দেও দন্তিতেই থাউক। নইলে অর এত বাড়াবাড়ি অইব ক্যান, অভিমানে ফুঁসে ওঠে হুর্গা।

ছি, ও কথা বলতে নেই। ছোট ভাই, ফেলতে তো আর পারবে না। বলে কয়ে যদি ওকে একবার কাজে লাগাতে পারো তাহলে দেখবে খুব কাজের হবে ও। গায়ে বেশ শক্তি আছে ছোকরার।

আশীর্বাদ করেন, আপনাগ দশজনের আশীর্বাদেই যদি কপাল ফিরে।

ফিরবে—নিশ্চয় ফিরবে ! সদা-সর্বদা ভগবানকে ডেকো । হাঁা, ভালকথা, চিঠি পেয়েছি, কুমার বাহাত্বর শিগগিরই আসছেন । ওদিককার থাল বিল সব ছুটেছে। দিন কয়েকের ভেতরেই তুমি টাকা পেয়ে যাবে । এথনকার মতো সামাগ্র এই টাকা ত্'টো রাখো, রোগ শ্যায় দশজনের কাছ থেকে পাওয়া অভিকষ্টের জমানো হুটো টাকা হুগার হাতে গুঁজে দেয় রামকাস্ত । একরকম না খেয়েই জমিয়েছে টাকা হুটো । মনই যদি অসুস্থ থাকে তাহলে খেয়ে আর কি হবে ! প্রবাদ আছে, টাকায় টাকা আনে । কিন্তু ও তা চায় না । ও চায় হুগার একট্ট অমুগ্রহ । না না, মিথ্যাচার এ নয় । সারা

জীবন ও তুর্গাকে নিয়ে থাকবে। চর ওদের ঠাঁই না দেয় ছনিয়ায় স্থানাভাব হবে না।…টাকা তুটো হাতে গুঁজে দিয়ে ইতন্ততঃ ভাবতে থাকে রামকান্ত।

হাত শৃশু। রাত পোহালেই টাকার প্রয়োজন। তবু টাকা ত্টো ফিরিয়ে দিতেই চায় তুর্গা। বলে, অহকে আপনারে কিচুই দিবার পারলাম না, উণ্টা আপনার থনেই নিমৃ! না, তা আমি কিচুতেই নিমৃ না। আপনে ফেরত নিয়া যান, তুদ খাইয়েন।

তুধের আমার অভাব হবে না বউগিন্নী। নগদ পয়সা-কড়ি বেশী না পেলেও চরে আমার খাওয়া থাকার কষ্ট নেই। তুমি ও হুটো রাখো।

কথার মোড় ঘুরিয়ে ছুর্গা বলে, খায়নের চিস্তার থনে চাষের চিস্তাই এহন বড়। আনন্দ কৈইপা গেচে। একা একা ক্ষ্যাতের আগাছা সব সাফ কইরা ফালাইচে। এহন জমিনে লাঙ্গল দেওন লাগব। হ্যার লেইগা চাই জনকতক কামলা আর তাগ রোজের টেকা।

টাকা তো পাচ্ছই। তবে ক'টা দিন সবুর করতে হবে এই যা।

ঐ হানেইত গোলমাল। নিশির বাপ আইজ সন্ধার সময় আইচিল।
কি করুম না করুম কাইল বিহানে হারে কওয়ন লাগব। টেকার দরকার
অইলে তাও হায় মহাজনের থন লইয়া দিবার পারব কইল।

ছি ছি, তুমি ঘরের কথা সব তার কাছে বলে দিয়েছ নাকি? উংকণ্ঠা ঝরে পড়ে রামকান্তর কণ্ঠস্বরে।

না, তা কিচু কই নাই। তবে না কইয়া আর উপায় কি। হগলের কাম কাইজত অইয়া গেল আর কবে চাষ করামু। কি করুম, আমার কপালই মোন্দ। নইলে কুমার বাহাত্বই বা ই-সন এত দেরি করব ক্যান ?…

না না না, ইষ্টি কুটুমের কাছে তোমাকে ইজ্জৎ খোয়াতে হবে না। যে কোরেই হোক, কালই আমি তোমাকে টাকা দেবো। আনন্দকে তুমি কাজ চালিয়ে যেতে বলো।

আপনি এত টেকা কোনহানে পাইবেন? পরথম কিস্তিতেই যে নগদ পঞ্চাশ টেকার মতন চাই। রোগা শরীলে থালি থালি ঘোরাঘুরি কইরা শরীল খারাপ করবেন।

সে ভাবনা আমার। অস্তত এটা রেখেও তো কিছু পাবো, হাতের সোনার আংটিটা দেখিয়ে জবাব দেয় রামকাস্ত। চা বাগানের প্রে ওকে উপহার দিয়েছিল আংটিটা। সস্তান প্রসব করাতে গিয়ে মারা যায় প্রে। সেই থেকে শত অভাব অভিযোগের মধ্যেও আংটিটা রামকান্তর হাতে আছে। রূপণের মতোই রক্ষা করে আসছে ও এটা।

কন কি। সোনা রাইখা টেকা লইবেন আর হেই টেকা আমি নিম্! মইরা গেলেও ত না, তুর্গা বলিষ্ঠ কণ্ঠেই বাধা দেয়।

আরে না না, আংটি বাঁধা আমাকে দিতে হবে না। নায়েব মশায়কে বললে ও টাকা আমি দিন কয়েকের জন্ম হাওলাত নিতে পারবো।

কিন্ধ--

মুখের কথা শেষ হয় না হুর্গার, রামকান্ত বাধা দেয়, তাতে কি হয়েছে ? সব টাকা তো তুমি আমাকে শোধ করেই দেবে। দেখলে না, মধুদা কেমন বিচক্ষণ ছিলেন। পাছে রটে যায় সেই ভয়ে কোন মহাজনের কাছ থেকে কর্জ করেন নি। কুমার বাহাতুর কখনো তাগাদায় আসবেন না। এমন কি কাউকে কিছু বলবেনও না। দীন্থকাকাকে যেন ঘরের কথা কিছু বলো না। ওতে সম্মানী বাড়ির সম্মানই শুধু নষ্ট হবে।

তুর্গ। আর ভাবতে পারে না। রামকান্তর কথাই ওর মনে ধরে। সেই ভাল, কাল সকালে নিশির বাপকে খবব পাঠাবে, টাকাব দবকার ওর নেই। শুধু যেন একটু দেখে শুনে দেন উনি।

তুর্গাকে নিরুত্তর দেখে রামকান্ত আবার বলে, ভাবছ কি? আমি তোমার ভালর জন্মই বলছি। রাত হয়েছে শুয়ে পড়গে। আমাকেও আবার একা একা অনেকটা পথ যেতে হবে।

হ, রাইত অইলই। একা একা যাওয়ন লাগে একটা লঠন নিয়া বাইরইবার পারেন না।

ভয় নেই, আমার গলায় যজ্ঞ উপবীত আছে, দেও দস্তি আমাকে কিছু করতে পারবে না। তুমি শুয়ে পড়ো, আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় রামকাস্ত।

হ, কি আর করুম। কপাল মোন্দ তাই আপনারে এক ছিলুম তামুকও দিবার পালাম না।

দরকার নেই, আমার কাছে বিড়ি আছে! এখন আসি।

ত্বর্গা গড় হয়ে প্রণাম করে। রামকান্ত ওর পিঠের ওপর হাত রাখতে গিয়েও কেন যেন পারে না। মুখেই শুধু 'কল্যাণ' হোক বলে আশীর্বাদ করে বেরিয়ে আসে।

· চৈত্রের টানে বৈরাগীথাল প্রায় শুকিয়ে যায়। মাঝে মাঝে তলানি কিছু কিছু জমে থাকলেও সে শুধু কাদা গোলা। বাইরের কাজ কোন রক্ষে চলে তা দিয়ে। রামা থাওয়ার জল ধলেশ্বরী থেকে আ্বানতে হয়। চাধী বৌদের এ সময়ে কাজ করে কুল নেই। ঘরের মরদরা ক্ষেতের কাজেই ব্যস্ত। তাদের দিয়ে এদিকের কুটোগাছও সরাবার উপায় নেই। উল্টো ক্ষেতেই তাদের ত্বপুরের ভাত পৌছে দিতে হয়। গোয়ালে গরু থাকলে এ।সময়ে তাব খাবতীয় কাজও নিজেদেরই সারতে ২য়। কিন্তু সকল কাজের সেরা কাজ জল তোলা। কারো বাড়িতেই জলের কোন ব্যবস্থা নেই। ঘর গৃহস্থলির যাবতীয় কাজ করতে হয় নদীর জলে। তুর্গার সংসার ছোট হলেও জলের ঝব্ধি অনেকের চেয়ে বেশী। কেন না, ওরা কেউ থালের জল মূথে দিতে পারে না। একে বিশ্রী গন্ধ তাব ওপর কোন বাছবিচার নেই। যার থেমন খুশি ময়লা কাচছে। না না, ও জলে কোন কাজ হবে না। ঘরে ঠাকুর সেবা রয়েছে, নদীর জল ছাড়া উপায় নেই। মা মেয়ের চু'জনের একজন জল টানতেই হিম্সিম। আনন্দকে দিয়ে এখন আব এদিকের কিছু হবার নয়। থামারের কাজেই ও ভীষণ ব্যস্ত। রামকান্ত নগদ এককালীন পঞ্চাশ টাকা দিয়েছে। আরো দিয়ে যাচ্ছে দৈনন্দিনের যৎসামাত্র ষা। নেশায় মান্ত্য বুঝি সব কিছুই করতে পারে। দিন টাকা প্রতি তু'পয়সা স্থদে নায়েব রাখালের কাছ থেকে কর্জ করেছে পঞ্চাশ টাকা। বুক চরুত্র করে কাঁপে রামকান্তর। কুমার বাহাত্বর এসে ব্যবস্থা না করলে, নির্ঘাত চব ছেড়ে পালাতে হবে। ভগবান বোধ হয় কোথাও ওকে থাকতে দেবেন না। ভাগবত পাঠে বদে এলোমেলো চিন্তায় ডুবে যায় রামকান্ত ।…

স্পানের সময় বড় ঘড়ার এক ঘড়া জল তুর্গা আনলেও সংসারের বেশার ভাগ জল ময়নাকেই টানতে হয়। বাঁ ঝাঁ পোড়া তুপুরের সময় থানিক বিরতি থাকলেও সকাল বিকেল কামাই নেই। বেশ মামায় ময়নাকে ছোট পেতলের ঘড়াটায়। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া পিঠভতি কালো এলো চূল। বাবুর হাটের রঙিন একথানা ডুরে শাড়ী পরনে। 'ডল' পুতুলই যেন একটি। ঠোঁটের কোণে হাসি লেগেই আছে। প্রিং-দেওয়া পুতুলের মতোই এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াবার জন্ম ছটফট করে। কিন্তু এখন তো আর তেমন দৌড়ঝাঁপের স্বযোগ নেই। বৈরাগী

াড়ির বউ ও। রয়ে সয়েই চলতে হবে। ময়নার সময় সময় বড় অতির্র্চ মনে হয়। সময় সময় আবার ভালও লাগে। স্থডোল ত্'বাহুতে ঝলমল করছে রূপোর চুড়ি ক'গাছা। পায়ের 'বল-ভোড়াও' নতুন তৈরী হয়েছে। মনের মতো বেশ ক'থানা রঙিন শাড়ীও পরতে পারছে। বিয়ের কনে বলেই না এসব পেয়েছে। নয়ভো কবে আর এমন বাহারের জিনিস পেয়েছে ও। মনের উৎসাথেই ত্বেলা কলসী নিয়ে থাটে যায় ময়না। আকুল আবেগে মায়াবী দৃষ্টি তুলে চেয়ে থাকে চরধলার বুড়ী বটগাছটার দিকে। চঞ্চল হরিণীর মতো মনে মনেই চরময় য়ৢয়ে বেড়ায়। দ্র থেকে এক ঝলক নিশির দিকেও তাকাতে চেষ্টা করে। গুকজনারা কেউ কাছে থাকলে মাগা নীচ কবে দেয়। সই, থেলার সাথা, ঠাকুরমা, দিদিমার। ঠাটা-ভামাসা করে। কলসীর জলেব সঙ্গে কানায় কানায় ভরে ওঠে মনের আনাচে-কানাচে। দৈব ওদেব আয়ৢয়্চানিক মিলনে বাধা দিয়েছে। কিন্তু নিশি তো ওব জীবন-মরণেব সাথা ছাড়া আব কেউ নয়। পুতুল-মেয়ে—স্বভাবের চাপে যেন এক পাকা গিয়ী। প্রেম প্রীত ভালবাসার ও যেন এক মৃত প্রতীক।…

চৈতালী প্রভাত। ঝিরঝিব করে বইছে মাতাল বাতস। পূব আকাশে পূর্যি ঠাকুর ধলেশ্ববীতে নেয়ে উঠলেন। কামারশালার টুকটুকে তাওয়াই একথানা থেন। নিশি একপাল গক নিয়ে মাঠে চলেছে। বিয়েটা এতাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কেমন থেন ভড়কে গেছে ও। দোষ থেন ওরই। ওরই কপাল দোয়ে থেন মধুর এ দশা। লোকের কাছে ম্থ দেখাতেও লজ্জা করে। পোড়াকপালে লোককে কে আর স্থনজরে দেখে। মনমরা হয়েই চলে নিশি। এর চেয়ে বিয়ের দিনটা ঠিক না হলেই ছিল ভাল। দিবিয় ময়নার সঙ্গে হয়ে থেলে কাটাতে পারতো। এখন তো শুধু লুকোচুরি থেলা। ঘাটে পথে ময়নার সঙ্গে ওর থেন ভাশুর-ভাজবউ সম্পর্ক। দেখে মরাই সার হয়েছে এখন। যাকে নিভ্তে একক পাবার কথা— সে হয়ে আছে নাগালের বাইরে। কিন্তু—মন য়ে মানে না। বাশীতে ফু দিলেই য়ে বেজে ওঠে, "রাধে তোর তরে কদম তলে বসে থাকি।" আগে হলে দূরের বাধা ছুটে কাছে আসতো। আকুল হয়ে শুনতো একটার পর একটা গৎ। নয়তো হাত থেকে বাশী কেড়ে নিয়ে ফিক করে হেসে ফেলতো—মুখোমুথি বসে গুড় মুড়ি থেতো। আর এখন ? এখন তো রাধার পথেও সহস্র বাধা। বিয়ের কনে, দেছিকাঁপ আর

চলবে না। কাছে বেষতেও মানা। শহর নয় যে মদ্র ষথন খুশি পড়লেও—
অবাধ মেলামেশায় দোষ নেই। এ পাড়া গাঁ। এখানে আছে কঠোর
সামাজিক শাসন। মদ্র পড়ে সাত পাক না দিলে নরনারীর মিলন এখানে
অবৈধ। সে তুমি মোড়লের ছেলেমেয়ে হলেও ঠিক তাই! ছোটবেলায় এক
সঙ্গে থেলেছ—থেলেছ। এখন যখন বিয়ের বরকনে তখন শাসন মেনেই চলতে
হবে। কিন্তু শাসনের প্রশ্ন এখনো ওঠেনি। মনই নিশির ভেঙে গেছে। মধ্র
জন্ম সময় ভেতরটা বড় পোড়ায়। অমন ধর্মপ্রাণ মামুষ—কি করতে কি
হয়ে গেলো। কে জানে, অদৃষ্টে আরো কি আছে। ঠাকুর বোধহয় ওদের
মিলন চান না। ময়না কি তাহলে পরই হয়ে গেলো? অপরিণত মনে অনন্ত
জিজ্ঞাসা নিশির …

প্রশ্ন ময়নার মনেও উঠেছিল। কিন্তু এখন আর ওর কোন সংশয় নেই।
ঠাকুরদার কাল অশোচটা মিটে গেলেই আবার মিলন হবে ওদের। এ দিবা
রাত্রির মতোই সত্য। বিধাতা ওদের হ'জনকে মিল করেই পাঠিয়েছেন !
ধরতে গেলে বিয়ে ওদের হয়েই গেছে। শুধু মন্ত্র পড়াটাই যা বাকী। সে আর
এমন কি ব্যাপার। একদিন তা হবেই। অশোচ মিটে গেলেই হবে।
ময়না নিশিকে স্বামী জ্ঞানেই ভক্তি করে। খেলার সাখী ছিল নিশি, এখন
দেবতার আসনে বসেছে। হাা, স্বামী তো দেবতাই। মা, ঠাকুরমা, দিদিমারা
তো তাই-ই শিধিয়েছে ওকে। স্বামীর অন্ত যে কপই থাক না কেন—দেবতা
ছাড়া সে আর কিছুই নয়। অন্ততঃ ময়নার কাছে তো নয়ই। কিন্তু দেবতা
তো আর দানব নয়। তবে ওকে ভয় করার কি আছে? কলসীতে জল ভরে
ঘাট থেকে উঠে আসছিল ময়না, নিশিকে দেখে ফিক করে হেসে ফেলে।
কচকচে বালুর ওপর ভোরের স্বচ্ছ জল। প্রভাতী রোদের কনক আভায়
দীপ্ত। ওর চলচলে মুখখানা খুবই উজ্জ্বল দেখায়। দেখে নিশিও হেসে
ফেলে। শিস দিতে দিতেই গরুর পাল নিয়ে এগিয়ে যায়। কলশী কাঁথে করে
ময়নাও হাসতে হাসতেই জল থেকে উঠে আসে।

ঘাটে আর আর যারা ছিল প্রত্যেকেই নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত। ময়না নিশির চোথাচোথিতে কেউ কোন সাড়া দেয় না। হয়তো দেখতেই পায় নি কেউ। যদি দেখেও থাকে তাতেও কিছু এসে যায় না। ছোট ছোট ছটি প্রেমিক প্রেমিকার পুতুল খেলা ভালই লাগে ওদের। কি স্থলর ছটিকে দেখতে ! কিন্তু ক্ষ্যান্তর কথা আলাদা। রিক্তা নারী। আজীবন লাশ্ধনার

মধ্যেই কেটেছে। কারো এতটুকু স্থ্য, স্বাচ্ছন্দ্য, রং-তামাসা আদৌ সহু হয় না ওর। কি পেয়েছে ও জীবনে ? রূপ যৌবনের জৌলুস কি সংসারের কারে। চেয়ে কিছু কম ছিল ওর? এই রূপ দেখেই না বিশ্বাস বাড়ির বড় ছেলে ওকে বিয়ে করেছিল। সোনার চাঁদ বর-খাসা চেহারা। কিন্তু নির্মম বিধাতা। মাত্র ন'দশ বছর বয়েস। হয়তো ঐ ময়নার সমবয়সীই হবে তথন। বরের বয়েসও নিশির মতোই। গা ভতি গয়না—ভাল শাড়ী—ভাল থাওয়া থাকা। পরীর মতো বউ পেয়ে বিশ্বাস বাড়িতে থুশীর বান ডেকেছে। কিন্তু হঠাৎ বিনা মেদে বজ্রাঘাত। এসিয়াটিক কলেরায় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই তুর্গাপদ থতম। কমল-কলির চোথ আর ফুটলো না। যথন ফুটলো তথন অনাহুত ভ্রমরের দংশনে সর্বাঙ্গ জর্জর। খণ্ডরকুলে ঠাঁই নেই ক্ষান্তির। মা বাবাও দগ্ধে দগ্ধে বছর কয়েকের মধ্যেই স্বর্গে গেলেন । দীঘির কমল পানা পুকুরের পাকেই ভেসে চললো। সর্বশেষ ঘুরতে ঘুরতে এসে উঠেছে এই চরে। এখন ভো বিগত যৌবনা এক বুড়ী মাগী। সামনের চারটে দাঁতই নেই। দগড়া দগড়া মেচেতা পড়ায় কনক বরণ পোড়া কাঠে রূপান্তরিত। কপাল আর গালের বলিরেথা-এলোও স্বস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে । আদরিণী আজ ত্ব'মুঠো ভাতের কাঙালিনী। না, এ সব বেহায়াপনা ও সহা করবে না। ঘাটে পথে নাগর নিয়ে কিসের এত ঢলাঢলি ? লঘু গুরু জ্ঞান নেই ! ... পাশেই হুঁকোর গুল দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাঁত মাজচিল গৌরদাসী। ওকে লক্ষ্য করেই ঝংকার তোলে ক্ষ্যান্ত, দেখলিত গরি, ছাই কপালীর তামসাডা ? ছ্যামড়া গরু লইরা যাইবার নৈচিল, কেমুন চথ মারল ?

তুমি চুপ কর দাদী। বয়সকালে অমৃন একট্-আধটু কইরাই থাকে। তোমরা কর নাই ? গৌরদাসী গলার স্বর স্বাভাবিক রেথেই বাধা দেয়।

আল নাল ভেঁড়ী, না। আমাগ কালানে ইসব ছিনালী আচিল না, সমর্থন না পেয়ে ক্ষ্যাস্ত রাগে কেটে পড়ে।

তুমি যে কি কও দাদী, এখন কি আর হ্যা কাল আচে? এহনকার পোলা ম্যায়ারা আগে ভাব করে—পনে বিয়া বয়। ও সব ছাইড়া ছাও, পাশ কাটাতেই চেষ্টা করে গৌরদাসী।

কিন্তু ক্ষ্যান্ত ছাড়ে না। বলে, এত বাড়াবাড়ি বালো নয় ল বালো নয়।
সিঁতির আগায় সিন্দুর উঠবার আগেইত দাদারে থাইচে, এহন ভাতারও কপালে
থাকে কিনা দ্বাথ। ছ্যামড়ারে যেভাবে মজাইচে, গিলা থাইতে কতক্ষণ?

গৌরদাসী এবার আর শাস্ত থাকতে পারে না। তীব্রভাবেই রাধা দেয়, কি তুমি যা তা কইবার নৈচ! তোমার মূথে কি কিচু আটকায় না? মাতবরের কত সাদের কোলের পোলা, হারে তুমি এই সব কও! যাইট বালাই, বাঁইচা থাউক।…

আল আমিওত হেই কতাই কই। ঐ ডাইনী মাগীর নজরের থন ছুটবার না পাল্লে কি ছ্যামড়া বাঁচব ? তুই না দিনের মদ্দে সাতবার ঘাচ মাতবর বৌয়ের কাচে, কতাডা কানে দিবার পারচ্ না ?—ক্ষ্যাস্ত গলার স্বর খাদে নামিয়েই জ্বাব দেয়।

কিন্তু গোরদাসী এবার সপ্তমে ওঠে, সাতবার আবার যাইবার দেখলা তুমি কোনহানে ? দিনে রাইতে তুমিওত কমবার যাওয়া আসা কর না তুমি কইলেই পার! আমি ইসব মোন্দ কতা কইয়া মোন্দ অইবার যামু কোন হুংখ্য ?

আল মোন্দ অবি নাল মোন্দ অবি না। বাড়িতে আবার পাকা ফলার মইলে তর ডাক পরব, জু কুচ্কিয়েই জবাব দেয় ক্ষ্যান্য।

পাকা ফলারের লোবে তোমার মতন ল্যাং-ল্যাং কত্তে কতে আমরা মাইন্দের বাড়িতে ঘাই না। অমুন সাত হাত নোলা আমাগ না। মাইন আয়াগ আপনার থেইকাই ডাকে।…

গৌরদাসী কথা শেষ করতে পারে না। ক্ষান্ত মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ফেটে পড়ে, কি কলি, তুই আমারে থাওয়ার থোটা দিলি! তর মতন করে ল আমি মাইনষের লগে ঢলাইবার যাই? বাড়িতে আইসা নিমন্তন্না করে ক্ষেন্তি কারুর বাড়ি হাগতে মূততেও যায় না।

আহা-হা, ছিনালরে আবার মাইন্যে পায়ে পইবা সাদবাব আছে। মাইন্ষের বইয়া গেচে! নিশার মার লগে তর কাইজা আচিল নাল হারামজাদী। পাকা ফলারের গন্দ পাইয়া তার পায়ে তুই ত্যাল দিবার যাচ নাই?

সাপের মুখে ধূলো-পড়া পড়ে যেন। রাগের মধ্যেও কিছুটা লঙ্কা পায় ক্ষ্যাস্ত। ঘাটের পথে একা পেয়েই কুস্থমের সঙ্গে যেচে হুটো কথা বলেছিল। হয়তো একটু দীনতাও প্রকাশ পেয়ে থাকবে। কিছু দে কথা যে মাতবর বউ তামাম লোকের কাছে গেয়ে বেড়াবে একথা ও ভাবতেও পারেনি। কপাল মন্দ তাই সকলেই হেলাফেলা করে। রাগে হু'চোথ ফেটে জল বেরোতে চায় ক্ষ্যাস্তর। তবু দম রেখেই গৌরদাসীকে পাণ্টা জবাব দেয় ঢলাইবার গেচিলাম বেইশ কর্বিলাম। অরা আমাগ আত্মীয়। তর কি ল কইড়া থানকী ?

আল আমার আত্মীয় আলি ল! দীমু বৈরাগী কি তর বাপ না?—ভেংচি কেটে জনাব দেয় গোরদাসী।

ভেংচি ক্ষ্যান্তও কাটে। বলে, আমার বাপ অইবার যাইব ক্যান, তর বাপ।
তগ চৈদ্দ পুরুষের বাপ ভাতার। খানকী, ছাই কপালী, হারামজাদী…এক নিশ্বাসে উন্মাদিনীর গ্রায় বকতে থাকে ক্ষ্যান্ত।

গৌরদাসী মুখে আর কিছু না বলে তেড়ে এসে গলা চেপে ধরে।

ঘাটময় সোরগোল পড়ে যায়। আশপাশের আর সকলে যারা এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল তারাও হকচকিয়ে ওঠে। পতুর মা ভারিকী মান্ত্য। নিকটেই বালি দিয়ে কলসী মাজছিল। তাড়াতাড়ি ছুটে এসে ছাড়িয়ে দেয়। টানতে টানতে গোরদাসীকে নিয়ে পাড়ে উঠিয়ে দেয়।

যাচ্ছেতাই করে গালি দিতে দিতে বাড়ির দিকেই রওনা হয় গৌরদাসী। যাবার সময় সব কথা কুস্কুমকে বলবে বলেও শাদিয়ে যায়।

ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে ক্ষ্যান্য। আব হয়তো ওর পাকা ফলাবের আশা নেই। তার চেয়েও ভাবনার কথা, প্রায়ই যে চেয়ে-চিন্তে ছু'মুঠো যানে মাতবর বৌয়েব কাছ পেকে তাও হয়তো বন্ধ হয়ে যাবে। না, কপালই ওর মন্দ। নইলে অগ্রাদন যে কত রসিয়ে রসিয়ে সায় দেয় দেয় সে আজ এ রকম চটবে কেন? এত ছুংখও কপালে আছে নরাগে ছুংখে কেঁদেই কেলে ক্ষার। ইস, ছিনালটা এমন করে ধরেছিল যে গাল গলা এখন টাটাচ্ছে। গলায় হাত বুলাতে বুলাতে এবং গৌরদাসীকে শাপ-শাপান্য করতে করতে ক্যান্তও গাট থেকে উঠে যায়।

## 1 -0 1

চরধলা আর চরফ্টনগরের চাষীদের পাট বোনা নিবিল্লে শেষ হয়। এখন সময়মতো পরিমিত বৃষ্টি আর জল হলে ফসল ভাল হবারই আশা। এখনকার কাজ শুধু তীক্ষ্ণ নজর রাখা। গরু বাছুরের ভয়ই সব চেয়ে বেশী। চারা ফনফনিয়ে উঠবার ম্থেই যদি ওদের দাঁত লাগে তাহলে ভাল ফল লাভের আশা নেই। কুচ্টে মাসুষের দৃষ্টির ভয়ও কম নয়। এক একজনের দৃষ্টিতে যেন বিষ মাখানো থাকে। অঙ্ক্রেই জ্বলে-পুড়ে যায় সব। হাতে বিশেষ কোন কাজ করতে না হলেও ফেতে প্রত্যেককেই নিয়মিত বেঞ্চতে হয়। ঘুরে ফিরে

দেখতে হয় কোথাও কোন অস্থবিধা হচ্ছে কিনা। সামনের মাস্থানেক তো প্রত্যেকেরই একরকম ছুটি। তারপর আবার একটু খাটা-খাটুনী করতে হবে। চারা হাতথানেক বড় হলেই নিড়িয়ে দিতে হবে। বেশ কিছু খরচাও ওতে আছে। আগাছা আর অপুষ্ট চারা হিসেব করে বেছে ফেলতে হবে। উপযুক্ত নিড়ানির উপরেই নির্ভর করে ভাল ফসল। একটা চারার সঙ্গে আর একটা চারার দূরত্ব বেশ হিসেব করে রাথতে হবে। বাড়বার মুখে মাথায় মাথায় জড়িয়ে গেলেই সর্বনাশ। ফসল তো ভাল হবেই না—পোকা ধরারও সম্ভাবনা থাকে। পাকা চাষীকে অবশ্য তা নিয়ে বেশী ভাবতে হয় না। জ্বিপ-বিদের চেয়েও তীক্ষ ওদের দৃষ্টি। এক নজর দেখেই কান্তে চালাতে পারে। এমন কি গান গেয়ে গেয়েও পারে। এ সময় যাদের ঘরে হু'মুঠো চাল-ডাল আছে তাদের পরম স্থা। আত্মীয় কুটুমের বাড়ি যাও, প্রাণ খুলে দয়াল চানরে ডাকো, গভীর রাত পর্যস্ত খোল বাজিয়ে কীর্তন করো। মনের আনন্দে কলকের পর কলকে তামাক থাওয়া তো আছেই। অভাব থাকলে ঘরে বসে কুলো কাঠা বুনো, গরু তুইয়ে তুধ নিয়ে গঞ্জে যাও, নয়তো বেচ ঘাস। গঞ্জের হাটে তার-তরকারি বেচারও স্থযোগ আছে। উৎসব করার মতো প্রাচুর্য না থাকলেও मिन कारता मन्म कार्टे ना। **मर रहारा आ**मात कथा, मा लम्बीत हत्रन ताथात **জন্ম আসন পাতা হয়েছে বিস্তীর্ণ ক্ষেতে। একবার উনি পা রাখলে আর** কথা কি। মুঠো ভর্তি আসবে করকরে টাকা—সারা বছরের বাড়তি থরচা। আশায় আনন্দে দিন একরকম ভালই কাটছে।

বৈশাথের শেষাশেষি নিড়ানি আরম্ভ হয়! কালবৈশাখীর ঝড় জলে বাঁজ ধুয়ে মুছে যায়নি। চারাগুলি বেশ ফনফনিয়েই উঠেছে। শত শত কান্তের চলে অবিরাম কাজ। প্রচণ্ড রোদ মাথার ওপর। কিন্তু সবুজ চারাগুলি ওদের দৃষ্টিতে এনেছে আশার স্বপ্ন। সোনার খনিই যেন হাতের মুঠোয় পেয়েছে ওরা। ক্লান্তি নেই, বিশ্রাম নেই, এমন কি ঘুম পর্যন্ত নেই হু'চোথে। ক্লেতে জল ঢোকার আগেই চারাগুলিকে মাথা ঝাড়া দিয়ে দাঁড়াবার মতো শক্তি যোগাতে হবে। ওদের হাতের কান্তেই হলো দে শক্তির উৎস। ভাল নিড়ানি হলেই আত্মরক্ষায় সমর্থ হবে ওরা। নয়তো সমুলে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে বর্ষার বংশী ধলেশ্বরী। বালি চাপা দিয়ে ণিলে ফেলতেও পারে নাগ-নাগিনী। চাষীদের নাইবার খাইবার সময় নেই। শুধু কাজ আর কাজ।

কান্তে হাতে অনন্দও ক্ষেতে নামে। কিন্তু এতো ওর একার কাজ নয়। সঙ্গে চাই আরো জন পাঁচ সাত। সকলে মিলে একযোগে কাজ করলেই নির্দিষ্ট সময়ে নিজানি শেষ হতে পারে। কিন্তু দিদি যে লোকের কথা মুখেও আনছে না। দম বন্ধ হয়ে মরবে নাকি ও ? এক তো সকলের শেষে চাষ হয়েছে। নিজানিও যদি সময়মতো না পজে তাহলে চারা বাজবে কি করে? অপেক্ষা করে করে তেলে-বেগুনেই জলে ওঠে একদিন। তুর্গা ঘর নিকোচ্ছিল, আনন্দ তাড়া দেয়, অ দিদি, বলি তোমার মতলবখানা কি কও ত ? কয়দিন ধইরা কইবার নৈচি নোক নেই, তা তুমি হু হা-ই করচ না। চারাগুলির কি সক্রনাশ করবা নাকি ? জল যে দিন দিন বাড়বার নৈচি হাদিগে দেখচ ত ?

জল বাড়ছে, জল বাড়ছে তবে কুমার বাহাহুর আসছেন না কেন ? হাঁা, জল প্রথম দিকে দিনকয়েক বেড়েছিল বটে। বৈশাখী হাওয়ায় বেশ বড় বড় টেউ জাগছিল বংশী ধলেশ্বরীর বুকে। হয়তো আর কিছুটা বাড়লেই চারদিকের খাল বিল ছুটতো। কুমার বাহাছুরের বোট আসতেও বিলম্ব হতো না। কিন্তু দিন কয়েক খেতে না খেতেই যে আবার কমে গেলো। ঘাটলার হুটো সিঁড়ি ড়বেছিল তিনটে আবার জেগে উঠেছে। কপালই মন্দ। এখন আবার একটু-আঘটু বাড়ছে বটে। কিন্তু এ বাড়ায় তো কাজ হবে না। কুমার বাহাছুরের 'বোট' ভাসলেই কথা। টাকা কোথায় যে লোক নেবে। পাঁচটি লোক নিলে খোরাকীর চালই চাই কম করেও দৈনিক পাঁচ সাত সের। তারপর আছে মজুরীর টাকা। নিজেদের না হয় যা জুটছে আঘ-পেটা খে: কাটছে। পর লোক না খেয়ে কাজ করবে কেন? ঠাকুরমশায় তো রোজই গঞ্জের কাছারিতে গিয়ে খোঁজখবর নিচ্ছেন। মালিক না এলে উনিইবা আর কি করতে পারেন। নিজেইবা চাই কি করে। একটা মানুথকে কতবার অভাবের কথা বলা যায়—আনন্দর প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে আকাশকুস্কম ভাবতে থাকে ছুগা।

ওকে নিক্তর দেখে আনন্দ আরও চটে ধায়। বলে, চুপ কইরা রইলা মে, কি করবা কইবা ত ?

কি আবার করুম, যা পারচ নিজে কর, বিরক্তির সঙ্গেই এবার জবাব দেয় তুর্গা।

নিজে করুম! ইভা কি একলার কাম? আনন্দর কঠে বিশ্বয়ের স্থর। তবে চুপ কইরা বইসা থাক,—উদাসীন থেকেই বলে দুর্গা। না, তোমার মাথাই ধারাপ অইচে। আমরা বইসা থাকলে কি জল আমাগ লেইগা বইসা থাকব ? সব না তলাইয়া লইয়া ঘাইব।

গেলে আমি কি করুম ?—ছুর্গা পাশ কাটাতেই যায়।

তুমি করবা না তয় কি আমি করুম ? তহন ত কইলা, আনন্দ কাম কর। চাষে মোন্দে। এহন চোক উল্টাইয়া থাকলে চলব ক্যান ?

যা তা কইচ না আনন্দ। কইলাম ত, পারচ নিজে কর না পারচ চুপ কইরা বইসা থাক।

হ, বইসা থাকলেই থাওয়ন আইব আর কি ? আমি যাই, বিয়াই মশইর লগে পরামশু করিগা, আনন্দ সকালের পাস্তা না থেয়েই বেরিয়ে যাবার উপক্রম করে।

তুর্গা পমক দেয়, বালো অইব না আনন্দ। পানরা গিলা ( থাবার থেয়ে ) ক্ষ্যাতে যাবি নাকি যা। তর আর মোডলগিরি করন লাগব না।

আনন্দ মনের রাগে ফিরে দাঁড়ায়। বলে, বেইশ, আমি কিচ্র মন্দে পাকবার চাই না। তবে পরে য্যান আমারে আর কইয় না, আনন্দ ইডা কর ওডা কর। আইচ্ছা, তাই অইব। এহন থাবি নাকি থা।

আনন্দর আজ আর থেতে মন চায় না। এত পরিশ্রম করেছে, সব ভেন্তে যাবে! দিদির মাথায় যে কি মান-সম্ভ্রমের বাই ঢুকেছে তা ভগবানই জানেন। আপনজন দীমু বৈরাগী—কত স্নেচ করেন—ভালবাসেন। ঘরের কথা তাকে বলগে ওনার মানের হানি হবে। যাক, যা পারে করুক। আমি আর কিছুতে থাকছিনে! ভাবতে ভাবতেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাল্লাঘরের দিকে যায় আনন্দ। পেঁয়াজ পাস্তা অতি প্রিয় হলেও আজ আর তেমন রোচেনা।

থেয়ে-দেয়ে আনন্দ বোধ হয় ক্ষেতেই চলে যায়। ত্র্গার ভাবনা উথাল দিয়ে ওঠে। জার করে আনন্দর মৃথ বন্ধ করে দিলেই সমস্তা মিটবে না। কিন্তু কি করতে পারে ও? ভাগ্য যদি পদে পদে প্রতারণা করে তাহলে ওর দোষ কি? রামকান্ত তো রোজই এসে আশ্বাস দিছেন। নদীর বৃক্তে ছোট ছোট ঢেউ জাগছে—জল বাড়ছে। গহ-দোষ কাটলে হয়তো কুমার বাহাত্র শীগ্রীরই এসে পড়বেন। ঠাকুরমশায়ের কথা যদি সত্যি হয় তাহলে তো আসা মাত্রই টাকা হাতে আসছে। দিনকতক ধৈর্য ধরে থাকাই সমীচীন। পার ছাড়িয়ে ক্ষেতে জল উঠতে এখনো ঢের বাকী। কিন্তু তার আগেই দিতীয় বার নিড়ানি দিতে হবে। চাষ যথন সকলের পরে হয়েছে নিড়ানিও না হয় তাই

হবে । . . . এলোমেলো চিন্তায় হাতের কাজ আর এগোয় না তুর্গার। তু'এক পোছ দিতে না দিতেই আবার ভাবে, চাইলে হয়তো ঠাকুরমশায় আরো কিছু দিতে পারেন। থালি হাতে যে একযোগে পঞ্চাশ টাকা সংগ্রহ করতে পারে সে কি আর গোটা পটিশেক টাকা দিতে পারবে না ? টাকা পটিশেক হলেই তো এ থাত্রা চকে যায়। সেই ভাল, আজ বিকেলে এলে মুখ ফুটে চাইব।… ঝিমিয়ে পড়া মনে একটু বল পায় হুগা। হাতের কান্ধ ভাড়াভাড়ি সেরে ঘাটে ধায়। যেতে যেতে ভাবে, আনন্দটাকে ওভাবে দাঁতথিঁচুনি না দিলেও চলতো। বেচারা, কাজ কাজ করে ক্ষেপে উঠেছে। এরকম উৎসাহ থাকলে ক'দিন খার লাগবে ঋণশোধ করতে। ত্র'জনের সংসার, বেশ কেটে যাবে। ना ना, ह' जनहेवा करत किन ? भाषनात विराष्ट्री करत्र काल अन यकि लाध হয়ে যায় তাহলে আনন্দকেও আবার বিষে দিতে হবে। এই বয়সে ও কেন নেটো শিব হয়ে থাকবে ? নিজের নিদানই বা দেখবে কে ? হাজার হোক, মেয়ে মেয়ে। বিয়ে দিলেই দে পর হয়ে যায়। আনন্দর যদি ছেলে-পুলে হয় ভাতলে ওদের নিয়ে বেশ ভূলে থাকা যাবে। ই্যা, প্রথম স্কুযোগেই ওর একটা বিয়ের বাবস্থা করতে ২বে। বুঞ্জিই না হয় একটু কম। কিন্তু ওর মতো এমন যাও। ক'জন অবিয়েত ছেলের আছে ? . . ভবিয়াতের মধ্র দেখতে দেখতেই ঘাট থেকে ভূব দিয়ে ফেরে তুর্গা।

বামকান্ত প্রায় প্রতিদিনই তুর্গার থেঁ। জথবর নেয় । কোনদিন বা ভাগবত পাঠে থাবার পথে কোনদিন বা ফেরার সময়। পথে ভাবতে ভাবতে আসে, আছ মনের কথা মৃথ ফুটে বলবোই। এত করচি, একটু অন্তক্ষ্পা কি করবে না ও ! ওকি কিছু বোঝে না ! নিশ্চয় বোঝে, নয়তো মেয়ের মা হয়েছে কি করে । নামকান্তর তৎপরতা বেড়ে যায়। মৃথে মধু ঢেলেই উঠোনে পা দেয়। ঘুগা থেখানেই থাক ছুটে এসে জলচৌকিখানা এগিয়ে দিতে কহ্মর করে না। আনন্দ বাড়ি থাকলে তাড়াতাড়ি হুঁকো এনে হাজির করে। আদর আপায়নের বিন্দুমাত্র ক্রটি নেই। কিন্তু ঐটুকুই। ঘুগা যেমন রাশভারি তেমন রাশভারি থেকে যায়। প্রয়োজনের সব কথাই বলে কিন্তু চোথ মৃথ গুরুগন্তীর। বলি করেও এ পর্যন্ত মনের কথা মৃথ ফুটে বলতে পারে নি রামকান্ত। কিন্তু আসে। একরকম রোজই আসে। না এসে উপায় নেই তাই আসে। কোন কোন রাভ বিছানায় শুয়ে ভাবে রামকান্ত, ওকি মন্মোহিনীর মায়ায়

পড়েছে ? পুরাণে তো আছে, মহামায়া নানা বেশে অস্থরকে ভূলিয়ে বধ করেছেন। তুর্গা কি সেই মায়ার ফাঁদই পেতেছে ওর সঙ্গে পঞ্চাশ টাকা কর্জ হয়েছে নায়ের রাখালের কাছে। দৈনিক টাকা প্রতি ত্ব'পয়সা স্থল। দশ পাঁচ দিনের ভেতর কুমার বাহাত্বর আসবেন—তাঁর নিকট থেকে তুর্গাকে কর্জ নিয়ে দেবো – সমস্ত ঝঞ্চাট চুকে যাবে। কিন্তু দশ পাঁচের জায়গায় থে মাসেক হতে চললো। এখনো কবে উনি আসছেন বলা যায় না। তাছাড়া এসেই যে টাকা দেবেন তারই বা স্থিরতা কি? মধুমণ্ডলের সম্পত্তির ওপর তোকোন আকর্ষণই নেই ওঁর। সকল আকর্ষণের সেরা আকর্ষণ তুর্গা। মনে হয় সেথানেই ওঁর দৃষ্টি। কিন্তু পাশার ছকে যদি ছগাকেই হারাতে হয় তাহলে আর লাভ কি হলো ? -- ভাগ্যের সঙ্গে জুয়া থেলেই চলে রামকান্ত। রাত গভীর হতে গভীরতর হতে থাকে তবু ঘুম নেই ত্র'চোখে। তুর্গা—তুর্গা—হুর্গা—মায়াবিনী রাক্ষুপী। আবার পঁচিশ টাকা দিতে হবে ওকে। কিন্তু কেন? কি দিয়েছে ও বিনিময়ে ? যে নিজে কিছু দিতে জানে না, সে এত চায় কোন লজায় ?… কপালের শিরাগুলো দপদপ করতে থাকে রামকান্তর । উঠে গিয়ে চোথে মুখে জল দিয়ে আলে। মায়াবিনী রাক্ষ্সী মৃহুর্তে আবার এেমময়ী --- রূপময়ী হয়ে ওঠে। না না, যেভাবেই হোক পঁচিশটা টাকা ওকে দিভেই ২বে। এতে এত ভাববারই বা কি আছে ? প্রের দেওয়া আংটিটা তো এখনো সম্বল আছে। অবশ্য দিব্যি দিয়ে দিয়েছিল খাসিয়া স্থন্দবী। কোনদিনই যেন হাতছাড়া না করি! কিন্তু তা কি করা যাবে। মানুষ কি সকল অবস্থায় সকল দিব্যি রাখতে পারে? হাাঁ, হাা, এই আংটিটা বেচেই তুর্গাকে টাকাটা मित्र मित्रा। रस्टा इ'ठात ठीका शाल्ख थाकता। हैं।, जारे तिता। হয়তো এই আংটিটাই অপয়া। প্রের প্রেতাত্মাই হয়তো দুর্গার পথ রোধ করে আছে। যত শিগগীর সম্ভব এটাকে দূর করাই সমীচীন। সম্ভব হলে কালই গঞ্জে যাবো। ...ভাবতে ভাবতে ভোরের দিকে তন্ত্রায় ঢলে পড়ে রামকান্ত।

আরো পঁটিশ টাকা তুর্গা একরকম বিনা আয়াসেই পায়। শুপু নিরি-বিলিতে এক কল্কে তামাক সেজে থাওয়ানো আর মৃথফুটে বলা। রামকাস্ত তাতেই গলে জল হয়ে যায়। রামকাস্ত তো তুচ্ছ, কুমার বাহাত্রও হয়তো গলে জল হয়ে যেতেন ওর কাম-কটাক্ষে। অবশ্য তুর্গাকে এক্ষেত্রে কোন কটাক্ষপাত করতে হয়নি। ওর মৌন ভাবগন্তীর মুথাবয়বই রামকাস্তকে পাগল করেছে। অমৃত সায়রে রামকাস্ত বোধ হয় হাবুডুবু খেয়েই মরবে।… টাকা পেয়ে হুর্গা সময় বিশেষের জন্ম অনেকটা নিশ্চন্ত হয়। নিড়ানির কাজ একরকম করে হয়ে গেলো। আনন্দ খুব থেটেছে। তিনজনের কাজ একাই করেছে ও। কাজ না পেলেই মামুষ অকেজো হয়ে পড়ে। কই এখন তো ওর মধ্যে কোনরকম গাফিলতি দেখা যায় না। তামাক ও এখনোপ্রচুর পরিমাণে থায়। কিন্তু আগের মতো এখন আর ওকে তামাকে খেতে পারে না। এক ছিলুম তামাকের লোভ দেখিয়ে এখন আর কেউ ওকে বশও করতে পারবে না। আনন্দ তো এখন রীতিমতো কাজের লোক হয়ে উঠেছে। কাজই ওকে রীতিমতো কর্মী করে তুলেছে। কাজ না থাকলে মামুষ অলস হবে না তো কি হবে ?…

তুর্গার আন্ত প্রয়োজন মিটেছে। ভবিষ্যতের ভাবনা মাথায় থাকলেও বর্তমানে ও নিশ্চিন্ত। কমলী যথন বিয়িয়েছে তথন শাকান্ন জুটবেই। ও সের তুধ তো বাঁধা। বর্ধার মুখে দরও থাকবে ভাল। কম করেও দের প্রতি ত্র-আনা পাওয়া থাবেই। তুঃখ, ময়নার ঠাকুরদ। একটা ফোঁটাও মূথে দিয়ে যেতে পারলেন না। অতটুকু বাছুর এনেছিলেন কমলীকে! সংসারে নিত্য অভাব চলেতে। তবু তারই মধ্যে বড় হয়েছে ও। আজ তো অমৃতদায়িনী মা। ওর মাতৃধারাই আজ তিনটে প্রাণার বড় সহায়। নিড়ানির কাজ শেষ করে হুর্গা মাজ সত্যি সত্যি নিশ্চিন্ত। এরপর আরো প্রচুর টাকার প্রয়োজন আছে ব'ট। কিন্তু তার জন্ম বিচলিত হবার কিছু নেই। দ্যাল রামকান্তই রয়েছেন। নিঃস্বার্থভাবে কি না করছেন বেচারা। 'নার বাহাছুরের কাছ থেকে টাকা পেলে সর্বপ্রথম ওঁর টাকাটাই শোধ করে দিতে হবে! বলা যায় না মান্তবেব কথন কি প্রয়োজন হয়। লজ্জায় হয়তো কিছু বলতেই পারবেন না। আশ্চর মাত্রবের মন। এই মাত্রব সহক্ষেই একদিন আমি কি জ্বলত্য ভাবনা ভেবেছি। একান্ত অন্ত্রুকম্পা বশেই না যথনকার যা করে যাচ্ছেন উনি! নয়তো আমাব কি গুণ আছে। তুর্গা মনে মনে প্রণাম করে রামকান্তকে।

বহু ভাবনা-বিচলিত হুর্গা নিশ্চিন্ত হয়। কিন্তু খাওয়া-পরায় নিশ্চিন্ত রামকান্ত দিন দিন তলিয়ে যেতে থাকে। ভাগ্যের সঙ্গে জুয়াই হয়তো খেলে চলেছে ও। দান তো এখন হারের দিকেই। প্রের স্মৃতি বিজ্ঞাজ্ভ আংটিটাও শেষ পর্যন্ত বিকিয়ে দিতে হলো। বেচারা প্রে। স্থগঠিত দেহ—বুক্তরা আশা। যে বয়সে মান্তুষ স্বপ্ন দেখতে শুক্ত করে কাঁটায় কাঁটায় সেই বয়সেই হয়তো হবে ওর।

চা বাগানের দহারা নিয়ত ওকে নিয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। ওর বুড়ী মাও ওকে অবলম্বন করেই থাওয়া-পরায় নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিল। কিন্তু প্রে তা পারলো না। শরতের শুভ্র শিউলীর মতোই নিভূতে এসে আত্মসমর্পণ করলো। সঙ্গে বাবার গচ্ছিত একরাশ টাকা ও কিছু সোনাদানা। বললে, ভট্চায, আমাকে তোমার বউ করো—চলো আমরা এখান থেকে পালাই।...ভট্টাচার্য উচ্চারণ করতে পারতো নাপ্রে। ভট্চায বলেই সম্বোধন করতো। কিন্ত উচ্চারণে কি এসে যায়। আত্মরক্ষার প্রয়োজনে নারী সাপের ফণাও হাতের মুঠোয় চেপে ধরতে পারে। নিশ্চিন্ত বুঝা গেলো, তাড়া থেয়ে আশ্রয় চাচ্ছে প্রে। অমুরাধা তথন স্তিকায় ধুঁকছে। যমদূতের কাঁধে চড়ে বদে আছে বললেই হয়। ভাগ্যই বোধ হয় হাত ধরে নিয়ে সিংহাসনে বসিয়ে দিতে চাচ্ছে। অণেক রাজত্ব আর রাজক্যা। জানি না, কি দেখেছিল ও এই দীন এক্ষিণের মধ্যে। তবে ওর মুখে শুনেছি, ওর ধারণা, বাঙালীরা সত্যিকারে ভালবাসতে জানে। ঘরের বৌয়ের মর্যাদা একমাত্র তারাই দিতে পারে। প্রেব কথায় হাসি পেয়েছিল। অমুরাধা তথন গত হয়েছে। ও হয়তো তার কোন থবরই রাগতো না। রাখলে কি আর কখনো পারতো এমন করে আত্মসমর্পণ করতে <sup>৬</sup>০০ ধন আর মান একসঙ্গে উজাড় করে তুলে দিলে উন্মাদিনী! এ কোন অমুকম্পার কথা নয়। নৈবেগ্ন সাজিয়ে স্বিত্য স্বিত্য দেব পূজোতেই মেতে উঠলো অনাঘ্রাতা নারী। কি সে নিষ্ঠা—কি সে আকুলতা। সময় সময় বড় ভয় হতো। মুথের হুধ সরে গিয়ে বিষের হাঁড়ি বেরিয়ে পড়তে কতক্ষণ। নারী তো শুধু আর প্রেমময়ীই নয় রুদ্রাণীও সে। যে হাতে স্থধা পরিবেশন করে সেই হাতেই খড়্গা ধরে। ... কিন্তু ভাগ্য সেদিন স্থপ্রসমুই ছিল। প্রে তথন জোয়ারের জলে গাতার কাটছে। থোজথবর নেবার সময় নেই ওর। প্রে ছাড়া শাবকের অকল্যাণ চিন্তায় হিংম্র বাখিনীর মতো যে গর্জে উঠতো দেও আর বেঁচে রইলোনা। প্রের বুড়ী মা মাঝ পথেই স্বর্গে গেলো। আমি স্বস্তির হাঁফ চেডে বাঁচলাম। না না, প্রতারণা আমি করতে চাইনি। মামুষ যা চায় তার সব কিছুই ছিল প্রের মধ্যে। হোক বিধর্মী—ভিন্ন সমাজ হৃহিতা, প্রে আমার জীবন সঙ্গীনীই।…প্রেও খুশীতে জগমগ। খুশীর বাঁধ ভেঙেই ওর কোলে আগন্তুক আসচ্চে। কত রঙিন কল্পনা মনের মণিকোঠায়। দারুণ শীত আসামে। ছ'জোড়া মোজা, টুপি, সোয়েটার—রাম না জন্মাতেই রামায়ণ রচনা শেষ হয়ে যায় প্রের। কিন্তু হায়রে নিয়তি! বর্ষার ঢল নেমেছে পাহাড়ের গা বেয়ে। সাত দিন অবিরত বৃষ্টি হচ্ছে। দোতলায় কাঠের ছোট্ট একথানি ঘর। সিঁড়িও কাঠের। প্রে সাত মাসের অন্তঃসন্থা। হঠাৎ একদিন জলের বালতি নিয়ে ওপরে উঠতে গিয়ে পা হড়কে পড়ে যায়। প্রায়্ম দোতলার কাছ থেকে গড়াতে গড়াতে এমে এক তলায়। আর কথা নেই, সঙ্গে সঙ্গে অচৈতত্য। চধিবশ ঘণ্টা পর হাসপাতালে চৈতত্য ফিরলো। কিল্প প্রে আর উঠে দাড়ালো না। তিনদিন পর মরা সন্থান প্রসব করতে গিয়ে জনের মতো চোথ বৃজ্লো। মবণের ঘণ্টাধ্বনি বোধ হয়প্র আগেই শুনতে পেয়েছিল। জ্ঞান হবার সঙ্গে সাপ্রস নয়নে কাদতে কাদতে নিজের অনামিকা থেকে থলে আংটিটা আমার কড়ে আঙ্বুকে পরিয়ে দিলে। বললে, ভট্চায়, আমাকে মনে বেখো। সন্থান হলে তাকে মানুষ করো। আমি আর বাচাবো না ।…

প্রের অম্বরোধ দীর্দকাল রক্ষা করেছি। এমন অনেক দিন গিয়েছে উপোস দিতে হয়েছে। তবু প্রের দেওয়া আংটিটা হাত থেকে খ্লিনি। আজ গুর্গা পণ ভঙ্গ করালো। তা আমি কি করবো? গুবার নিয়তি। আংটি বেচে হুগাকে টাকা দিয়ে এসে র'ত ভোর ভাবতে থাকে রামকান্ত। প্রে ক্ষেচ্ছায় নিজকে উজাড় করে বিলিয়ে দিয়েছিল। আব গুগা? না না না, এ পাপাচার —এ অভায়: ভাগবতের ঠাকুর, তুমি আমকে বাঁচাও। ভুল করেও দীর্ঘকাল আমি তোমাকে শ্বরণ করেছি। তুমি যদি সতা হও তাহলে আমাকে রক্ষা করো! আমি পালিয়ে যাবো এ চব থেকে। রক্ষা করো, বক্ষা করো

নিঝুম নিস্তন্ধ চর। রামকান্ত ছাড়া বোধ হয় কেউ আর জেগে নেই। ঘন ঘন বিবেকের ছোবল পড়তে থাকে রামকান্তর মগজে। অন্ধকারে ভেসে ওঠে প্রের ঘুটি সজল সকরুণ আয়ত আধি।…

সান্ধ্য জল ভরতে প্রতিদিন ময়নাই বাটে আসে। কিন্তু ময়না আজ বেলাবেলি সইয়ের বাড়ি গেছে। স্থ ডোবে ডোবে পেতলের বড় কলসীটা কাঁথে করে তুর্গাই আজ জল ভরতে আসে। বালি দিয়ে কলসীটা মাজতে মাজতে চোথ তুলে তাকায় পাট ক্ষেতের দিকে! বেশ পুষ্ট হয়েই বাড়ছে চারাগুলো। এরপর আছে দিতীয় দফা নিড়ানি। তাতেও একগাদা টাকার দরকার। ঠিকমতো যত্ন করতে পারলেই স্থফ্লের আশা করা যায়।… ভাবতে ভাবতে গঞ্জের দিকে চোথ ফেরায় হুর্গা। ওিক। কাছারির ঘাটে ও তো গ্রীনবোটই! গোধুলির আবীর রঙের সঙ্গে বোটের তলার সিঁহুরে রং একাকার হয়ে জল্ জল্ করছে। ও তো কুমার বাহাহুরেরই বোট। ঐ তো তাঁর নিশান উড়ছে প্রতীক চিহ্ন নিয়ে। ঠাকুর তাহলে এতদিনে দয়া করলেন। দ্বিতীয় দফা নিড়ানির ভাবনা তাহলে আর ভাবতে হবে না। জল যেভাবে বাড়ছে এভাবে বাড়লে আর পনেরো বিশ দিনের ভেতরেই কাজ আরম্ভ করতে হবে। তা হোক, নিড়ানি কেন, একেবারে কাটা, বাছাই, ধোলাইয়ের থরচা পর্যন্ত ঋণ নেবো। মায় ভট্চায মশায়ের টাকা।…মনের উল্লাসে জল ভরে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরে হুর্গা। উনি যদি ভাগবত পাঠে যাবার পথে দেখা করে যান তাহলে তথুনি ওকে থবরটা বলবো। আবার এমনও হতে পারে আমার বলবার আগে উনিই আস্বেন থবর বলতে।

তুর্গার ভাবনা ঠিকই হয়। ওর অনেক আগেই রামকান্ত দাটে বোট ভিড়তে দেখেছে। ওর গরজের চেয়ে রামকান্তর গরজ টের বেশা। প্রের আংটি গিয়েছে যাক কিন্তু রাথালের লেলিহান চোথ নিয়ত তেড়ে আসছে ওকে। টাকা প্রতি দিনে তৃ'পয়সা স্থদ। কাব্লিওয়ালাও যে হার মানবে। ভুটে কাছারিতে যায়। কিন্তু ক্থা বেশী কিছু হয় না। শুধু কুশলবার্তাই আদানপ্রদান হয়। ভক্তি গদগদ চিত্তে পদরজ মস্তকে ঠেকাতেও কপ্রর করে না। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। আজ-ভীষণ ব্যস্ত কুমার বাহাতর। সঙ্গে ইয়ার বন্ধু রয়েছেন জনকয়েক। আজ আর রামকান্তর মতো চাটুকারের প্রয়োজন নেই।…

রামকাস্ত নিজ থেকেই "কাল অসবো হুজুর" বলে চলে আসে। অনথক দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। ওতে বিরক্তির কারণই বাড়বে। না না, ভয়ের কিছু নেই। এইতো সবে এলেন। পথের ক্লাস্তি বলেও তো একটা কথা আছে। তা'ছাড়া সঙ্গে বন্ধুজন রয়েছেন। এর চেয়ে কি আর খাতির করতে পারেন? প্রসন্ধভাবেই তো কুশল জিজ্জেস করলেন। নিজের মনেই একথা সে কথা ভাবতে ভাবতে সন্ধার পর তুর্গার কাছে হাজির হয় রামকাস্ত।

বলার আগে নিজেই দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলতে থাকে, তোমার কপাল খুলল বউ-গিন্নী। লক্ষ্য করেছ বোধ হয় কাছারির ঘাটে বোট লেগেছে ?

হুর্গা ঘাড় কাত করেই সমর্থন জানায়। ওঠে কিঞ্চিৎ চাপা হাসি।
রাম্কান্ত গদগদ হয়েই বলতে থাকে, বলেছিলাম না, তুঃথ কারো চিরদিন
থাকে না। ভগবান আছেন। তাঁকে ডাকলে উদ্ধার তিনিই করবেন।

ভগবান তো আচেই। কিন্তু আপনেই তার উপলক্ষ। আপনে না দেখলে কারো আমারে বাঁচাইত, হুর্গা উত্তর করে।

না না, আমি কে ? তোমার বরাতেই সব হচ্ছে। কাল কুমার বাহাত্ত্র যেতে বলেছেন। আশা করি কালই সব ঠিক করে ফেলতে পারবো।

হ্যা ভাবনা আপনার। একটু বহেন, আমি তামুক ভইরা আনি। না থাক, বড় দেরি হয়ে গেছে। আমি এখন উঠি।

তা কি হয় ? বালো একটা থবর আনলেন মিঠাই খাওয়াইবার না অয় না পাল্লাম, তামুক ছিলুমও কি খাওয়ামু না।

কিন্তু ওরা যে আবার সব থোল করতাল নিয়ে বসে আছে, রামকান্তর কেন যেন আজ একটু আদর খেতে ইচ্ছে হয়।

এক ছিলুম তামাক খাইতে আর কত দেরি অইব! আনন্দ নতুন তাম্ক মাথচে, খাইয়া ভাহেন, বলতে বলতে উঠে যায় তুগা।

রামকান্ত থানিক একা একাই আকাশকুস্থম ভাবতে থাকে।

ভঁকোর মাথায় কল্বে বাসিয়ে ছুঁ দিতে দিতে থানিক পরেই ফিরে আসে তুর্গা!

রামকান্ত বোধহয় আকাশে সহসা পূর্ণিমার চাদ দেখে। তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে হু কোটা নিয়ে বলে, বউ-গিন্নী, ময়নার বিয়েটা তাড়াতাড়ি দিয়ে ফেলো।

হুগার পুরোনো ক্ষতটা হঠাৎ কেউ থেন পা দিয়ে মাড়িয়ে দেয়। দীর্ঘাস ছেড়েই উত্তব কবে, তাইত দিবার গেটিলাম ঠাকুরমশয়। কিন্তু কপালে সইল কই ?

প্রভূমশ্বলময়! তার লীলা-খেলা সব সময় আমরা ব্রে উঠতে পারিনে। যা হবার হয়ে গেছে। এখন আর দেরি করো না, কথকঠাকুরের কন্ঠ মুখর হয়ে ওঠে।

তুর্গা বলে, এহন ত কিছু করনই যাইব না! কাল অশুচ ( অশোচ ) না গোলে—

মেয়ের বিয়ে কাল অশোচের মধ্যেও হতে পারে, মৃথ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বাধা দেয় রামকান্ত।

না ঠাকুরমশায়, হা আমি করুম না। এমনেই ত বালো নাই তাতে আবার চৈদ্দ পুরুষের মন্নি কুড়ামু কোন ভস্তায় (ভরসায় )।

রামকান্ত যতথানি এগিয়েছিল ঠিক ততোখানিই পেছুবার চেষ্টা করে, না—

তা এই বলছিলাম কি তোমার যখন মত নেই তথন অশৌচ মিটে গেলেই করো। কিন্তু তারও আর বেশী দেরি কোথায়। দেখতে দেখতে কেটে যাবে।

আশীর্বাদ করেন তাই য্যান যায়। এহন ত কোন দিক দিয়াই সম্ভব না! পাট উঠলেই না কতা।

রামকাস্ত আবার একট় উৎসাহিত হয়। জোরে একটা স্থণটান দিয়ে উত্তর করে, তা তুমি যদি মত করে। তা হলে টাকার জন্ম কিছু আটকাবে না। ও তু'শই বলো আর পাচশই বলো কুমার বাহাতুরকে যা বলবো তাই হবে!

টেকা ছাড়াও মস্কিল আচে। নিশির বাপেরে ত জানেন, অশুচ না গেলে হায়-ই কি রাজী অইব ?

রামকান্ত বলে, বল তে। একবার বলে দেখতে পারি।

না না, গুরুদশার বছরে আমি আর গুব কাম করবার চাই না। আশীর্বাদ করেন, বছরডা বালোভাবে খুরুক।

তবে থাক। এখন উঠি তাহলে। গলার স্বরটা বেশ একটু শুক্ষ মনে হয় রামকান্তর!

তুর্গা তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে হুঁকোটা নিয়ে বেড়ার গায়ে ঝুলিয়ে রাখে। আঁচল গ্লায় জড়িয়ে গড় হয়ে প্রণাম করে রামকান্তকে।

স্থাোগের অবহেলা করে না রামকান্ত। পিঠের ওপর হাত রেখেই আশীবাদ করে। তুরাশার ঝড় বইতে থাকে বুকের ভেতরে।

## 11 25 11

চরফুটনগরের সমৃদ্ধি থেন দিন দেঁপে উঠছে। মাত্র দিন কয়েকের কথা— এরই মধ্যে নতুনের ছোপ পড়েছে চরে। বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে লকলক করছে সবুজ পাটের চারাগুলি। এক এক গাছা-স্বর্ণ-ছিলকারই প্রতীক ওরা। চরের চাষীর তো পোয়াবারো! থড়ের চালার পরিবর্তে ঢেউ-টিনের ঘর উঠছে সার সার। আর দিনকতক পরে হয়তো ওরাই হবে আসল জমিদার। গাড়লগুলি আছে শুধু নিজের কোলে ঝোল টানতে। একটু যদি বুদ্ধি থাকে। সামান্ত হয়তো ভূ'পাঁচ টাকা পকেটে পুরে গোটা চরটাকে বিলিয়ে দিয়েছে। আর ওদেরই বা দোষ কি। সিন্ধুক খোলা পেলে কে না চুরি করে। এদিক-টায় যে নজরই দেওয়া হয়নি। আরো বছর খানেক না এলে তো সবই উভাড়

করে দিতো দীম্ব বৈরাণী আর করিম ফকিরের কাছে। পশ্চিম অঞ্চলের মতে। যদি গোটা চরটা বিলি থাকতো তাহলে এক চর থেকেই লাট-কিন্তির অর্থেক উঠে আসতো। হতভাগারা যার খায় যার পরে তারই সর্বনাশ করলে।
নাং রাখাল আর বিকাশের ওপর ভীষণ বিরক্তি বোধ করেন রমেন্দ্রনারায়ণ। কিন্তু মুশকিল, প্রকাশ্যে কাকেও কিছু বলার উপায় নেই। সেরেস্তার, অলি-গলি ওদের হাতের মুঠোয়। এখন কিছু করতে হলে তুটোকে হাতে রেথেই করতে হবে।
নাংগড়গড়া টানতে টানতে ইতস্ততঃ ভাবছিলেন রমেন্দ্রনারায়ণ, রামকান্ত প্রবেশ করে। প্রভুকে চিন্তান্থিত দেখে প্রণাম ঠুকে নীরবেই অপেক্ষা করতে থাকে। রমেন্দ্রনারায়ণ প্রথমটা ঝাঁজিয়ে উঠতেই যাচ্ছিলেন কিন্তু হঠাৎ রামকান্তর মধ্যে একটা বিরাট সন্তাবনার বীজ আবিদ্ধার করে কেলেন। চরতে পাকে পাকে বাঁধতে হলে রামকান্তর সহায়তা একান্তভাবেই প্রয়োজন। এরকম চাটুকার হাতে থাকলে সবকিছুই গুছিয়ে ওঠা সন্তব। তাই গড়গড়ার নলটা হাতের মুঠোয় রেথে উদাত্ত কণ্ঠেই সন্তামণ জানান, আরে এসো—এসো ভট্চায়। দাঁড়িয়ে কেন, বসো।

শাংকায় হাঁপিয়ে উঠেছিল রামকান্ত—সম্ভায়ণে ঘাম দিয়ে জর ছাড়ে। 
রুগাকে নিশ্চিন্ত থাকতেই আখাস দিয়ে এসেছে। ভাগ্য আজ স্থপ্সয়ই।
কুমার বাহাত্বর বেশ থোশ মেজাজেই আছেন। সব চেয়ে নিরাপদ, উনি নিজেব 
ঘরটিতে একলা আছেন। সেবেস্তায় থাকলে কান ভাঙানি দেবার লোকেব 
অভাব ছিল না। তাছাড়া অপমান করলেও লোক জানাজানি হয়ে য়েতো। সব 
দিক থেকেই নিরাপদ কাছারির এই স্বকীয় ঘরটি। নায়েম, গোমস্তা, পাইক, পেয়াদা কারো হকুম না নিয়ে প্রবেশ করার উপায় নেই। বেটা মৃসা সিং 
দোরে ছিল না বলেই চুকতে পেরেছি। অর্ধচন্দ্র না দিলেও থেঁকিয়ে উঠকে 
পারতো। কিন্তু বরাত জারে আজ-অভ্যর্থনাই পাচ্ছি। তা করতেই হবে 
বাবা, বেরোবার মুথে যে শেয়াল বাঁ-হাত করে বেরিয়েছি। খুশীতে গদগদ 
হয়েই মুথোমুথি চেয়ারটায় বসে রামকান্ত। চেয়ার ছাড়া এ ঘরে ভিন্ন আসনের 
ব্যবস্থা নেই। এখানে মারা আসে তারা পদমর্যাদা নিয়েই আসে। অন্যদিন 
ভয় ভয় করলেও আজ আর ভয় হয় না রামকান্তর। উল্লসিতভাবেই জিজ্ঞেদ 
করে, দেশ গাঁয়ের থবর সব ভাল তো স্থার ?

রমেন্দ্রনারায়ণ হাসতে হাসতেই উত্তর দেন, আমাদের আর ভালো কোথায় হে ভট্চায, পোয়াবারো তো এখন তোমাদেরই। কি যে বলেন স্থার!

কেন, খারাপ কিছু বলছি নাকি? খাসা এক একটি শিশ্ব তোমার। নৈবেত্বের চিনির মতো ওদের মাথার ওপর নিশ্চিন্তে বসে আছ। তোমার মতো স্বথী আবার কে হে? কথা শেষ করে হাসতে হাসতেই নলটা আবার মুখে পোরেন রমেক্রনারায়ণ।

ফিকে নীল ধোঁয়ার কুগুলী ঘরময়ু-ছড়াতে থাকে। মনোহারী গন্ধে জিভে জল আদে রামকান্তর। এমন আমেজী নেশা কতকাল ভাগ্যে জোটেনি। কোলকাতার জীবনে নিজস্ব একটা মোরদাবাদী গড়গড়া ছিল ওব। অন্য সময় ফুরসত না হলেও শোবার আগে বেশ থানিকটা মৌতাত হতো। গয়া, বিষ্ণুপুর, আনারপুর যেদিন যে জায়গার জিনিসে অভিকৃচি।, এখন তো অতীতের জাবর কাটা ছাড়া আর কিছুই নেই। অভিকৃষ্টে রসনার রাশ টেনে জ্বাব দেয় রামকান্ত, সূথ তো কত! ধেইধেই করে নাচো আর হরি-মটর থান্য।

বল কি হে, শুধু হরি-মটর ! আর কিছুই না ? শুনেছি তো—না থাক। হরে, ভট্চাযকে তামাক দে। রমেন্দ্রনারায়ণ কি যেন একটা ইঙ্গিত করতে গিয়েও চেপে যান। প্রকাশ্যে শুধু রামকান্তর তামাক ললুপতারই ফয়সালা করেন।

তামাক দানের আদেশ হওয়ায় মনে মনে উৎফুল হয় রামকান্ত। কুমার বাহাত্ব তাহলে মনের কথা বৃঝতে পেরেছেন। কিন্তু ওটা কি বলতে চাইলেন! ত্যাঁর সদক্ষেই কি কিছু ইঞ্চিত করলেন! তবে তো দেখছি অনেক খবরই রাখেন।…না না, তা কি করে হতে পারে! যে কথা চরের কেউ জানে না সে কথা কুমার বাহাত্ব কি করে জানবেন? ওটা ওঁর স্বাভাবিক হাসি ঠাটা। ক্ষণেকের ত্শিন্তা বৃদ্বুদের মতোই মিলিয়ে যায়। তামাকেব প্রত্যাশায় বেশ চাঞ্চা হয়ে ওঠে রামকান্ত।

যথাসময়ে হরি এসে বেশ বড় কল্কের এক কল্কে তামাক দিয়ে যায়। হুঁকোটা অবশ্য গড়গড়া নয়—নারকেলের। তা হোক, রামকান্তর ওতে কিছু এসে বায় না। আসল মাল তো ঠিক আছে। খাঁটি বিষ্ণুপুরীই হবে—খাসা গন্ধ। মনের আনন্দে হুঁকো টানতে থাকে রামকান্ত।

রমেন্দ্রনারায়ণ কথার মোড় ঘোরান, কিছু বলবে নাকি হে ভট্চায ? রামকান্তর উত্তরের আগেই হরি এসে জানায়, ত্'জন আমিন কাছারি ঘরে অপেক্ষা করছে হুজুর। রামেক্রনারায়ণ ওদের এঘরে পাঠিয়ে দিতে আদেশ করেন। হরি ফিরেই যাচ্ছিল। আবার বাধা দেন, না থাক, ওদের বসতে বল, আমিই যাচ্ছি।

রামকান্তর মনের আনন্দ উবে যায়। বিষ্ণুপুরীতেও খেন আর আমেজ নেই। দিব্যি নিরিবিলিতে পাওয়া গিয়েছিল কুমার বাহাত্রকে। আর কিছুটা সময় পেলেই আসল কাজ হাসিল হয়ে যেতো। যা স্থলর পরিবেশ ছিল কিছুতেই না বলতে পাবতেন না। এখন আবার কে এসে মেজাজ বিগড়িয়ে দেয় তার ঠিক কি ? বেশ জোরে জোরে হুঁকো টানছিল, গতি ক্রমশঃ ঢিলে হয়ে আসে।

রামেন্দ্রনারায়ণ নলটা মৃথ থেকে নামিয়ে উঠে দাড়ান। বলেন, চলো হে ভটচায, কাছারিতে বসেই তোমার কথা শোনা যাবে'খন।

অগত্যা রামকান্তকেও উঠতে হয়। ত্রশ্চিন্তার গুরুভার ললাটের বলিরেথায় ফুটে ওঠে।

বামকান্ত চুপচাপই কাছারির এক কোণে এসে বসে। রামেন্দ্রনারায়ণ আমিনদের সঙ্গে যথারীতি নিজের।কাজ করে চলেন। রাথাল বিকাশও নিজ নিজ দায়িত্ব মতোই সাহাত্য করে যায়। আব ঘণ্টার মধ্যেই আমিনদের কাজ শেষ হয়। পাওনা-গণ্ডার বোল আনা বুঝে পেয়ে মনের খুশীতেই উঠে পড়ে ছ'জনে। তা থাতির মন্দ হলো না। চা, বিস্কৃট, মিষ্টি-মুখ যা হলো তাতে এবেলার মতো নিশ্চিন্ত! বমেন্দ্রনারায়ণও মহাখুশী। এত সহজে কাজ মিটবে আশা করেননি উনি। রামকান্ত বসে বসে ঝড়িকাঠ গুণছিল। ওকে চাঙ্গা করতেই হাঁক ছাড়েন, তুমি যেন কি বলছিলে ভট্চায় ?

রামকান্ত বিব্রত বোধ করে। দশজনের সামনে যে কুমার বাহাত্বর পূর্বকথার জের টানবেন তা ও ধারণা করতে পারেনি। তাই আমতা আমতা করেই জবাব দিতে চেষ্টা করে, না—কথা আর কি—মানে—

্একান্ত গোপনীয় কি ?—মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বমেক্রনারায়ণ শুধোন।

শুক্ষ হাসি হেসেই রামকান্ত বলে, কি যে বলেন স্থার! নায়েবমশায় আর বিকাশবাবুর সামনে বলবো তাতে আবার গোপনীয়তার কি থাকতে পারে।

না, চলো ও ঘরেই যাই। আমার আবার 'ফাইলটা' দেখা হয়নি; অবস্থা বুঝে পরিবেশটা হান্ধা করে দেন রামেক্রনারায়ণ। রামকান্ত স্বস্তির হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। উঠতে গিয়ে রাখালের সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে যায়।

নিকেলের চশমার ফাঁক দিয়ে তির্যা দৃষ্টি হানছিল রাখাল। চোখোচোখি হতেই ল্র কুঁচকিয়ে সেরেস্তার খাতায় দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। অপমানে মগজের পোকাগুলি কিলবিল করে ওঠে। অবশ্য এসব ছোটখাটো মান অপমান চেপে যাওয়াই ওদের পদ-রীতি। পোকাগুলি এক লহমায় যেমন ঝংকার দিয়ে উঠেছিল এক লহমাতেই আবার তেমন শাস্ত হয়। ঈষং হাসিই খেলে নিয় ওঠে। ও জানে, কুমার বাহাত্ব যত ঢাক-ঢাক-গুড়গুড়ই করুন না, চরের কোন খবর ওর কাছে চাপা থাকবে না। চাধা-ভূষা মাত্রেই জানে, এ শর্মাকে ফাঁকি দিয়ে কোন কিছু হরার নয়! উনি তো তুচ্ছে, স্বয়ং বৃটিশ সরকারেরও ক্ষমতা নেই ওদের অধিকারে হাত ছোঁয়ায়। এ বাবা তাকেয়া ঠেস দিয়ে গড়গড়া টানা আর মদ মেয়েমাত্ব্য নিয়ে ফাইনিছি করা নয়। রীতিমতো মগজের ব্যাপার। সেরাখালের মনে মনে হাসিই পায়।

রাথাল আর বিকাশ কি ভাবলে সে তোয়াক্কা রমেক্রনারায়ণ করেন না।
পুলিশ আর লাঠি যতক্ষণ আছে ততক্ষণ সব ঠিক আছে। প্রজাই হও আর
নায়েব গোমস্তাই হও গুঁতোর চোটে সব ঠিক। এতদিন দেখিনি—সিঁব
কেটেছো। এখন আর চালাকিটি চলছে না।…রাথাল বিকাশকে পরোয়া না
করে রামকাস্তকে সঙ্গে করে পুনরায় এসে নিজের খরে বসেন রমেক্রনারায়ণ।
রামকাস্তকেই বাজিয়ে দেখবেন, কতদূর এগোনো যায়। সম্ভব হলে চুপি চুপি
নিজেই এগিয়ে যাবেন। গাড়লদের যতদূর এড়িয়ে চলা যায় ভতোই মঙ্গল।
ওদের দৃষ্টি তো শকুনের দৃষ্টি। কেবল পকেট ভারী করবার তাল।…

মনিবের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যে অন্তরে ধা লাগলেও বাহ্যিক সামলে নেয় রাখাল। কিন্তু মনের আগুন বেড়েই চলে। স্টেটের কি এমন ক্ষতি করেছে ওরা। চর তে। এতদিন কাছিমের পিঠের মতো সামান্ত একটা বালির ঢিপিছিল। শীতে জাগতো বর্ধায় তলিয়ে যেতো। বৃদ্ধে করে দীহু আব করিমকে বিলি-ব্যবস্থা দিয়েছিল বলেই না আজ শস্তুত্তামলা এক উর্বর ভূমিতে পরিণত হয়েছে। কই, কতবার তো ঘাটে পান্সী ভিড়িয়ে হৈ হুল্লোড় করেছেন। কিন্তু কোনদিন তো কিছু করতে দেখিনি। বাড়া ভাতে কাটি দিতে স্বাই পারে। তুটো পয়সাই না হয় খেয়েছি, কিন্তু ও চর গড়লে কে থ মানুষ তো আর দৈবক্ত নয় যে ভূত ভবিশ্বৎ স্ব জানবে। আর পয়সার কথাই যদি ওঠে

তাই বা এমন কি। একজন পদস্থ নায়েব যদি বছরে তিন শ টাকা বেতন পায় তবে সে চুরি করবে না তো বসে বসে আঙুল চৃষবে নাকি। তাছাড়া চুরিই বা একে বলবো কেন? এতো মগজ খাটিয়ে নেওয়া রীতিমতো পারশ্রামক। নজরানা, সেলামী, প্রণামী নিয়ে ওরা কোন ধর্ম পুত্তুরের কাজ করেন ?…রামেন্দ্রনারায়ণ আর রামকান্ত উঠে গেলে আপন মনেই গজরাতে থাকে রাথাল।

সহকর্মী বিকাশ পাশে বসেই খাতা শিখছিল। সেও নিজেকে অপামানিত বোব করে। আসর ফাকা পেয়ে রাখালের উদ্দেশ্যে ফেটে পুড়ে, তামাসাটা দেশলেন তো দাদা ?

র্ত্ত, ন্যাপার বেশা স্থবিধের ঠেকছে না। ভট্চায় দেখছি আমাদের মাথার ওপর দি য় ছড়ি ঘোরাতে ব্যস্ত। একটু কড়া নজর রেখো, হিসেবের থাতায় নজর রেথেই জবাব দেয় রাথাল।

অতো ভাবছেন কি। একটু সব্র করুন না, ও বোয়ালের ডিম বোয়ালেই ভাঙবে। কথায় বলে না, 'উই পোকার পাথা হয় মরিবার ভরে!' মৃ্চ্চি হাসতে থাকে বিকাশ।

মারণ অস্ত্র আমার হাতেই আছে হে। তবে কি জানো—না না, যা ভাবছো ব্যাপার অতো সোজা নয়। দেখছো না, ছদিনেই কেমন উড়ে এসে জুড়ে বসেছে ভট্চাযটা ? আমার তো মনে হয়, নিগৃঢ় কোন রহস্ত আছে এর ভেতরে।…

ও যতো রহস্তই থাক, দাদার চোখে ধুলো দেবার সাধ্য কারা নেই।

হে হে হে, কি যে বলো, আমরা হলেন মুখ্য-স্থ্য মান্ত্য, তেনাগে! সঙ্গে কি আমরা পারি।

চুপ করুন দাদা, হরে বেটা আসছে।

ছঁ, ও শালা তো আবাব পিয়ারের চাকর। সব কথা ওর বাপের কাছে গিয়ে এক্ষুনি লাগাবে।

রাখাল বিকাশ মুখ বুজেই কাজে মন দেয়। হরি এসে আমিনদের এঁটো কাপ ডিস নিয়ে চলে যায়।

রামকান্তকে সঙ্গে করে পুনরায় আপিস ঘরে এসে বসাই ঠিক ছিল। কিন্তু সামান্ত এই পথটুকু আসতেই মত বদলে কেলেন রমেন্দ্রনায়ায়। আপিস ঘরে না বসে সোজা এসে শয়ন ঘরেই ঢোকেন। সমস্ত অন্তঃপুর থাঁ থাঁ করছে। একা হরি ছাড়া আর কেউ নেই। থাওয়া, থাকা, শোয়া, সবই তো গ্রীনবোটে। বাড়ির মেয়েরা কেউ কখনো এলেই এ ঘর-দোরে পা পড়ে। খেয়াল-খুলি হলে এককও কোন কোন সময় রাত কাটান। আসবাব পত্রের বিশেষ বাড়াবাড়ি নেই। খানকয়ের যা' আছে সবই আভিজাত্য পূর্ণ। ঘরে এসে একটা ডেক-চেয়ারেই গা এলিয়ে দেন রমেক্রনারায়ণ। রামকাস্ত থ বনে যায়। কি করতে চান কুমার বাহাত্র ওকে নিয়ে! শেষ পর্যস্ত কি অর্ধচক্রই আছে নাকি অন্টে!…দাঁড়িয়ে দাঁড়েয়ে ভাবছিল রামকাস্ত। রমেক্রনারায়ণ সম্ভাষণ জানান, দাঁড়িয়ে রইলে কেন হে, বসো?

রামকান্ত না বলতে পারে না। জড়সড় হয়ে একটা মোড়ার ওপর কোন রকমে বসে পড়ে।

রামেন্দ্রনারায়ণ হুন্ধার ছাড়েন হরির উদ্দেশ্যে!

ভাক কানে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে হরি ছুটে আসে। ইঙ্গিত মাত্র আলমারি খুলে পুরো একটা বোতলই বার করে। বিলেতী মদ। স্থদৃশ্য লেবেল আঁটা—তক্তক্ করছে রং। না, রামকান্ত হয়তো দম বন্ধ হয়েই মরবে আজ। পূর্বস্থৃতিই মনে পড়ে ওর। শহর জাবনে কতদিন আস্বাদন করেছে এ চীজ। কি অমৃতই না সাগরপারের মানুষ তৈরী করতে জানে। জিভে ঠেকাতেই দেহ মনে নেমে আসে সঙ্গীবতা। এই তো আসল দেব-ভোগ্য জিনিস। এ ক'বছর চরে তো শুধু হিরি-মটর চিবিয়েই কাটছে। ভাগ্য—ভাগ্য, মানুষ ভাগ্যের দাস।—জিভের জল সম্বরণ করা দায় হয়ে ওঠে রামকান্তর পঞ্চে।

হিসেব মতো হরি তুটো প্লাসই বার করে ! স্বচ্ছ জাপানী কাঁচের প্লাস। এই প্লাসেই এ রকম স্থধা মানায়। সোডার বোতলটা খুলতেই রামেন্দ্রনারায়ণ ইিদ্ধিত করেন । হরি বেরিয়ে যায়। একটু সোডা মিশিয়ে প্রথম পাত্র টেনে নেন উনি। দিলটা চাঙা হয়ে ওঠে। রামকান্তর ইচ্ছে হয় ছুটে পালায় এখান থেকে। রমেন্দ্রনারায়ণ সবই বোঝেন! বুরেই স্থাগত জানান, কি হে ভট্টায়, চেয়ে চেয়ে দেখছো কি ? চলবে নাকি তু'চার পাত্র ?

ত্র'চার পাত্র—ত্র'চার পাত্র কেন গোটা বোতলটাই ওর দরকার। কিন্তু চরের বৈরাগীগুলোই যে মাঝ পথে কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। সকালে খালি পেটে টানলে ধকল সামলানো দায় হয়ে উঠবে! তা'ছাড়া রাখাল গোদাইয়ের হাবভাবও স্থবিধের ঠেকছে না। পাঁচ কষা মাখা, আড়ে-ঠারে কথাটা দীয়ু বৈরাগীর কানে দিলেই সর্বনাশ। একদিন ফুর্তি করতে এসে দশ দিনের ভাত বন্ধ। চরে হয়তো আর থাকতেই দেবে না। তেন্তুর্যামী মন লাফাতে থাকলেও বাহ্যিক তেমন উৎসাহ দেখাতে পারে না রামকান্ত।

ওকে নিরুত্তর দেখে রমেক্রনারায়ণ পূর্ব কথার জের টানেন, কি হে, সাড়া শব্দই দিচ্ছ না যে? নাও, টেনে নাও এক পাত্র, দ্বিতীয়বার নিজের গ্লাস পূর্ণ করতে গিয়ে ছটো গ্লাসই পূর্ণ করেন।

রামকান্ত দ্বিধা জড়িত কঠে বলতে থাকে, না, আমি ভাবছিলেম—সকাল বেলা—স্নান আহ্নিক কিছুই হয়নি—

রমেক্রনারায়ণ মৃথের কথা কেড়ে নিয়ে সায় দেন, তুমি আমায় হাসালে হে ভট্চায। এ তো হলো মা কালীর নিতা ভোগের সামগ্রী। ইচ্ছে হয় নিবেদন কবে নাও।

না স্থার, এখন থাক।

বুঝেছি, বৈরাগীদের ভয়। তা কিছু ভেবো না। বাগান থেকে তুলে এনে গোটাকয়েক নেবুপাতা চিবিয়ে নিয়ো, কেউ টের পাবে না। নাও, আরম্ভ করো, রমেন্দ্রনারায়ণ দিতীয় পাত্র টানতে থাকেন।

রামকান্তও আর ভাবতে পাবে না। মায়ের নাম শ্বরণ করে পুরো মাসটাই এক দুমে টেনে নেয়।

সাবাস, তুমি তো দেখছি পাক। খেলোয়াড় হে ভট্চায। আবার পাত্র পরিপূর্ণ হয় আবার ডু'জনে নিঃশেষ করে।

নেশায় ছু'চোথ ঝিমিয়ে আসে রমেক্রনারায়ণের। টেনে টেনেই বলভে গাকেন, এগার বলহে ভট্চায, কি ভোমার বক্তব্য।

রামকান্ত এত সহজে কাবু হবার নয়। তাছাড়া ওর অভ্যস, নেশা হলে ধানগন্তীর হয়ে বসে থাকা। একটা উদ্গার তুলে সবিনয়েই জবাব দেয়, বক্তব্য আর কি স্থার, মধু মণ্ডলের বেটার বউ আপনার কাছে আরো কিছু

আরে ছো ছো, তোমার তো হে রসবোধ নেই ভট্চায! আর একটু হলে গোলাপী নেশাটাই মাটি করেছিলে। ও সব চাষাভূষোর মুথে ঝাটা মারো, ভাল কোন মালের সন্ধান থাকে তো বলো—রমেক্রনারায়ণ ঝংকার দিয়ে ওঠেন।

উত্তর শুনে রামকান্ত নেশার মুখেও আঁৎকে ওঠে ? রক্ষা হুর্গাকে নিয়ে

টানাটানি করছেন না। তা হলেই তো হয়েছিল আর কি। কাজ নেই বেশী ঘাঁটিয়ে। তুর্গাকে সোজা গিয়ে বলা যাবে, এত কম টাকা দিতে কুমার বাহাত্বর রাজী নন। বেশী নাও তো ব্যবস্থা হতে পারে। টাকা ধার পেতে ওর কোন অপ্রবিধা হবে না। দীম্বকে বললেই সে নিতাই সা'র কাছ থেকে নিয়ে দিতে পারবে। হয়তো এতে ও কিছুটা ক্ষুর হবে। তা হোক, কুমার বাহাত্বের পালায় পড়লে তো ঠিকেই ভূল হয়ে যাবে। না না, তুর্গকে কিছুতেই কুমার বাহাত্বের ম্থোম্থি এনে দাঁড় করানো যায় না। আমারই আগে ভেবে দেখা উচিত ছিল। যদি সম্ভব হয় নিজেই চেষ্টা করবো। মাত্র তো শ'তিনেক টাকা। যেভাবে থাতির করছেন দিলে দিতেও পারেন…পর পর পাত্র টানতে ভাবতে থাকে রামকান্ত।

পাত্রের পর পাত্রে ত্'জনেই বুঁদ। রামকাস্তর শক্তি নেই উঠে বাড়ি যায়। রমেক্রনারায়ণও নাওয়া থাওয়া ভূলে যান। চাট হিদেবে সামাত্র যা ভাজাভুজিই পেটে পড়েছে। বিকেলে চারটে নাগাদ ঘোর কাটে। স্বাঙ্গ ঝিমঝিম করতে থাকে। এখন দরকার স্থান করে কিছু মুখে দিয়ে গ্রীনবোটে হাওয়া খাওয়া। হরি বাড়ির ভেতরেই স্থানের জল দেয়। একে একে তু'জনেই বালতির পর বালতি জল ঢেলে কিছুটা সঙ্গ হয়।

গ্রীন্মের মেঘমৃত্ত আকাশ। স্থা ত্বৃত্বৃ: আবীর মাখামাথি দিগ্ বলয়।
মিষ্টি আমেজ বাতাসে। নতুন জলে একটু একটু করে ফেঁপে উঠছে বংশী
ধলেশ্বরী। স্রোতের বেগে সাড়া জাগছে। রামকাস্তকে সঙ্গে করে গ্রীনবোটে
এসে ওঠেন রমেন্দ্রনারায়ণ। চিরাচরিত অভ্যাস মতো ছাদের ওপর এসেই
বসেন ডেক চেয়ারে। লেজুড়টির মাতা রামকাস্তও একটি মোড়ার ওপর।
মাঝিরা দাঁড় টেনে থানিক উজাতে থাকে। তারপর পাড়ি দিয়ে এসে নোঙর
কেলে বৈরাগীর-থালের মুখে। রামকাস্থ্য ইচ্ছে নয় এভাবে এথানে অপেক্ষা
করে। বেশ তো চলছিল মাঝ দরিয়া দিয়ে। ঘুরে ফিরে হাওয়া থাওয়াতেই
তো আনন্দ। কিন্তু রমেন্দ্রনারায়ণের ঐ এক ঝোঁক, বেড়াতে বেরোলেই খালের
মুখে এসে দাঁড়াবেন। এ সময়ে চরের ঝি বউরা সান্ধ্য জল নিতে ঘাটে আসে।
কে জানে, ময়না না এসে তুর্গাও আসতে পারে। কিন্তু করবে কি ও।
কুমার বাহাত্রকে তো আর জোর দিয়ে কিছু বলার উপায় নেই। এখন
ভালয় ভালয় সন্ধ্যাটা উত্রোলেই ভাল। ভাগবত পাঠে যাওয়া আজ তো
হতেই পারে না। সারা দিন ভাত থাওয়া হয়নি। অবসাদে চুল আসছে। এখন

চাঙ্গা হতে হলে চাই কিছু ভাল থাবার ও দঙ্গে আবার হ'চার পাত্র। তা বোটের হেঁশেল থেকে তো বেশ মিষ্টি গন্ধই ভেদে আসছে। অন্থপানের ত্রুটি হবে না নিশ্চয়। থানদানী মানুস, এটুকু জানবেন বই কি। পাশে বদে রামকান্ত আপন মনেই ইতস্ততঃ ভাবছিল। হঠাৎ ঘাটের দিকে চোখ পড়ে। ও কে! হুগা না! এ সময়ে ও কেন জল নিতে এসেছে! সারাদিন এত জল দিয়ে কি হয় ওদের প্রধু তো তিনটে প্রাণার সংসার। এ সময়ে ঘাটে না এলেই কি নয়! না না, আজ তো সোমবার, বাবার উপোদ। অন্তের জলে ব্রুত হবে না। কিছু ঘাট যে একেবারে ফাকা। আর একটু বেলাবেলি এলে কি দোস ছিল, রামকান্ত বড় অস্বন্তিতে পড়ে।

রমেন্দ্রনারায়ণ এতক্ষণ নীরবেই বসে বসে গড়গড়া টানছিলেন, সহসা মুখ খোলেন। রামকান্তকে লক্ষ্য করেই শুখোন, মালটি কে হে ভট্চায ?

তুর্গা পেতলের কল্সীটা চক্চকে করে মেজে বুক-জলে এসে নামে। থালের মৃথ কিছটা দূরে হলেও গাট থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। লজ্জায় তাই বোটের দিকে পেছন ফিরেই গলা পর্যন্ত ডুবে কাপড় কাচতে থাকে। গোধূলির আবীর রাগে ওর গৌরবর্ধ বাত যুগল দেখে মনে হয় তুটো রাজহংসীই যেন অবিরভ্ত ডুবছে আর উঠছে। কাপড় কাচা হয়ে যায়। এরপব মাত্র একটা ডুব। ভিজে কাপড় স্বাধ্বে জড়িয়ে কল্পী কাথে ঘাট থেকে উঠতে যায়। রামকান্তর নজর এড়ায় না। অপলক নেত্রে চেয়ে গাকে। মন্মোহিনীই যেন রূপ-সায়র থেকে নেয়ে উঠলো। রমেক্রনারায়ণের প্রশ্নের কোন জবাবই দিতে পারে না। কাছে থেকেও যেন শুনতে গায় নি কি উনি জিজ্ঞেদ ক্ষাত্রন।

রামকান্তকে নিরুত্তর দেখে পাশ ফিরে তাকিয়ে বিশ্বয় প্রকাশ করেন রামেন্দ্রনারায়ণ, মূচ্য গেলে নাকি ও ভট্টায ?

আজে না, আমি স্থাস্ত দেখছিলেম। কি অপূর্ব রং বৈচিত্রা; হকচাকয়ে উঠে উত্তর করে রামকান্ত।

স্থান্ত দেখছিলে না স্থম্থীকে ?—পান্টা প্রশ্ন কবেন রমেন্দ্রনারায়ণ। কি যে বলেন স্থার !—**রামকান্ত**র মুখে শুদ্দ হাসি।

না, আপাতত বিশেষ কিছু বলছিনে। শুধু জানতে চাই—স্থান করে যাচ্ছে ও মালটি কে ?

রামকাস্তর বৃকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। ইচ্ছে করে, শয়তানটার গালে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দেয়। স্বী জাতির সম্ভ্রম রেখে কথা বলতে জানে না লম্পট ! ে কিছ উপায় নেই। রাখাল গোসাই-ই হাত পা বেঁধে ফেলেছে। টাকার জন্ম এখন তো বেশ কড়া তাগাদাই গুরু করেছে গোসাই। কুমার বাহাত্বর ছাড়া আর আশা কোথায়। যত অপমানেরই হোক ওঁর মন যুগিয়েই চলতে হবে। ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সবিনয়েই উত্তর দেয় রামকান্ত, ওর কথাই তো বলছিলেম স্থার। মধু মওলের বেটার বউ ? কিছু কর্জ চায়।

তাই নাকি হে! তোমার তো দেখেছি পোয়াবারো, মৃচকি মৃচকি হাসতে থাকেন রমেক্রনারায়ণ।

রামকান্তর সর্বাঙ্গে যেন জল বিচ্টির চাবুক পড়ে! তবু শুক হাসি হেসেই সমতা রক্ষা করে, কি যে বলেন স্থার। খব ভালো মেয়ে ও।

খ্ব ভাল না হলে কি আর তুমি ওর ভালর জন্ম এত আঁকুপাঁকু করছো। যা'হোক, কত টাকা চাই ওর, আমি দেবো।

টাকা তো ঢাই তিন শ' এখন আপনি যা দেন।

তিন শ! বডেডা বেশী হয়ে যাছে না কি?

কিন্তু ওর কমে যে পাট চাব উঠবে না স্থার।

বেশ, দেবো টাকা। কাল ওকে বোটে আসতে বলো।

বোটে আদা কি ওর পক্ষে উচিত হবে স্থার ?

তোমার তো দেখছি গভীর নীতিজ্ঞান হে ভট্চায। বেশ. *তাখলে* না আসবে!

যদি বিশ্বাস করেন তাুহলে একটা কথা বলতে চাই স্থাব।

বেশ বলো।

টাকাটা আমার হাতে দেবেন, আমি ওকে দিয়ে আদবো।

কৌশলে কাজ সারতে চাও তো ?

আপনার চোথে ধুলো দেবার স্পর্ধা আমার নেই গ্রার। তমস্থকে গ্রামি ঠিকই সই করিয়ে আনবো!

শুধু সই, আর কিছুই না? ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হাসতে থাকেন রমেন্দ্রনারায়ণ।

রামকান্তর সর্বাঙ্গে আবার জালা ধরে। মনে মনেই ভাবতে থাকে, তুমি যা ভাবছো শয়তান ও সে ধরনের মেয়ে নয়। তুর্গার রূপ দেখছো, কিন্তু গাতের থাড়া দেখোনি! মরবে—ছুটফট করেই মরবে।…প্রকাশ্যে বলে, তুথিনী নারী, আপনাকে আর কি দিতে পারে?—বুঝেও ধেন বোঝে না রামকান্ত!

তুমি দেখছি এখানেও ভাগবত আউড়াতে শুরু করলে হে। যাক, টাকা যখন দিচ্ছি—তথন স্থদ উস্থলের ভার আমার ওপরেই থাক। কাল সকালে কাছারিতে এসো—ব্যবস্থা করে দেবো।

কাছারিতে—

ভয় নেই, আপিস পরে বসেই সব ঠিক করে দেবে।! কেউ টের পাবে না।
জানি হুজুরের দয়ার শরীর। বেচারা বেঁচে যাবে স্থার। বডেডা ঠেকায়
পড়েছে। এখন তাহলে উঠি ?

वला कि दश, थात ना ? जान थावाव আছে कि छ।

না গ্রার, শরীরটা বড়েছা খারাপ লাগছে। তাছাড়া জানেনই তো ভাগবতের আসরে একবার না গেলে নয় !

ভাগবতের আদরে না ভগবতীর আদরে তে ?

আপনি বডেচা লজ্জা দিতে পাবেন স্থাব !

বলো কি হে, এখনো দেহে লজা আছে। তা বেশ, এসো তাহলে।

রামকান্ত হাপ ছেড়ে বাঁচে। মদের আব এখন ওব কোন প্রোজন নেই।
মদের চেয়ে সেরা নেশা এইমাত্র কুমার বাহাওর ওকে দিলেন। ছুর্গাকে আজই
গিয়ে খবরটা দিতে হবে। কাল সকালেই তো হাতে টাকা আসছে। কমাই
নায়েবটার হাত থেকেও কালই মৃক্তি মিলবে! তারপর কিছদিন অপেক্ষা করা।
ময়নাব বিয়েটা চুকে গেলেই একেবাবে নিশ্চন্ত। কুমার বাহাত্রকে এ কটা
দিন চাটুবাক্তিঃ ভুলিয়ে রাখতে হবে। ভারপর ছুগা খদি সায় দেয় ছেড়ে চলে
যাবো এ চর। ভাবতে ভাবতেই উঠে দাড়ায় রামকান্ত। হাত বাড়িয়ে চরণ
পুলো মাথায় নেয় রমেক্তনারায়ণের! তাবপর খুণীতে পা চালিয়ে দেয় মণ্ডল
বাড়ির দিকে।

বমেক্রনারায়ণের মনেও খুশীর বান ডাকে। একাকীই চরের দিকে চেয়ে চেয়ে শিস দিতে থাকেন।

## 11 22 11

পাঁচই আষাঢ় রথযাত্রা। বাছ পাট চরতুটনগর ও চরধল্লার চাষীরা মন্দ পায়নি। রথযাত্রায় শুভ সাইদ হবে। প্রত্যেকেই অপেক্ষায় আছে। এ পর্যন্ত কেউ একগাছা পাটও বেচেনি। মাসের প্রথম দিকেই যথন শুভক্ষণ মিলছে

তখন আর অদিনে-অক্ষণে বেচে বরাত থারাপ করবে কেন। পাটের সেরা ভভক্ষণ রথের সাইদ! এ সময় কেউ কাউকে ঠকায় না। ফডেরাও মাপ-জোখ ঠিক রাখে। শুভক্ষণে ধারের কথা তো কেউ মুখেই আনবে না। অনেক দায় দায়িত্ব গেছে তবু রথযাত্রার আগে কেউ পাটে হাত দেয়নি। বেশ ভাল ফলন হয়েছে এবার। বাছ পাটই রং, পদ, লম্বায় প্রায় গাছ পাটের সমান দেখাচ্ছে। চাহিদা থাকলে গত সনের তুলনায় এ সন অনেক বেশী দর পাওয়া যাবে। গত পাঁচ বছরের মধ্যে এত ভাল ফসল এ অঞ্চলে ফলেনি। ঈশ্বর করলে রক্তচোষারা আর স্থযোগ পাবে না। এই ওদের শেষ কামড়। টাকা প্রতি মাসে তু'আনা তিন আনা স্থদ। কসাই ছাড়া ওদের আর কি বলা যায়। নিক, ওদের ঘাটের কড়ি এই শেষবারের মতো উপায় করে নিক। চরের মামুষ আর সামনের সন থেকে ওদের দোরে হাত পাততে যাবে না। ওদের টাকা ওদের ঘরেই ছাতা ধরবে । . . আশায় আশায় দিন গুণতে থাকে চরের ঢাষী। পলানের গস্তি ত্বটো অনেকদিন থেকে অকেজো হয়ে ঘাটে পচছে। রথে পাট বয়ে নেবার ও তুটোই হলো সবচেয়ে ভাল ব্যবস্থা। একটাতে যাবে পাট আর একটাতে চরের সব মাত্ম। হাতাহাতি ধুয়ে পুঁছে গাব দিয়ে সকলে মিলে আবার সচল করে তোলে গস্তি ছুটোকে। কে কত মণ পাট নেবে তার ফদ হয়। হাজার মনী গস্তি! বাছ পাট আর এত কোখেকে হবে। বড় জোর হু'শ আড়াইশ মণ। প্রয়োজন হলে পাটের নৌকায়ও জনকয়েককে যেতে হবে! সকলে মিলে একতে যাবে । একসঙ্গে আনন্দ উৎসব করবে : ... চরময় নৃতন করে সাডা জাগে।

বাছ পাট তুর্গাও মন্দ পায়নি। শেষ পর্যন্ত অনেক ভেবেচিন্তে রমেন্দ্রনারায়ণের কাছ থেকে তু'শর পরিবর্তে মাত্র দেড়শ টাকা কর্জ করেছে ও।
রামকান্তর কাছে সভিয় ওর ক্বভক্ত থাকা উচিত। স্থদ খুবই কম! টাকা
প্রতি মাসে মাত্র এক আনা। বাছ পাট বেচে নিঃসন্দেহে চাষের অন্তান্ত খরচা মেটাতে পারবে। তারপর আসল পাট বেচে এককালীন সমস্ত ঋণ শোধ করা যাবে। ঠাকুর করলে তা খুব পারবে।

এখন আর আশংকার কিছু নেই। রামকান্তর আলাপ-আচরণও দিন দিন বেশ ভব্র হয়ে উঠছে! এক দিন ওঁকে ভুল বোঝাই হয়েছিল। নিয়মিত ভাগবত পড়া মাছুন—ওঁর কেন মতিভ্রম হবে! তবে মুশকিল হয়েছে কুমার বাহাত্রকে নিয়ে। প্রতিদিন বিকেলে এসে খালের মুখে বোট বাঁধেন। ছাদের ওপর ভেক চেয়ারে বসে একদৃষ্টে ঘাটের দিকে চেয়ে থাকেন। বউ-ঝিরা সকলেই এ নিয়ে কানাকানি করছে। মোড়লদের মধ্যেও কথাটা উঠেছে। কে জানে, কি থেকে কি হয়। চরে তো একমাত্র আমিই ওর টাকা নিয়েছি। কিছু হলে সামারই দোষ পড়বে। বেশ ছিল, এতদিন ময়নাই বিকেলের জল ভরতে আসভো। কিন্তু মেয়েটারও যেন কি হয়েছে, এখন আর কিছুতেই বিকেলে ঘাটে আসতে চায় না। ক্ষেন্তিই নানা কথা উঠিয়ে লজ্জায় ফেলেছে ওকে। তা নিশিকে দেখে একটু হাসলে কিংবা হুটো কথা বললে কি এসে যায়। কই আর তো কেউ কিছু বলে না। ঐ নচ্ছাবটাই যত গোলমালের মাঝকাটি… ভাবতে ভাবতে কলসী কাথে ঘাট থেকে উঠতে যায় হুগা। মুখ তুলতেই বমেক্রনারায়ণেব সঙ্গে চোথোচোগি হয়ে যায়। বড় অস্বস্তি বোব হয় ওব।

চৌঠা আষাত সন্ধাায় পাট বোঝাই শেষ হয়। যে যার মাল নিজের হাতে শাজিয়ে গুছিয়ে দেয়। একখানা গন্তিব অর্থেকিটাই ভরে না। ঠিক হয়, পাটেব গস্তিব পেছনেই দয়াল চানের আদব বসবে। মাতুর, একভারা, পান, তামাক ঠিক মতোই ওঠে। কবিম, পলান, দীন্ত এরাই যাবে গভিতে। কারে কোন চ্যাংড়ার ঠাই সংগ না এখানে। ওরা সকলে যাবে আর একখানা গন্তিতে। কিন্তু মুশকিল হলো, প্রথমে লোক যা যাবার কথা ছিল এখন তাব চেয়ে দেড়া লোক যাবার জন্ম বায়না এবেছে। চরধন্নার পাটেই দ্বিতীয় গস্তি-ধানা বোঝাই হয়ে যায়! ছেলেপুলে আর মেয়েদের তো জাংশ একট বেনী চাই-ই ৷ তাছাড়া এতে৷ আর মালামাল নয় যে একটার ওপর মার একটা চাপবে। বৃষ্টি না গাকলে অবশ্য ছৈয়েব ওপবও জনকয়েক যেতে পাববে। কিন্ধ দে তো শুধু পুক্ষদের গক্ষেই সম্ভব। ছেলেপুলে মেয়েদের জন্ম আর একথানা আজ মাঝ রাত্রে নোকো ছাড়বে, পরের দিন সমস্ত দিন-রাতই নৌকোতে থাকতে হবে। এই স্থদীর্ঘ সময় এতগুলো লোক শুধু মুড়ি, চিঁড়ে থেয়ে থাকতে পারে না। রাল্লা পাওয়ার যোগাড়ও রাথতে হবে। রথ দেখা আর কলা বেচাই একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। আনন্দ উৎসবটাও বড় কম হবে না। এতদিন সকলে প্রাণপণে ক্ষেতে খেটেছে। কিছুদিন পর আবার খাটুনী আসছে। মাঝখানের এই কয়েকটা দিন একটু জিরিয়ে নেওয়া। পাট কাটা, জাগ দেয়া, ধোলাই, বাছাই, শুকানো এ সব কিছুতেই হাড়ভাঙা খাটুনী। এখন একটু আমোদ-আহলাদ ভাল করেই করতে হবে। ঠিক হয় বিপিন মণ্ডলের বড় ঘাষী নোকোখানাও সঙ্গে যাবে। একশো-হাতি ঘাষী নরথের কেরায়া মোটাই পেতো বিপিন। কিন্তু টাকার চেয়ে চরের মান্ত্যের স্থ স্থবিধার দিকে আগে নজর রাখতে হবে। ত্র'চার জন গিয়ে বিপিনকে ধরতেই সে রাজী হয়ে যায়। সারা বছরই তো নাও বাওয়া আছে। হোক মোটা কেরায়া, ও ছুটিই নেবে। সকলের সঙ্গেরপের পার্বণেই মাতে বিপিন। ওর নোকোয় থোল, করতাল ওঠে। কীর্তনের আসর বসবে। সমবয়সী জোয়ান জোয়ান ছেলেরাই থাকবে এ নোকোয়। এ বেশ ভাল ব্যবস্থাই হলো। বুড়োরা পার্টের গস্তিতে, ছেলেপুলে মেয়েরা আর একখানা গস্তিতে। রায়া থাওয়ার যোগান ওরাই দেবে। ভাড়ারও থাকবে ওদেরই জিয়ায়। ঘাষীতে চলবে শুধু কীর্তন আর ছৈয়ের ওপর ইয়ার-বয়্বদের সখ আহলাদ।

রাত আমুমানিক একটা। জয়ধ্বনি দিয়ে যাত্রা শুরু হয়। বামরাইর রথ ভারত বিখ্যাত। চর থেকে জলপথে মাইল সাতেকের পথ মাত্র। কিন্তু বংশীর স্রোত এত তীব্র যে বাতাসের জোর না থাকলে ভোর ভোর পৌছানো মুশকিলই হবে। তু' ঘুন্টি বাদাম উড়ছে গস্তিতে তবু যেন স্রোতের মুখে উজাতে পারছে না। এ ভাবে গেলে বেশ বেলা হয়ে যাবে। পাটের শুভক্ষণ সকালের বাজারেই ভাল। কিন্তু করার কিছু নেই। এত স্রোতে দাড় টেনেও কোন লাভ নেই। বাতাস চড়লেই একমাত্র ভর্মা। খন খন জয়ধ্বনি পড়ে, জয় দয়াল চান — জয় মাধবজী। মেয়েরা উল্পানি দেয়।

বর্ষায় বংশীর বিরাট বক্ষ ফেঁপে উঠেছে। তুপুর রাতে মাদল বাজনার মতোই শোনাচ্ছে স্রোতের গর্জন। রথের পণ্য নিয়ে শত শত নোকো উজাতে চেষ্টা করছে। আবার যাত্রীবাহী নোকোও চলেছে কিছু কিছু। সারারাত নোকোয় কাটিয়ে বেশ ভোরে গিয়েই মেলায় জমবে। যত বেলা বাড়বে ততোই ভিড় বাড়বে। ঘটে হয়তো নোকা রাখারই ঠাই মিলবে না। ভোরে ভোরে পোঁছতে না পারলে অনেক অস্ত্রবিধা। হয়তো ক্রোশ থানেক পথ হেঁটেই যেতে হবে। বংশী ধলেশ্বরীর বিরাট বক্ষ দিন দশেক আগে থেকেই নোকোয় নোকায় সরগরম।

পুরীর রথের ভিড় শুধু তীর্থ ধাত্রীদের নিয়ে। কিন্তু ধামরাইর রথ ঠিক তা নয়। এথানে সকল সম্প্রদায়ের লোকই আসে। বিরাট এক শিল্প বাণিজ্যের মেলাই বনে ধামরাইর রথে। থাজার থাজার মণ পাট, চন্দনী, ধনে বেচা-কেনা হয়। আবাব সার্কাস, মাজিক, পুতুলনাচ, বাধা-চক্কর এমন কি প্রকাশ্য জুয়ার ছকেরও অভাব নেই। শিল্প-বাণিজ্যের ধারাবাহী শ কয়েক রূপজীবিনী এসেও আঁচল বিছায়। নদীর চড়ায় ছোট ছোট হোগলার চালা ওঠে। এক-একটি ঘর এক-একটি বিলাসিনীর। রূপ হয়তো ওদের কোন কালেই কারো ছিল না। তবে প্রচূর স্বাস্থ্যের অধিকারিণী ছ্'চাব জনকে দেখা যায়। হয়তো স্বাস্থ্যের চেয়ে মেকী জেলাটাই প্রধান। হ' আনা চার আনায় লোক ঘব চুকছে। প্রকাশ্য দিবালোকেই চুকছে। একজন ঢোকে তো আর দশজন হাকে বেড়ার কাক দিয়ে দেখে। হয়তো মিনিট আট দশ পরে ঘেমে নেয়ে বেরোয় বেচাবা—সঙ্গে সঙ্গে আবার একজন ঢোকে। সে বেলতে না বেকতে আবার একজন। এ যেন বাথিনী কাদ পেতে বসে আছে ছাগল ছানার মতো তার নুখের ভেতরে গিয়ে লাফিয়ে পড়া। সমাজ আছে, থানা পুলিশ আছে, তার চেয়েও বড় কথা জেলা-শাসক স্বয়ং উপস্থিত আছেন সদলবলে। কিন্তু করার নেই। বেশ মজার খেলাই চলে।

জুয়াড়ির। ছকে ছবে তু' আনা ঢাব আন: এমনকি আধূলি টাকা পথন্ত হারছে। আবার দিশী বাত্যেশ্বরীর নেশায় পঢ়া নর্দমানত গড়াগড়ি যাছে অনেকে। ঠাকুর মাধ্বজীউব অনন্ত লীলা। ভক্তদের লীলা খেলাবও অন্ত নেই। প্রথম র্থ পেকে ফির্তি ব্য পর্যন্ত ধামরাই গ্রাম জ্মজ্মাট। মাদ্ক ব্র্জন আব জুয়া বন্দেব জন্ম একদল প্রচারেও নামন। ২য়তে গালী<sup>তে</sup> মন্ত্র শিগুই হবেন। প্রাণপণেই প্রতিরোধ শক্তি গড়ে তুলতে চক্র। কিন্তু পাবেন না। প্রথম হামলা হয় জমিদারের তরফ থেকে। তাবপন পুলিশ সূপারেব কাছে নালিশ জানায় আবগারী ভেণ্ডাররা। ব্যবসা তালেব মানি হচ্ছে। গান্ধী-বাদীর। পথরোধ করায় মাত্র্য স্বাভাবিক কৃতি করতে পারছে না। ব্যক্তি স্বাবীনতা বিপন্ন ত'দণ্ড দাড়িয়ে দাড়িয়ে মজা দেখছিলেন ইংরেজ কমচারী। অবশেষে অবরোধ কারীদেব ওপর বেঠন চার্জ আরম্ভ হয়। এইতো চার্চ্ছল নে, মাদক বর্জন হবে মানে ? মদ জ্বা মেরেমাপুলই যদি না রইলো ভাহলে হাট বাজার জমবে কি দিয়ে ? আর হাট বাজারই যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে পণা আমদানী রপ্তানী হবে কোণায় ? না না ওসৰ চালাকি চলবে না। সাত সমূদ তেরো নদী পার হয়ে ইংরেজ এদেশে কলা চ্যতে আসেনি ।...সমানে দিন তুই ধরপাকড় চলে। ত'চার জায়গায় বেঠন

চার্জও করতে হয়। প্রয়োজন হলে রাইফেলও চলতো। কিন্তু তার আর দরকার হয় না। মৃষ্টিমেয় লোকের আন্দোলন। প্রথম কিস্তিতেই ঠাণ্ডা হয়ে যায়। রথের মাত্র্য আবার চান্ধা হয়ে ওঠে। গোঁকে রেখা দেয়নি এমন ছেলেকেও দিনে হুপুরে হোগলার ঘরে ঢুকতে দেখা যায়। মাথা পিছু ত্ব'আনা দশ-পয়সা রেট। মিনিট কয়েকের ছায়াবাজী আর যান্ত্রিক ক্রিয়াকাও। একজন ঘাম মৃছতে মৃছতে বেরোয় তো আর একজন ঢোকে। তারপর আবার একজন। দিবা রাত্রির ঘূর্ণিচক্র। জগন্নাথের হাটে যে যার মতে। ব্যস্ত। কারো কাউকে দেখবার অবকাশ নেই। গ্রামের জোয়ান মাত্রযগুলো অজ্ঞতা বশত কুৎসিত রোগ বীজ নিয়ে ঘরে ফিরে যাচ্ছে। শান্তির নীড় এদেরই অঙ্গম্পর্শে অশান্ত হয়ে উঠবে—সন্তান সন্ততিদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে রোগ বীজ। কারো সন্তান অঙ্কুরেই বিকলাঙ্গ হয়ে ভূমিষ্ট হবে। করেরা বা দৃষ্টি ক্ষমতাই পাবে লোপ। আবার কারো বা নিপাপ স্বাস্থ্যবতী গৃহলক্ষী রোগ জালায় আত্মহত্যা করবে—উন্নাদিনী সেজে পথে পথে ফিরবে। আজ যে মান্ত্র্য পাপ করলে আগামীকাল সেই মান্ত্র্যুই ছুটবে পেঁচোয়-পাওয়া সন্তানের জন্য ওঝা ডাকতে—কগ্ন স্থার জন্ম দেও-দস্মি জিনের পূজো দিতে। তাতে যথন ফল হবে না এবং ভাগ্যগুণে যদি কোন সৎপরামশ জোটে—তাহলে ছটবে ডাক্তার বৈল্যের কাছে। শোষকের করাত হু'দিকেই ধার।

দিশী হকিম বিদ্যুর সাধ্য নেই এ রোগ সারায়। অন্থত রোগ অন্থত তার দাওয়াই । যারা প্রেমদাতা তারাই মৃক্তিদাতারূপে দেখা দেন। তাদেরই চুক কাটা পথে কোটি কোটি টাকার ওষ্ধ আসে সাগর পার থেকে। গরল আসে বিনিময়ে জাহাজ ভর্তি অমৃত পাচার হয়ে যায়। জাতি দিন দিন পঙ্গু হতে থাকে। মাথা তুলে দাঁড়াবার শক্তি নেই। দাঁত বার করে হাসতে থাকে শোষক।

পলানের গন্তি ছ্'থানা ও বিপিনের ঘাষীখানা ঠিক সময়ে এসেই ধামরাইর 
ঘাটে লাগে। আর কিছুটা বেলা হলে আর ঘাটে ঠাই পাওয়া যেতো না।
হাজার হাজার নোকো—লক্ষ লক্ষ যাত্রা। পুরুষের চেয়ে মেয়েদের সংখ্যাই
বেশী। ছোট ছোট ছেলেপুলের সংখ্যাও কম নয়। ওদের বাড়ি থেকে ছুর্গা,
আনন্দ, ময়না তিনজনেই এসেছে। পাঁচ মণ বাছ পাট দিয়ে রথের সাইদ করবে
ওরা। মোট দশ মণ উঠেছে। বাকী পাঁচ মণ দেখে শুনে গঞ্জের হাটে বেচবে।

চরের সমস্ত পাট মিলিয়ে শ'দেড়েক মণ হবে। একা পলানেরই পঞ্চাশ মণ। দীমু করিমেরও হবে মণ পঁচিশেক। বাকীটা আর আর সকলের। গস্তি বাটে লাগার সঙ্গে সঙ্গে কড়ের। এসে ভেঁকে ধরে। প্রেট থেকে বিভি আর দেশলাই বার করে চাষীর হাতে দেয়। ধারা কাজ গুচাতে জানে তারা জনে জনে তোষামোদ না করে মাতধ্বরকে হাত করতেই চেষ্টা করে। প্রথম কিস্তিতে পরাসরি বেচা-কেনার কথা না বলে রং-তামাসাতেই মন দেয়। মাতকরের ছেলেপুলে কাছে থাকলে ঝা করে ১ খতে। তার হাতে চারটে পয়সাই গুঁছে দিলে। কাউকেবা কোলে নিয়ে চুমুই খেলে হু'গালে হুটো। একটা শেষ হলে আবাব একটা বিড়ি দিলে মাতব্যরকে, নিজেও ধরালে একটা। তারপর আসে আসল কথায়। সওদা হলে অব্রা এ সব থবচাই হিসেব ধরা হবে। ওজনে মারাব সম্ভাবনাই বেশী। তাতে ঘদি একান্তই অস্ত্রবিধে হয় তাহলে তো হিসেব জ্ঞবার কৌশল আছেই। আট টাকা মণ সোয়া সেরের দাম হয় তিন আনা, আচ্ছা আপনাকে তেবো পয়সাই ধরে দিলাম ব্যাপারা সাব ননিজেরও সব দিক রক্ষা হয়, ব্যাপারী সাহেবও থুণীতে আটখানা। রসিক ফডের কাছে জয়নাল মাতকারের থাতিরই আলাল। নিজের পাটতো বসিককে দেবেই জয়নাল উপরন্ধ তার মৌজার সমস্ত পাটই পাবে বসিক। কাছে গল কড়ে দাড়িয়ে থাকলেও কোন অঘটন ঘটবে না। বসিক কি দর দিলে টেরই পাবে না অন্ত কেউ। প্রকাশ দর উঠতে উঠতে হয়তো এমন জায়গায় এসে দাডালো যে আর কেউ এক পয়সাও উঠতে সাহস কবে না। এমন কি রসিকও না। ভাপাচ মিনিট দাঁডিয়ে দাঁডিয়ে অপেক্ষা কবে বসিক। মাতব্যবকে চোগ টেপে। তারপর তার ডান হাতথানা নিজেব হাতে টেনে নিয়ে চেটোব ওপর সাঙ্গেতিক ভাষায় লিখে জানায় আসল দব। কড়া ক্রান্তির হিসেব জড়তে না পারলেও দর কত উঠছে তা সহজেই বুঝতে পারে জয়নাল। রসিক হয়তো লিখলে, দশ টাকা এক আনা। জ্যনাল জানায় তু'আনা। অনেকক্ষণ ঝকাঝকির পর শেষ পর্যন্ত জ্যুনালের জিদই বজায় থাকে। দাঁড়ি পালায় ওজন করতে রসিকের আফসোস আর ধরে না, নিচ্ছি মাতবরের পো, কিন্তু বরাতে আজ লোকসানই আছে। তু'চারটে পয়সাও আপনি আর আমাদের থেতে দেবেন না তত্তরে জয়নাল বলে, হ হ, বিনা লাবেই আপনারা কারবার করেন। হেই বান্দাই আপনাবা।…

প্রত্যান্তরে রসিক বলে, দশজনের কাছে লাভ করলেও আপনার কাছে এক প্রসাও লাভ হয় না। তবে আপনার হাতের সাইদ ভাল তাই যা… কথায় কথায় হয়তো অন্তমনস্ক হয়ে পড়ে জয়নাল। রসিকের দাঁড়ির মিটার একবারের পরিবর্তে ড'বারই পাঁচ থেকে যায়। এক এক দাঁড়িতে পাঁচ সের করে মাপ চলেছে। এক দাঁড়ি সটকাতে পারলেই লাভের লাভ তস্ত লাভ এসে রসিকের তহবিলে জমা হবে! দরের চেয়ে ছ'আনা কম দরে বেচলেও ক্ষতি নেই। ফড়ের কাছে শত্ত-করা নিরানকাই জন চাধীরই এই হাল। তা সেওজনে হোক কিংবা হিসেব জুড়তে হোক।

দীত্ব করিম পলানও দাড়িয়ে দাড়িয়ে বিজি টানছে। ফড়েদের বিজিই টানছে। রসিক কম করেও বার তিনেক হাত টেনেছে! তবে তিন মোড়ল একসঙ্গে থাকায় তেমন কায়দা করতে পারছেনা। রথের সাইদে ঠকাতে গিয়েধরা পড়লে কিল ভাঁতো থাবাব ভয় আছে। সবশেষ সোজাহুজি দর দিয়েই অপেক্ষায় থাকে বসিদ। মাধবের দিব্যি ব্যাপারী সাবরা, এ দরে বেচলে যেন আমি পাই।…

এক ফাঁকে ডাঙায় নেমে বাজার দেখে আদে ওরা তিনজন। সেখানেও চেনাশুনো ফড়ের অভাব নেই। তাদেব কাছ্ থেকেও মোতিনী বিজি থেতে হয়। মাথা ঠিক করতে পারে না। দর তো দেখছি রিসকেরই সব চাইতে ভাল। কি হবে টানে পাট নামিয়ে? ফড়ের সংখ্যা যতোই থাক অনেক বজ় কোম্পানীই থরিদে নামেনি। অন্ত পর দ্রের কথা—আসল ক্রেতা রেলি ব্রাদার্সেরই পাত্রা নেই।…লক্ষণ ভাল নয়, তিন মোড়ল বটতলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সন্না করে। না, রিসককে মাল বেচাই ভাল। অবশ্য সম্পূর্ণ টাকা যদি সে নগদ দিতে পারে। আজকের দিনে ধার কর্জ হবে না। টাকা হাতে নিয়ে নিশ্চিন্ত মনেই ফুর্তি করবে। নয়তো আজকের দিনে কে যাবে ওদের সক্ষে ঝামেলায়। মুথে তো কিছু আটকায় না ওদের। দেখ-বাজার যদি টান যায় তা হলে অবশ্য টাকা পেতে তেমন বেগ পেতে হবে না। কিন্তু ঢিলে গেলে ধার দিয়েছ কি সর্বনাশ। হাজারো রকম বায়না ধরবে। কাটায় ওজন করতে গিয়ে অনেক থেটেছে, ভেতরে বেশ ভিজা ছিল, হেড-অপিস থেকে এখনো টাকা এসে পোছায়নি ইত্যাদি…না না, আজকের দিনে ওসব চলবে না। নসদ যা পাও হাত পেতে নাও, বাকীর থাতায় শৃত্য থাক।

নগদের জন্ম জেদ ধরাতে গন্তির সমস্ত পাট কেনা রসিকের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। তাছাড়া ভাবনারও কিছু আছে। হঠাৎ রেলি-ব্রাদার্সের লঞ্চ কেন এল না? পূর্ণ পারসেজার আসরে নেমেও কেন হাত গুটিয়ে রইলেন?…রসিক আধাআধি খরিদ করেই ক্ষান্ত হয়। তিন মোড়ল যেভাবে শ্রেন দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে আছে তাতে ওজন বৃদ্ধি হবার আদে সম্ভাবনা নেই। দাঁমুর উপস্থিতিতে হিসেব জুড়তেও কিছুমাত্র ফাউ রোজগার হলোনা। এখন তোকপাল ঠোকা ব্যাপারই হয়ে দাঁডালো।

রসিকের দেখাদেখি ছোটগাটো ফড়েরাও ধাবড়ে যায়। তারাও হু'পাঁচ মণ কবে কিনে ক্ষান্তি দেয়। গন্তিতে এখনো প্রায় পঞ্চাশ মণ রয়ে গোলো। আজকের দিনে প্রত্যেককেই হার বজায় রেখে বেচতে ২চ্ছে। কেউ হাসবে কেউ কাঁদৰে তা হবে না। চরেব সমস্ত পাট একসঙ্গে মিলিয়ে হু'তিনটি লট কবা হয়েছে। এখন যে লটের যা দাম ওঠে সেই হারেই পাবে যার যা টাকা।

বেলা দশটার মধ্যেই প্রত্যোকের হাতে নতুন করকরে নোট এসে যায়।
গুল বিচাবে দরের কিছু কিছু তারতমা হলেও দশ টাকা দরের নিচে কেউ পায়
না। তুর্গা আটব্রিশ টাকা বারো আনা পেলো। আনন্দ নগদ আটব্রিশটা টাকা
দিদির হাতে দিয়ে বাকীটা টে কে গোজে। তুর্গা আপত্তি করে না। না চাইলেও
খাজ বংগব পার্বলা পেতে। আনন্দ। গাধার মতো থেটেছে বেচারা, একট্
আমোদ আহলাদ করবে বইকি। তাছাড়া ওকে নিয়ে কোন ভয় নেই। কোন
বক্ষম বাজে গ্রচায় যাবে না ও। ওব যতো চিন্তা নিজের পেট নিয়ে। চোথে
দেখার মতো কোন নেশা ওর নেই। খুব বেশী স্থান্টাপে তো নাগর দোলায়
ত'চাব পাক দিতে পারে। বাস্ ঐ প্যন্তই।

নগদ বারো আনা পয়সা হাতে পড়ায় আনন্দর আনন্দ আর ধরে না। পামরাইর আল-গলি ওর নথদপণে। উল্লাসে চুটে ধায় মেলার মাঝখানে। বোঁ বোঁ করে ঘুরছে রাধা-চকর। শিশু চুকছে সার্কাসের দল। তালে তালে ব্যাপ্ত বাজছে। তারেব ওপর দিয়ে এক পায়ে হোঁটে নজির মাখায় সানকী ঘোরাছে একদল। আব একদলে স্থি নাচছে। বাঘ ভাকছে ওদিক থেকে। হই হই ব্যাপার। পালের ঘরে নাকি ছু'মুখো জীবিত শাহ্ম। ওধারে লটারি হচ্ছে। ছু' আনার টিকিটে ঘড়ি, গ্রামোফোন, সাইকেল। নানা, এসব এখন ও কিছু দেখবে না। আগে পেট' তারপব অহ্য কথা। কিছু ওধারের চরায় ছোট ছোট হোগলার ঘরে ওপ্তলো কি বসেছে! মাহুম যে ছেঁকে ধরেছে স্বগুলো ঘরকে। ও আবার কি তামাসা, ছু' পা এগিয়ে যায় আনন্দ। আগে বাপ ঠাকুরদার সঙ্গে রথে বারকয়েক এসেছে। কিছু ওদিকটায় কোনদিন যায়নি। তাজ্জব ব্যাপার তো। মাহুম তো সব চেয়ে বেশী ঝুঁকেছে ওদিকটায়। আরো একটু এগিয়ে যায় আনন্দ।

ঘামে নেয়ে আধা-বয়সী একটি লোক রুমালে মুখ পুঁচতে পুঁচতে ফিরছিল।

চিকন করে চুল ছাঁটা। গায়ে মম করছে আতরের গন্ধ। প্রবল ঔৎস্থক্য নিয়ে
তাকেই শুধোয় ও, ওহানে কি খেলা বসচে দাদা?

আগন্তক বত্রিশ পাটি দাত বার করে জবাব দেয়, বড় বাগের (বাদের) খেলা। বড় বাগের খেলা!

হ দাদা, বড় বাগের খেলা। দেখবা নাকি ? চাইর আনা লাগবো। থাবা থোবা দিব না ত ?

থাবা দিব কিগ! বুকের উপুর উঠাইয়া নাচাইব। কি ষে স্থথ দাদা, ঢ়লু ঢুলু চোথে অতীতে ফিরে যায় আগন্তুক।

चानन भारिशास्त्र विश्वास यात्र। ভिष् ठोल वकी प्रतित काष्ठाकाष्ट्र যেতেই নজরে পড়ে, স্থুলাঙ্গী মধ্য-বয়সী একটি স্ত্রীলোক মধ্য-বয়সী আর-একটি পুরুষের কাছা ধরে টানছে। দামে নেয়ে গেছে বেচারা। বুটিদার ভয়েলের পাঞ্জাবী ভিজে জপ্ জপ্ করছে। হার মতো নগদ একটা রূপোর সিকি দে ৰ্দ্বী**লোকটিকে** দিয়েছে, কিন্তু হুংখের বিষয় তবু ছাড়া পাচ্ছে না। পান দোক্তা থাবার জন্ম আরো চারটে পয়সা চাই স্ত্রীলোকটির। চার্দিকের লোক হাততালি দিচ্ছে, শিপ দিচ্ছে—বক দেখাচ্ছে। স্ত্রীলোকটি নাছোড়বান্দা। তার মতে নির্দিষ্ট সময় অপেফুল ঘরে অনেকক্ষণ বেশী থেকেছে পুক্ষটি। অতএব আক্কেল সেলামী দিতে হবে। পুরুষটির গায়ে যথেষ্ট শক্তি আছে। যে কোন **মূহুর্তে সে এক ঘুষিতে** খ্রীলোকটির নাক মুখ থেঁতে। করে দিতে পারে। কিন্তু পরিছে না শুধু লজ্জায়। চেনাশুনো মানুষই হয়তো অনেকে দেখে ফেলছে। ভাঙানো চারটে পয়সা থাকলে না হয় ছুঁড়ে দিয়ে পালাতো। কিন্তু একটা ফুটো পর্মবাও যে নেই পকেটে। রূপোর টাকা একটা কোঁচার খুঁটে বাঁধা আছে বটে। কিন্তু ওটা বার করলে রাক্ষুসী গোটাটাই কেড়ে নেবে। না, নাক মুখ কাটাই যাবে আজ। লজ্জায় কান মূথ লাল হয়ে উঠেছে বেচারার। ক্সীলোকটি কাছা ধরে যতো টানছে ও ততোই মাথা হেঁট করছে। মাঝে মাঝে জোর দেখাতেও চাচ্ছে। কিন্তু চারদিকের ফকুড়িতে মাথা তুলতে পারছে না। অবশেষে টেঁক হাতড়ে কিছু না পেয়ে স্ত্রীলোকটি জামা ছেড়ে বুক পকেটের ক্রমালটাই ছুবলে নেয়। অনেকক্ষণ ধস্তাধস্তির পর চাডা পেয়ে বেচারা কাছা সামলাতে সামলাতে উধ্বস্থাসে ছুটে পালায়। চারিদিকের **भाक्ष-- २हे हहे क**रत्र ७८५।

দৃশ্য দেখে আনন্দ হতবাক। শহর বন্দরে অনেক বেশ্যা আছে বলে ও জনেছে। কিন্ধ তাই বলে মেয়েছেলে যে এতোটা বেহায়া ২তে পাবে তা ও কল্পনায়ও আনতে পারে না। থুথু ফেলতে ফেলতেই আনন্দ ছটে পালায় সেধান পেকে। একটু ফাঁকায় এসে খানিক জিরাতে থাকে। দেরায় পেটের নাড়ী-ভূঁড়ী সব পাক দিতে শুক করেছে। ছি ছি ছি, দেব-দেবতাব পূজো পার্বণে এসে এসব কি অনাচার। না, দোস ওরই, কেন ও মরতে এল এদিকে।…

বটেব ছায়ায় অনেকক্ষণ ধরে জিরোবার পর থানিক পির হয় আনন্দ। কিছ অবিরত থু থু ফেলে ফেলে গলা শুকিয়ে উঠেছে। এখন বিভূ মূপে না দিলে এক পাও এগোনো যাবে না। সামনেই বড় বড় আক বিক্রী ২চ্ছে। বেশ পুষ্ট, তক্তক করছে হলদে রং। এক আনা দিয়ে বাছাই একটা আকই কিনে ফেলে আনন্দ। হাটে বাজারে অন্তাদিন এর দাম হু' পয়সাব বেশী নয়। আজ বথেব মওকা পেয়ে দাম চড়িয়ে দিয়েছে হাট্রেরা। তা দিক প্রাণ তো এথন বাঁচলো। --- আনন্দ খুণী মনেই আনিটা ব্যাপাবীর হা তে দেয়। ওব নিদেশ মতো কাটারি দিয়ে সমান তিন ট্বরো করে কেটে দেয় আকের ব্যাপারী। গোড়ার দিকটা বেশী মিষ্টি হলেও অপেক্ষাকৃত শক্ত। দিদি আর ময়নার চিবাতে বেশ কষ্ট ১বে! ও নিজেই তাই চিবাতে থাকে গোড়ার দিকটা। মিষ্টি রসে আবার মনের মিষ্টি ফিরে আগে। এবার সোজাস্থজি চলে আগে থাবারের দোকাদের কাছে। ময়রাব দোকান, তেলে-ভাজার দোকান, থেলনান ছড়াছড়ি। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, কোনটা রেখে কোনটা কেনে। কম পয়সায় পেট ভতি থাবাব পেতে হলে তেলে-ভাজার দোকানই শ্রেয়। থাবারের রাজা, গরম গবম বেগুনি, ফুলুরি, ছোলা সিদ্ধ আর মুড়ি। ত্র'পয়সা দিয়ে বড় দেখে একটা মাটির হাঁডি কিনে নিয়ে তার ভেতর চার আনার তেলে-ভাজা আর মুড়িই সর্বপ্রথম কিনে ফেলে আনন্দ। জিলিপী তো গঞ্জে প্রায়ই থাওয়া হয়। স্থতরাং দাবেক দর পয়সায় হু'থানা করে জিলিপী হলেও আজ আর জিলিপী নয়। রথ উপলক্ষে তৈরী বিশিষ্ট রস-বড়াই আজকের দিনের সেরা খাবার। বেশ বভ বভ লাল লাল বড়া। পেতলের গামলার রসে সাঁতার কাটছে যেন। গাওয়া বিয়ে তৈরী। মুখে ছোঁয়াতে না ছোঁয়াতে গলে জল। হু' আনায় আট খানা বড়াও কিনে নেয় আনন্দ। তা খরচা নেহাত কম হলো না। সাড়ে সাত আনা তো এরই মধ্যে কাবাব। বাকী মাত্র সাড়ে চার আনা। সার্কাস এর আবো অবো ত্'বার দেখা হয়েছে। স্থতরাং সার্কাস না দেখলেও চলবে। কিন্তু ত্'মুখো মান্থ্য কেমন তা তো দেখতেই হবে। এক আনা যাবে ওতে। তারপর খেয়েদেয়ে রথটানের আগেই আবার এসে লটারির টিকেট ধরা চাই। ত্' আনায় যদি একটা কলের গান পাওয়া যায় তবে তো কথাই নেই। সারা চরফুটনগর ভূটে আসবে মণ্ডল বাড়িতে। না, আগে কাকেও কিছু বলা হবে না। বরাত খুললে সামগাঁ হাতে করেই সকলকে বলা যাবে। কিন্তু না পেলে পয়সা ত্'আনা মিছিমিছিই নত্ত হবে। তা কেক, পুরুষ মান্থ্যকে অতো ভাবলে চলে না। কথায় বলে, সাহাস লক্ষ্মী নয়তো মাথায় বাঁশ। সেই ভাল, এখন আর এক পয়সাও খরচ করা যাবে না। সবশেষ ত্' পয়সার বিজি কিনে বাকাঁ পয়সা কোঁচার খুঁটে বেনে ফেলে আনন্দ। তারপর খাবারের হাঁড়িটা হাতে নিয়ে হন-ভনিয়ে থাটের দিকেই পা চালিয়ে দেয়। পেছনের গলিটা এখনো বেশ কাঁকা আছে। তবে বেলা বারোটার পরে আর হাঁটা যাবে না।

বিকেল চারটের রথ টান। বিরাট লম্বা ছাই কাছি। বাস্ত্রকী নাগের মতোই বিস্তৃত স্থান জুড়ে পড়ে আছে। কম করেও পাঁচ শো গজ ২বে এক একটা। ওজনেও দশ বাবো মণ হবে। বথের তলায় প্রাণ বিসর্জন দিয়ে অক্ষয় স্বর্গবাস হওয়া আইন কবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। স্ত্রাং এখন আব কোন ভক্তকে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখা যায় না। প্রাণের আবেগ এখন শুবু নেচে-কুলেই শেষ করতে হয়। রথের পেছনের চত্তরে বসেছে সার্কাস, হোগলার ঘর, দোকান পসার। সামনের চত্ত্রর উন্মুক্ত। স্থায়ী কোন দোকান পাট নেই এখানে। লক্ষ লক্ষ ভক্ত দলে দলে এসে গান গাইছে, নাচছে, জয়ধ্বনি দিছে। রথটানের আগ পর্যন্ত ফেরিওয়ালারা পুরোদমে খুরে বেড়াচ্ছে। বাশের বাশ আর কলা-চিনিই প্রধান পণ্য। লক্ষ লক্ষ মাত্রুষ প্রাণের আবেগে কাছিতে হাত ছোঁয়ানে। বীবে ধীরে চলবে মাধব জীউর রগ। জগন্নাথ যেন জগৎ জনের আকুল আহ্বানে বিশ্ব-ত্রাণেই চলেছেন। শোক তাপ জালা সব দুর হবে আজ। কাছিতে হাত লাগাও—অকুলে কুল পাবে—অক্ষয় স্বৰ্গবাস হবে। প্ৰতি বছর মান্তুষ এই বিশ্বাসেই ছুটে আসে। "রথেচ বামনং দৃষ্টা পুনর্জন্ম ন ভবতু।" রথের ওপর প্রভুকে দর্শন করলে পুনরায় আর জন্মগ্রহণ করতে হবে না। শোক তাপ জ্ঞালা থেকে চিরতরে মুক্তি মিলবে। শাস্ত্রের এই অভয় মন্ত্রে উদ্দীপিত হয়েই প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মাত্র্য রথে আসে। গাছের নতুন ফল নতুন ফুল ভবকাণ্ডারীর জন্ম নিয়ে আসে। শুদ্ধ-ভক্তি-ভরে নিবেদন করে রথের

ঠাকুরের উদ্দেশ্যে। জীবনের অচল রথকে সচল করবার জন্মই প্রাণের আবেগে কাছিতে হাত লাগায়। আবার ছ্রারোগ্য ব্যাধি থেকে মৃক্তিলাভের আশায় কাছি থেকে গুচ্ছ গুচ্ছ আঁশ ছিঁছে নিয়ে মাছলি করে গলায় পরে। হোগলার থরের ভিড় অপেক্ষা এগানকার ভিড় চের বেশী। এগানকার মান্থবের মধ্যে কোনরূপ লুকোচুরি নেই। লক্ষ লক্ষ মান্থবের আপ্রাণ চেষ্টায়ন্ত যদি ঠাকুরের রথ না নড়ে ভবে প্রকাশ্রেই আকুল হয়ে কেঁদে বৃক ভাষায় এরা। এ ভিড় আছে বলেই হরতো সমাজ আছে, সভ্যতা আছে। পরলোকে অক্ষয় স্বর্গবাস হবে কিনা তা পবলোক-স্বামীই জানেন। কিন্তু ইহলোকে কিছু না পেয়েও মান্থব মন থেকে এ বিশ্বাস একেবারে মৃছে ফেলতে পারছে না। বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতা মান্থবকে অনেক দিয়েছে, হয়তে। আরো অনেক দেবে। কিন্তু তবু কি মান্থব পাবরে এই নিভরশীলতা থেকে মৃক্তি নিতে? ভগন্মাণের বথ চলেছে হয়তো ঠিকই চলবে। …

চারদিক থেকে দলে দলে অন্থবাসার। এসেছে। গস্তি নৌকো, পাষী নৌকো, ডিন্সি নৌকোর ছড়াছড়ি। নদীর মাঝ ববাবর নোছর ফেলে দাড়িয়ে আছে পুলিশ সাহিবের ঝক্ষকে লঞ্জানা। ইউনিয়ন জ্যাক উড়ছে পতপত করে আগে পিছে। চাকা, মহেরা, বালিয়াটি থেকেও খানকয়েক গ্রানবোট পাশাপাশি এসে নোছব ফেলেছে। কোনটায় চলেছে ইয়াব বন্ধু-বান্ধবদের হইচই, কোনটায় গান বাজনা বাইজী নাচ। আবার কোনটায় সপরিবারে এসেছেন অভিজ্ঞাত সম্প্রদায়ের লোকেবা। জগনাথের হাটে কারো আসতে বারণ নেই। যাব যেভাবে মন চায়।

চরের থাধী এব॰ গন্তি ছু'থানা সরাসরি এনে থাটে ভিড়তে পারেনি। ভোর ভোর পৌছেও কিছুটা দূরেই বাবতে হয়। আর থানিকটা দেরি হলে খাট ছেছে অথাটেই বাবতে হতো। ঢাকার একথানি গ্রানবোট পালাপালিই রয়েছে। বগটান না দেখে বয়পদের কেউ জলও স্পশ করবে না। এক এক থানা নৌকো এসে ভিড়ছে সঙ্গে সঙ্গে জয়ধানি উঠছে। কুলনারীরা দিছে উল্ধানি। ভিন্ন ধর্মী যারা মেলায় এসেছে তারাও এবেলা কেউ রান্ধা-বান্ধা করছে না। বাজারের থাবার থেয়েই দিন কাটাছে। বেচা-কেনা সথ-আহলাদ মিটলে ওবেলা ইলিশ মাছের ঝোল ভাত থাবে। চরের মামুষদের তো কথাই নেই। ওরা সম্প্রদায় গত আলাদা হলেও এক আ্রা এক প্রাণ। রথের বাজার ভাল গেলে পুরো ভোজই আজ থাবে সকলে মিলে। কিন্তু ব্যতিক্রম দেখা যাছে শুধু ঢাকার

বোটখানায়। সকাল বেলাতেই ওদের রস্কইখানার চিমনী দিয়ে ধোঁয়া বেকচছে। রকমারী রান্নাই হচ্ছে হয়তো। অনুকুল বাতাসে মাঝে মাঝেই ভেসে আসছে খুশব্। হু'চারটি ফিনফিনে ছোকরা থেকে থেকেই ছাদের ওপর উঠে কি সব কাড়াকাড়ি করে খাচ্ছে। কারো পরনে গোলাপী সিল্কের লুঙ্গি, স্থাণ্ডো গেঞ্জি। কারো বাম মণিবন্ধে সোনার ঘড়ি, নাকের ভগায় চশমা। শুধু আণ্ডার ওয়ার পরেও কেউ কেউ হৈ হুল্লোড় করছে! মূহ্ম্হ: সিগারেট ফুঁকছে কেউ কেউ। হাসছে, শিস দিচ্ছে আবার হুড় হুড় করে নীচে নেমে যাচ্ছে। চরের ঝি-বউরা দেখে দেখে অবাক। রখে এসেছে তা অমন ফ্রুড়ী করছে কেন? ভাঠাং তবলায় চাটি পড়ে। পাঁ পোঁ করে বেজে ওঠে হারমোনিয়ম! সঙ্গে বেশ স্থরেলা গলায় স্থর ধরে একটি চাঁপার কুঁড়ি। স্যা হাঁ। চাঁপা ফুলের মতোই ওর গতরের রং—ছিপছিপে চেহারা। ঝলমল করছে রাশিক্বত গহনা! বুটিদার বেনারসীখানা তো বেশ দামীই হবে। ইঙ্গ্, একটু যাদ লক্ষ্য থাকে। একপাল পুক্ষের সামনে কেমন সেজেগুজে গাইতে বসেছে। তালেল হাত দিয়েই ভাবতে থাকে চারদিকের তীর্থযাত্রীরা। হির বাঈ সেদিকে ক্রক্ষেপ না করে আপন চঙ্গেই গাইতে থাকে—

কে বিদেশী মন উদাসী বাঁশের বাঁশি বান্ধাও বনে।

গান সোমের মাথায় এসে জিয়ট লাগে। এতক্ষণ নজরেই পড়েনি কাবো।
পাশে বসে আছে আরো ছটি স্থানী মেরে। বয়েস হরির চেয়ে কমই হবে। বড়
জোর আঠারো উনিশ। সহসা ঘুঙুর পায়ে তিড়িং করে উঠে দাঁড়ায়। গানের
তালে তালে ঝমঝম শকে শুরু হয় নাচ। বিলোল লীলায়িত অঙ্গভঙ্গী।
চোঝের ইসারায় বিছাংপ্রবাহ। সোমের সঙ্গে সঙ্গে ফেটে পড়ছে ছোকরারা।
শিস দিছে, গোলাপ ছুঁড়ছে, 'মরে যাই, মরে যাই, প্রাণ' বলে লুটিয়ে পড়ছে।
মাসের পর মাস পরিবেশিত হছেে রঙিন স্থা।…দেখে দেখে গা পাক দিয়ে
ওঠে কৃষ্ণমের। মাগো, কি গেলা! ধুন্দা ধুন্দা মাগীরা একপাল ছোকরার
মাঝখানে কেমন কোমর ঢোলাছে। একট্রও কি লজ্জা নেই ম্থপুড়ীদের!…
পুক্ষদের একজনও যে নৌকোয় নেই। একে একে সকলেই তো ডাঙায়
গিয়েছে। এক্ষ্নি এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত। ঠাকুর দর্শন করতে এসে
একি দেখচে ও ছাই-ভন্ম!…নিশি গ্রীনবোটের দিকে চেয়ে মিটমিট করে

হাসছিল। কুস্থম চীৎকার করে ওঠে, ছৈয়ের ভিতরে আয়, নিজেও উঠে আদে পেছন ফিরে। ছি ছি ফি থেন্না!…

রথ টান সময়মতোই হয়ে যায়। বেশ ভালভাবেই দর্শন হয়েছে ওদের। সকালে যে সব অ্যাত্রা দেখেছিল, তাতে ভয়ুই ছিল, মাধবজীউ দর্শন দেবেন কি না, প্রভূ ওদের মুখ রক্ষা করেছেন।

পুরুষু মান্থ্যরাও হাপ ছেড়ে বাচে। খুব রক্ষা যে প্রথম চোটে বেশীর ভাগ পাট বেচে দিয়েছে। বিকেলের দিকে তো বাজার এক টাকা নরম। তাছাড়া থন্দেরই নেই। বসিক ফড়ে তো এরই মধ্যে সাতবার এসে মাথা চাপড়িয়ে গেছে। তা যা হোক। ব্যবসা--ব্যবসা। ঠকা জেতা আছেই। তাই বলে তো আর সাইদের প্রসা ফেরত দেওয়া যাবে না। আর দেবেই বা কেন? এই তো মাত্র একবার এ রক্ম হলো। নয়তো বছর ভরেই তো ওবা কলা দেশায়। এখন মুশ্কিল হলো বাকী পাট ক'গাছা আর বেচা যাবে না। কে জানে, কি হবে এবার পাটের বাজাব । নন্না তো বড় ভাল ঠেকছে না। যাকগে, সে পরের ভারনা পরে ভার। যাবে। এখন চাই থাবার। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে উঠেছে। ছোটরা অবিরও মুখ চালালেও বড়দের পেটে জলবিন্দুও পড়েনি। এখন রেঁধে খেতে গেলে অনেক দেরি হবে। শুধু মূথে । অতক্ষণ থাকা যাবে না। তাছাড়া সোজাস্ত্রজি ডাল-ভাতও আজ আর হবে না। আজ একট রক্মফের বালাই হবে। আর কিছু না হোক ইলি**শ** মাছের ঝোল ভাত ভাজা তো হবেই। সঙ্গে ফজলী আম আর দই। ইলিশ মাছ সকল ক যাচাই করেই পরিবেশন করা হবে। তা হয়ে যাবে'খন। মাধব জীউর দয়ায় কারবার একরকম মন্দ হয়নি। বাছ পাট যথন গড়পড়তা এগারো বারোয় বিকোলো তথ্য গাছ পাটের দর উঠবেই। বঞ্জিশ সালেও তো তাই হয়েছিল। দশ বারো থেকে চড়তে চড়তে একবাবে ত্রিশ বত্রিশ। কিছ পাট অবশ্য ফিরিয়ে নিয়ে থেতে হচ্ছে তা হোক, এ সব ব্যবসাদারদের চালাকি। চাষীর মনের বল ভেঙে দেওয়ার মতলব। ও নিয়ে বেশী মাথা ঘামাবার দরকার নেই। এখন চাঁদা উঠানো দরকার। এর আগ পর্যন্ত যা খরচা হয়েছে সে ধার যার তার তার। এখনকার বারোয়ারি ভোজ চাঁদা তুলেই হবে। গস্তির ছৈয়ের ওপর বগে হুঁকো টানতে টানতে সল্লা চলে মোড়লদের। অন্মেরাও খুশী মনেই এসে যোগ দেয়। হাতে সকলেরই করকরে

নোট রয়েছে। ফর্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মোটা চাঁদা উঠে যায়। দীত্ব, করিম, পলান চাঁদা ছাড়াও প্রত্যেকে এক হাঁড়ি করে দই দিতে প্রতিশ্রুতি বেয়। মদনই প্রস্তাবটা তুলেছিল। থাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে ও সব সময়েই অগ্রনা। গস্তি আর ঘাষীতে হই হই পড়ে। সব চেয়ে খুশা হয় ছোটরা। মনেব আনন্দে ভালপাতার বাঁশি জোরে জোরে ফুঁকতে থাকে। কিন্তু এতে। সবই গেলো পরের কথা। এখন যে পেটের নাড়ী-ভুঁড়ী মোচড়াতে শুরু করেছে। এখনকার মতো কিছু চাই যে ৷…ভঁকো টানতে টানতে দীলুর নজরে পড়ে, গাটের পারে বড় বড় কাসার বগা থালায় করে মালাই নিয়ে উপন্থিত হয়েছে স্থানীয় গোয়ালাবা। যেমন পুরু তেমন তকতক করছে রং। ও আব স্থির গাকতে পারে না। হুঁকোটা ক্রিমের হাতে দিয়ে নৌকোর ওপর দিয়ে ডিঙাতে ডিঙাতে ঘাটের পারে গিয়ে নামে। এ-মাণা ভ-মাণা ঘুরে বাছাই বাছাই চারথানা মালাই কিনে ফেলে দেও টাকা দিয়ে। ওজন সেব দেওেক হবে। দরটা একট চডাই হলো। তা থোক পালপাবণেব দিনে হবেই। সময়মণো যে এমন জিনিস পাওয়া গেছে এটাই ভাগ্য । তেকলার পাতায় জড়িয়ে দেয় গোয়ালা যত্ন করে। তিনবার কপালে ছুঁইয়ে সাইদের টাক। টেঁকে গোছে। দীন্ত খুশী মনে এগিয়ে যায় আরও একট ভেতরের দিকে। বড় বাস্তাব ধারে বিল্লী ( এক রকমের মিহি থই, প্রগদ্ধিমৃক্ত। আর চিনির ছাঁচ নিয়ে বসেছে দোকানীরা। আড়াই সের ছাঁচ ও পাঁচ পো বিন্নী একটা মাটির হাড়িতে কবে কিনে ফেলে। মাধর জীউর ক্লপায় জলযোগটা বেশ জগবে। আজকের এত লোকের ভিড়ের মধ্যেও যে এ রক্ষ মালাই পাবে তা ও ধারণাই করতে পারে নি। মৃতি তো নৌকোয় আছেই, এখন গণ্ডাকয়েক কচি শ্পা হলেই মিটে ষায়। কিন্তু একা একা আর এত জিনিস বয়ে নেওয়া সম্ভবপর নয়। এগুলো রেণে এসেই আবার নিতে হবে।…দীত্ব তু'হাত জোড়া সওদা নিয়ে তাড়াতাড়ি নৌকোয় ফিরছিল। কিন্তু পেছন ফিরতেই পলান আর করিমকে আসতে দেখে। করিমের হাতে বড় বড় বারো চৌদটা ফজলী আম পলানেব কাঁধের ওপর বিরাট একটা কাঁঠাল। ওজন কম করেও সাত আট দের ২বে। দাম পাঁচ সিকে। ফজলী কয়টা তু'টাকায় কিনেছে করিম। দীল্পকে হঠাৎ ছৈয়ের ওপর থেকে কিছু না বলে না কয়ে ছুটতে দেখে ওরা ত্ব'জনও অন্থুসরণ করেছিল। যার যা মন চেয়েছে সওলা করেছে। কেউ কাকেও বাধা দেয়নি। এ সওলা ওদের নিজেদের পয়সায় কেনা। স্থতরাং কারো কিছু বলবার নেই।...

ছোটরা দিনভর মুড়ি চিড়ে আর তেলে-ভাজা থেয়ে থেয়ে থিতিয়ে পড়েছিল। শুধু ও-জাতীয় গাবার হলে ওরা মার ধারে কাছেও বেঁযতো না। কিন্তু মালাই, আম আর কাঁঠাল দেখে আবার সকলে পাতা নিয়ে ঘুরঘুর শুরু করে । খাবার সবই গিন্নীদের জিম্মায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ভারাই যাকে যা দেবার **एनरव थुरव। मनन जानन रमलाग्न भा निरंग्नेट पू'राजारथ या रनरथ**े शिर्लर्छ। বড়োদের মতো ওরা কেউ উপোস দিয়ে নেই। তবু মালাইয়ের লোভে পাছ ছাড়ছে না। করিম, পলানও রীতিমতোই ছাতৃ মুড়ি চিঁড়ে থেয়েছে। সারাদিনের গোরাঘুরিতে সে খাওয়া জল হয়ে গেলেও যারা উপোস দিয়ে আছে তোড়জোড় কবে সর্বপ্রথম ভালেরই বসিয়ে দিতে ধায়। কিন্তু দীল ওলের রেথে কিছুতেই বংস না। গানন্দ, মদনেব ইচ্ছে ওদের সঙ্গেই একত্র ব্যে। কিন্তু দীমু বেছে বেছে ওদের ওপরেই পবিবেশনের ভাব দেয়। পরস্পর হতাশায় মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেও শেষ পর্যন্ত কাঙ্গে লাগতে বাধা হয়। মেয়েরা সব সাজিয়ে ওছিয়ে দিচ্ছে ওরা এনে পরিবেশন কবছে। ভোটদের কাউকে পাত পেতে বসতে দেওয়াহয় না। এক একটা তোখদে রাক্ষ্য। সারাদিন যা পাচ্ছে গিলছে আর হাগছে। পেট নয়তো যেন জয়ঢাক। যার যার ছেলেমেয়ে সে সে সামলায়। যৎসামান্ত থা দেবার হাতে হাতে দিয়েই শাস্ত করতে চেষ্টা কবে। কেউ চুপ কবে—কেউ টাঁ । টাঁ । কবতে থাকে। মায়েদের সঙ্গেও কেউ কেউ বসে আবাব।

সকলের জলযোগের পর জয়৸রনি দিয়ে আবার থাতা শুক্ত হয়। এবার আর কোন আয়াস নেই। স্রোতের মৃথে শুধু হাল ধরে বসে গাকা। বংশীর জলনেচে নেচে চলেছে। সাত আট মাইল পথ ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। তুপুবেব দিকে বেশ এক পশলা রৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এখন আকাশ বেশ পরিক্ষার। দিতীয়ার চাদ উকি ।দয়েই গা ঢাকা দিলে। ঝিরঝির করে বইছে জলো হাওয়া। পুর্য়রা সকলেই এসে ছয়েয়র ওপর বসে। দল আগের মতোই ঠিক আছে। গিয়ী বায়িয়া এবাব রায়ার কাজে মন দেয়। মদন ধামরাইর বাজার থেকেই ইলিশ কিনতে চেয়েছিল। কিন্তু পলান রাজী হয়নি। বাজারে দর বেশী হবে। আবার বাসি পচা হবারও সন্তাবনা আছে। সামনেই ঘুঘুদিয়া। জেলেদের আড়ত। ওখান থেকে দেখেশুনে কিনলে সব দিক থেকেই স্থবিধা হবে। সকলেই পলানকে সমথন করে।

ভাটির টানে গস্তি তু'থানা বেশ গা ছেড়ে দিয়ে চলেছে। এদিক থেকে

ঘাষীখানার গতিই বেশী। একক ছেড়ে দিলে নাগালের মধ্যেই থাকবে না।
কিন্তু তাতো আর হতে পারে না। সকলে একসঙ্গে এসেছে একসঙ্গেই ফিরবে।
মেয়েদের গস্তিথানার সঙ্গেই দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধা হয় ওটাকে। গতি
প্রতিহত হয়।

ক্ষেরার পথে আর ফকিরের আসর বসে না। কীর্তনও না। সকলেই এবার খোশ গল্পে ব্যস্ত। সকলের মনেই বইছে খুশীর হাওয়া। ঘাষীখানায় চলেছে চ্যাংড়ার দল। এর ভেতরে আবার একটু যারা বয়স্ক তারা বসেছে হৈয়ের ওপর। কেউবা পেছনের গলুইতে। আনন্দ, অখিনী, ওসমান, মদন এদের দলে। সামনের গলুইর দিকে আছে, কাশেম, নিশি, ফজলুল প্রভৃতি। পাশাপাশি গস্তির সামনে বসেছে ময়না, পার্বতী, মেহেরা, আমিনা, আনোয়ারা। হৈয়ের মাঝামাঝি বাচ্চা-কাচ্চারা। গিন্নী-বান্নিরা পেছনের দিকে রান্না নিয়ে ব্যস্ত। ময়না নিশির মধ্যে তেমন কোন জড়তা নেই। আজ অনেক দিন পর ওরা এত কাছাকাছি বসতে পেরেছে। কিন্তু মেহেরার যেন লজ্জাই কাটে না। কাশেমকে দেখে স্কুদীর্ঘ ঘোমটা টেনেই ও জবুগুরু হয়ে বসে আছে। পার্বতী সামনে বসে কূটনো কুটে দিচ্ছে। মেহেরার উদ্দেশ্যে হাসতে হাসতেই বলে, কিগ বেগমসাহেবা, ঘরের নোকের কাছে আবার এত সরম কিসের? ঘুম্টা খুইলাই বহ (বসো) না।

মেহেরার তব্ লুজ্জা কাটে না। খোমটার নীচেই ফিকফিক করে হাসতে থাকে।

ওকে নিজ্তুর দেখে পুনরায় কাশেমের সঙ্গেই রসিকতা শুরু করে পার্বতী, মিঞা সাবও যে চুপচাপ কইরা বইহা রইলেন। বিবিজানরে কোলে লইয়া বহেন না।

মেহেরা নিরুত্তর থাকলেও কাশেম নিরুত্তর থাকে না। সমতা রেথেই জবাব দেয়, কোলে উঠবার লেইগা যদি আপনার সক অইয়া থাকে তাইলে কন্ অশ্বনী দাদারে ডাইকা দেই। মনের মান্নুষরে কোলে লইয়া বইহা থাউক।

হেসে পার্বতী বলে, আমরা পুরান অইয়া গেচি, আমাগ আর পোচে ক্যারা।
মনের নামুষ দেখবার চান ত তবে এই ছাহেন, এক ঝটকায় মেহেরার মুখের
ঘোমটা সরিয়ে দেয় পার্বতী।

বেচারা মেহেরা ভাড়াভাড়ি হু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে অবিরত হাসতে থাকে।

কাশেম বলে, অত হাসবার কি আছে। দিদির যথন স্থ অইচে তথন কোলে না বইলা ঘুমটাডা খুইলাই বহু না।

হ, তাই কনচে ৷ চাঁদ মুখ কি আমবা গিলা খাইয়া ফালামু ?

এর পর আর মেহেরা ঘোমটা দিয়ে সম্পূর্ণ মুখ ঢাকতে পারে না। শুধু চাঁদি প্যস্তই ওঠে। মুথখানা সম্পূর্ণ ই দেখা যায়।

পার্বতীর দৃষ্টি পড়ে এবার নিশির ওপর। সরসতা নিয়েই বলে, নিশি-ভাইয়েরও কি মইনীরে দেইখা নতুন কইবা লজ্জা অইল নাকি? প্যাট থেইকা পইড়াই না চুইজনে গলাগলি ধইরা আচ।

কথাটা সত্যি হলেও নিশির মধ্যে কেমন যেন জড়তা এসেছে এখন।
আগের মতো কিছ়তেই আর ও ঝাঁ কবে ময়নাব চুলের মুঠি ধবতে পারবে না।
ময়নাও হয়তো পারবে না কথায় কথায় ওর গলা জড়িয়ে ধরতে। কেমন যেন
পবিবর্তন দেখা দিয়েছে ওর স্বাঙ্গে। স্বদা গায়ে আঁচল জড়িয়ে থাকে। এ ফেন
এক অভিনব রহস্তা। জানা ময়নাকে নতুন কবে জানতে ইচ্ছে করে। পার্বতীর
কথায় কোন জবাবই দিতে পারে না। শুধু একট্ হাসি থেলে ঠোঁটের কোণে।

কিন্তু পার্বতী ছাড়বার পাত্রী নয়। কাশেমও ছাড়ে না। পার্বতীকে সমর্থন করেই কাশেম বলে, কিগো ময়না পাখী, আর কিচু কইবার না পার নিশি ভাইরে একটা গং বাজাইবার কও না।

হ নিশিদাদা, ইসব ফাইজলামির কাম নাই। তুমি আমাগ একটা গং বাজাইয়াই হুনাও, এতক্ষণ পব মেহেরা মুখ খোলে।

পার্বতী সায় দেয়, বেশ, তাই বাজাও নিশিভাই। মেহে সোনা নাগবেব গলা ধুইরা ঝুলুক।

আমরা ঝুললে আপনাগও ঝোলন লাগব দিদি। অধিনীদাদা ত পাছার গলইতেই আচে, ডাইকা দিমু নাকি, কাশেম পাণ্টা রসিকতা করে।

নিশি আর কাকেও কোন স্থযোগ না দিয়ে বাঁশীতে ফুঁ দেয়। ভাটিয়ালির স্থর অনুরণিত হতে থাকে বংশীর মেঘ-ঘন বক্ষে। মিছিল করে চলেছে নৌকোর বহর। পাশাপাশি যাচ্ছিল আর একটি সৌখীন দল। স্থরের মূর্ছনায় স্তর্ধ হয়ে যায়। ছেলে বুড়ো সকলের প্রাণেই সাড়া জাগায় নিশির বাঁশের বাঁশী। বেজে বেজে থেমে যায় এক সময়। কিন্তু শ্রোতাদের রেশ কাটে না।

এক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে পার্বতী আবার আব্দার করে, ঐ গৎটা বাজাও নিশিভাই। কোনটা ... নিশি জিজ্ঞেদ করে।

হেসে পার্বতী বলে, ঐ যে সেই—"রাধে তোর তরে কদমতলে বসে থাকি"…

নিশি কিছু বলার আগে কাশেম টিপ্পনী কাটে, হ'হ নিশিভাই, তাই বাজাও। দিদির লেইগা যে দাদায় এহনো পছার গলইতে বইহা আচে।

পার্বতীও ছাড়ে না, বলে, দিদির কতা পরে ভাইবেন। বিবিজ্ঞান যে আপনার লেইগা সামনেই বইহা আচে।

কি থালি থালি বাজে কথা। নিশিভাই, বাজাও গংখানা, মেহের। অনুরোধ করে।

নিশি আবার কাউকে কিছু বলধার স্থযোগ না দিয়ে স্থর ধরে। আবার উচ্ছুাস জাগে আবাল বৃদ্ধ বিনতার বৃকে। সামনের গস্তির ছৈয়ের ওপর বসে বৃড়োরা জটলা করছিল। বাশির স্থর তাদেরও উন্ধনা করে তোলে। কেউ আর কোন কথা বলতে পারে না। কান পেতে নীরবেই শুনতে থাকে। বাশি থামলে দীম্বকে লক্ষ্য করে পলান বলে, বৈরাগীর পো, পোলার সাদী তাড়াতাতি দিয়া আন। কদমতলায় আর কতদিন বইহা থাকব ?

দীমু মুখ টিপে টিপে হাসে।

উত্তরটা করিমই দেয়, বেশীদিন না থাকলেও এক বছর ত থাকনই লাগব। ইনাগ শাস্ত্রে যে আবার এক বছর অশৌচ পালন লাগে।

হ, তা কাটল ত কয় মাস। বাকীডা কাটলেই অইয়া যায়।…

হিসেব মতো ওরা হয়তো প্রথম রাত্রেই চরে পৌছুতে পারতো। কিন্তু ভোজ থাকায় ঘুদুদিয়ার বাঁকে হিজল গাছের সঙ্গে নৌকো নেঁধেই রাত কাটাতে হয়। প্রাণপ্রাচূর্যে চলে থাওয়া-দাওয়া রং-তামাসা। ভোর ভোর সকলে এসে চরে পৌছায়।

## 11 20 11

প্রথম রথের পর ফিরতি রথও কেটে যায়। কিন্তু পাটের দর আর ওঠে না। কেমন যেন থম থম করছে নাজার। অক্যান্সবার মাসথানেক আগেই গজ্ঞে রেলি ব্রাদাসের আফিস খোলা হয়। কিন্তু এবার সবই ভোঁ-ভাঁ। পূণ পাসেজার বার কয়েক নারায়ণ গজ্ঞে শুধুই দেডিঝাঁপ করলেন। এ পর্যন্ত এক চুটাকের থরিদও আনতে পারেননি। ধামরাইর রথে গড়পড়তা এগারো বারেঃ

টাকায় সাইদ হয়েছিল। কিন্তু গঞ্জের বাজারে এখন সে পাট আট নয় টাকার বেশী নয়। তাই বা খন্দের কোথায় ? শুধু ফাঁকা কথার ছড়াছড়ি। দিন যত যাচ্ছে চরের মান্থ্যের বৃক কেঁপে উঠছে। মাসখানেক পরেই তো আসল গাছ পাট লাগবে। তার মাগে আছে কাটাই, জাগ, বাচাই, ধোলাই ও শুকোবার থরচা। প্রথম দক্ষার থরচা বাবদ মোটা প্রণে অধিকাংশেরই কর্জ নেওয়া আছে। ভেবেছিল, নিতীয় দফার থরচা বাছ পাট বেচেই হবে। কিন্তু তা আর হচ্ছে কই। রগে যা বেচেছে, বেচেছে। তারপর তো এ পর্যন্ত একটা ছিলকাও বেচতে পারছে না কেন্ট।…

ত্তিস্তায় ত্তিস্থায় দিন কাটতে থাকে। হাতে এখন আব তেমন কোন কাজ নেই। ধলেশ্বরী বংশী কানায় কানায় কুলে উঠেছে। চেউগ্রের কোস-কোসানী না থাকলেও স্থোতের টান ভয়ংকর। চারদিকের নালা-ভোলা থেকে দলে দলে ভেদে আসছে কচুরিপানা। পাট গাছ এখন যথেষ্টই বড়ো হয়েছে। এখন আর চাপায় পড়ে মাবা যাবাব সম্ভাবনা নেই। তবু যদি গেতের ভেতরে কচুরিপানা চোকে ভাহলে কতির সম্ভাবনা আছে। গাছের গায়ে পোকাও লাগতে পাবে। চরের মান্তাবে এখন প্রধান কাছ চারদিকে স্থভীক্ষ নজর রাখা। কিছতেই যেন কচ্রিপানা গেতে না চোকে।

গামান্ত কাজ, সকলেই মন দিয়ে করে। সারাদিন তে শুরে বসে তামাক থেয়েই কাটাতে হয়। নৌকো চাজা এক পা বাজিব বা'র হবার জো নেই। ধর-বাজিগুলো সবই যেন জলের ওপর ভাসছে। বিশাল সম্দ্রেব মাঝে এক একণি জীবন-বয়া যেন। মাঝে সাঝে ছ'পাচ জনকে নিয়ে দয়াল চানের আসর জমতেও ভাগবতের আসর আর তেমন জমে না। চারর সকলের নৌকো জিন্দি নেই। দীওব ভিনিতে সময়মতো যারা আসতে পারে কেবল মাত্র ভারাই আসে। সব চেয়ে মুশকিল হচ্ছে রামকান্তকে নিয়ে। এক তো উত্তর কোণের শেষ প্রান্তে তার বাজি—ভিন্নি নিয়ে অনেকটা পথ যেতে হয়, তার উপর আবার প্রায়ই তাকে বাজিতে পাওয়া যাম না। সৈতর্গতে গর ছেজে গঙ্গের কাছারিতেই অবিকাংশ সময় কাটায় রামকান্ত। বেচারার দোষ নেই। বন্দী অবস্থায় একা এক বে কতক্ষণ লোকের মন টেকে। চরে ওর দোসর কেউ নেই। নাম-কীর্তন আর ভাগবত পাঠ ব্যবসা হিসেবেই করতে হয় ওকে। মনের শান্তি কিছুমাত্র ওতে হয় না। তাই রমেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে গ্রীনবোটে মাতোয়ারা হয়ে পজ্লে ভুধু রমেক্সনারায়ণের সামাগ্রতম অমুকম্পার অভাবে। নিদেন যদি একটা ভসিলদারের কাজও ওকে উনি দিতেন।…

ধরতে গেলে তামাক থেয়ে আর আলসেমী করেই দিন কাটছে চরের মাহুষের। তবু এরই মধ্যে আর একটা ফাউ কাজ জুটে যায়। তরা বর্ধায় গঞ্জের মাহুষ মাছ একরকম থেতে পারে না বললেই হয়। বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে নদনদী উথলে পড়েছে। পাড় কূল কিছুই নেই। জেলেরা এখন আর বেড়াজাল দিয়ে মাছ ধরতে পারে না। জালের পরিধি থই পায় না। স্রোতের নৃথে বড় বড় মাছ কে কোথায় লুকিয়েছে পাত্তা পাওয়াই ভার। বর্ধার মাছ একমাত্র ইলিশ আর চিংড়া। ইলিশ মাছ আবার সবদিন সমান ধরা পড়ে না। তিথি নক্ষত্রের সঙ্গে ওদের চলাচলের যোগ। যথন ধরা পড়বে তো ঝাঁকের ঝাঁক। আর যথন না পড়বে তখন সারাদিন পরিশ্রম করেও ছ'চারটে ধরা শক্ত। তবে চিংড়ীর ব্যাপার অবশ্য আলাদা। চিংড়ী সব সময়েই ধরা পড়ে। মাঝ গাঙে নৌকোর ওপর থেকে টানা-জাল ফেলেই ধরতে হয় বর্ধার চিংড়ীকে। থেমন ব্যয়সাধ্য তেমন পরিশ্রমের একশেষ ? গঞ্জের বাজারে তাই দামও তাব তেমনি চড়া। গরীর-গরবার সাধ্য নেই মাছ মুথে দেয়।

গঞ্জের মান্থবের অবস্থা যা-ই হোক চরের মান্থবের কিন্তু পোয়াবারো।
প্রত্যেকের বাড়ির বাঁকে সামান্ত ছটো একটা পারন (মান্ন ধরবার গাঁচা) পেতে
রাথলেই সংসারের মান্ন অফুরস্থ। পেট পুরে থেয়েও দিতে থুতে আটকায় না।
এক এক রাত্রে গাঁদা গাদা চিংড়ী আর বেলে ধরা পড়ে। গরীবদের অনেকে
গঞ্জের বাজারে গিয়ে বেশ চড়া দামেই বেশীটা বেচে আদে। পারন চাড়া ছিপ
দিয়েও অনেকে বড় বড় বেলে মান্ন ধরে। শুরু শুরে বসে না থেকে অনেকেই
তাই মান্ন ধরে সময় কাটায়।

ঝোপ ব্ঝে কোপ মারতে গঞ্জের মান্ত্য ওস্তাদ। চরের ঘরে ঘরে তাদের পাতানো ইষ্টতা। মাম্, নানী, চাচা, মিতা, দোস্ত যার সঙ্গে যে যেভাবে পেরেছে! স্থতরাং মিত্রদের অভাবের সময় পারনের মাছ চরের মান্ত্য একা থেতে পারে না। ত্' পাঁচ দিন অন্তর অন্তর ভেট না দিয়ে উপায় নেই। হিসেরের থাতা থতাতে গেলে শুধু বাঁ-দিকের অন্তই বেড়ে চলেছে দেখা যায়। জমার ঘরে হয়তো শুধুই শৃত্য। তবু চরের মান্ত্য চোখ কান বৃজ্জে পারে না। স্প্টিকর্তা ওদের যেন শুধু দেবার জ্লেই স্টি করেছেন। ওদের কেউ দিলে কি না সে হিসেব খভিয়ে দেখতে ওরা জানে না। মহাজনরা তো আরো এক

কাটি সরেস। স্থদের বেলায় কানা কড়িটিও মাপ হবে না কিন্তু নেবাব বেলায় যোল আনার জায়গায় আঠারে। আনা। স্থদ দিতে এসে রসিদ হয়তো বললে, কর্তা কিছু মাপ চাই।

কর্তার মুখে না নেই। বিড়বিড় করে তিনবার আওড়ালেন স্থাদের অক। টাকা প্রতি মাসিক ত্থানা স্তদ। তিন মাস দশ দিনে পনেরো টাকার স্থদ হলোধর সাত টাকা চার আনা—আচ্ছা দে তুই এক টাকা কম।

এক টাকা মকুব পেয়ে নিরক্ষর রসিদের আনন্দের সীমা নেই! দাঁত বার করেই হাসতে থাকে। সারা বর্ষা হয়তো পারনের চিংড়ী আর বেলে কর্তাকে উপচৌকন দেবে—দশ জায়গায় কর্তার গুণগান করবে।

কর্তার ঠোঁটেও খুশীর হাসি। যাত্র খেলাই যেন। হিসেবের মধ্যে অগ্রিম এক টাকা বেশী ধরে পরে সেই টাকাই বাদ দিয়ে দয়াল সাজা।

এ শুধু একক একটি স্থদখোরের কথা নয়। ওদের শ্রেণীগত বৈশিষ্টাই এটা। গাটের দিনে হাটে এসেছে দেদার বক্স। সঙ্গে গোটাকয়েক কুমড়ো আর শসা। বেচে হয়তো সপ্তাগের রুন তেলের পয়সা হবে। আর এক কর্তা আন্তে আন্তে এসে হাজির হলেন দেদাবের কাছে। শুন পক্ষীর দৃষ্টি—লুকোবার উপায় নেই। নেডেচেড়ে কচি শসা জোড়া ও বড় কুমড়োটাই গামছায় বেঁধে হাঁটা দিলেন। আসার সময় দশজনকে শুনিয়েই বলে এলেন, গদী থেকে দাম নিয়ে আসিস দেদার।

দাম যা পাবে তা দেদারও জানে আর দশজনেও জানে। তবু মৃথ খুলবার উপায় নেই দেদারের। একের ঝাল অন্তের ওপর ঝাড়তে উত্তত হয় সে। যারা নগদ প্রসায় জিনিস কিনতে এসেছে তাদের ওপরেই লোকসানের অঙ্ক চাপাতে চেষ্টা করে।

সন্ধ্যা লাগে লাগে দেদার হয়তো দামের জন্ম গদীতে এল। এসে দেখে, কর্তা হরিনামের ঝোলা নিয়ে বসেছেন। বাহ্নিক চেতনাই নেই যেন তার । 'দেদার ডাকাতে সাহস পায় না। প্রয়োজন থাকলেও ফিরে যেতেই মনস্থ করে। উঠে হয়তো বেরিয়েই আসবে, কর্তা চোখ খোলেন। হরিনামের মালা তিনবার কপালে ছুঁইয়ে পেছু ডাকেন, কে রে, দেদার নাকি ?

ঘূরে দাঁড়িয়ে আদাব জানায় দেদার। বলে, আইজ্ঞা হ।
কর্তা বলেন, বোস, তামাক খা। একেবারে যে সন্ধ্যা করে ফেলেছিস!
আইজ্ঞা হ, কাম সারতে সারতে বেলা অইয়া গেল।

তা তোর জিনিসের দাম কতো দেবোরে ?
ভান কতা আপনার যা মোন চায়।
না না, বল ; কত দেবো ?
আমি আবার কি কমু। আপনেই ভান ছাম কইরা।

কর্তা আর সময় ক্ষেপ করেন না। স্থযোগ বৃরে বলেন, শসা জোড়া কচি হলেও বড় ছোটরে। কুমড়োটা বোধ হয় তেমন মিষ্টি হবে না। বড়ো কাঁচা। আচ্ছা নে, ভোকে আর ঠকিয়ে কি হবে, টে ক হাতড়িয়ে একটা ত্'আনি দেদারের দিকে ছুঁড়ে দেন।

সারাদিনের ক্লান্তির পর বেশ আরাম করেই তামাক ছিলুম খাবে তেবেছিল দেদার। কিন্তু কর্তার বেহিসেবী কাজ দেখে মনে মনে তেলে-বেণ্ডনে জবলে ওঠে। বাজারে বেচলে কম করেও কুমড়োটাই চার আনায় বেচতে পারতো। শসা জোড়াও চার ছয় পয়সার কমে বিকোতো না। এমন আক্রেণ্ডনাশা মাহ্যয়! ইচ্ছে করে ত্'আনিটা ছুঁড়ে মাত্রে কর্তার নাকের ভগায়। কিন্তু পারে না।

কর্তা ভাব বুঝেই পুনরায় কীর্তনে মাতে, পাট এবার কেমন হ'লরে দেদার ? গলার স্বর শুদ্ধ করেই দেদার উত্তর করে, অইন্ডে একরকম। আইচ্ছা, উঠি এখন কত্তা, উঠে শাঁড়াতে যায় দেদার।

কর্তা বাধা দেন, আরে বোস বোস , আর-এক ছিল্ম তামাক ্থা। ছেলেপুলে সব তালো আছে তো?

রাগ হয়েছিল দেদারের, কর্তার আন্তরিকায় মূহর্তে গলে জল গয়ে যায়। হাসতে হাসতেই জবাব দেয়, আপনাগ আশীর্বাদে আল্লায় রাকচে একরকম, বসে পড়ে আবার এক ছিলুম তামাক সাজতে থাকে।

দেদারকে খুণী করতে পেরে কর্তা নিজেও থুব খুণী হন। জপের মালায় বারকয়েক হাত ঘুরিয়ে আসল, কথায় আসেন, পারনে মাছ-টাছ কেমন পড়ছে?

কল্কেতে ফুঁ দিতে দিতে দেদার বলে, তা মোন্দ পড়চে না কতা। কাইল বিহানে চাইরডাা দিয়া যামুনে। বড় বড় ডিমওলা ইচা (চিংড়ী) আর বাইলা (বেলে মাছ)। বাইলার প্যাটেও ঠাসা ডিম।

কর্তার জিভ দিয়ে টুসটস করে জল গড়াতে থাকে। সমানে ডাল ভাত খেয়ে থেয়ে পেটে চড়া পড়বার উপক্রম হয়েছে। কে থাবে তু'আনা দল পয়সা কুড়ি চিংড়ী মাছ কিনে ? স্থদের টাকা অতো লপচপিয়ে খরচ করে ফেললে চলে না । · · · রসনার রস সজোরে চেপেই কর্তা বাবা দেন, না না, দেবার জন্ম বলিনি । এমনিই জিজ্ঞেস কবলাম, আমাদের এপাবে তো মাছ নেই বললেই হয়।

কি যে কন কন্তা। কিনা-দিমু নাকি যে তাই না করেন। পারনের মাছ দিমু তায় আবার কি অইব। কাইল বিহানেই আইনা দিমু, পোলাপানে খাইব। তান, সেবা করেন, ুঁ দিতে দিতে ক্রেটা কর্তার দিকেই এগিয়ে দেয় দেয়ার।

না, আমার হাতে এখন মালা রয়েছে, তুই খা।

দেদাব মনের খুদাতেই হুঁকো টানতে থাকে। বেশ মৌজ হয়েছে তামাক ছিলুমে। গ্রিনামের মালা আর একবার কপালে ঠেকিয়ে কর্তা হাঁক চাড়েন, কই রে, কে আছিস। দেদারকে গোটাকয়েক মোয়া দিতে বলে।

শ্রাবন সংক্রান্তি উপলক্ষে কর্তার বাড়িতে মোয়া মুড়কী পাক হয়েতে। মোহায় গাসং ভাঙ্গা তিলের সোদা গন্ধ। গোটাকয়েক মুথে দিলে দেদার নিশ্চয় গলে যাবে। তারপর…

হাক শুনে দেদার ল ুা পায়। হুঁকো থেকে মুখ উঠিয়ে ভাড়াভাড়ি বাধা দেয়, না কত্তা মশয়, এইন কিচ্ থাইবার পাক্ষম না। নামাজের সময় অইয়া খাইল, উঠি এইন।

আবে বোস্ বোস্। না খাস ছেলেপুলেদের জন্ম নিয়ে যা। ও তো ছেলেপুলেবই জিনিস।

দেশার আর আপত্তি করতে পাবে না! মনে মনে খুনীই হয় আদর আপ্যায়নে। তা মন্দ নয়, মোয়া কয়টা নিয়ে গেলে ছাওয়াল-পাওয়ালরা বেশ খুনীই হবে'খন। নাড়ু, মোয়া, নুড্কী বড় ভাল পাক হয় কর্তা মশায়দের বাড়ি। সেই ভাল, গামছায় জড়িয়ে নিয়েই যাবো মোয়া কয়টা।…

াদেশের সঙ্গে দকটা বেতের কাঠায় করে আন্দান্ধ গোটা বা.রা মোয়া, কিছুটা তিলের ছাতৃ ও নুড়কী এনে হাজির করে কতার আট দশ বছরের এক ছেলে।

দেদার খুদে কর্তার হাত থেকে কাঠাটা নিয়ে গামছার মধ্যে যত্ন করে বেঁধে নেয় জিনিসগুলো। সন্ধ্যা খোর হয়ে আসে, কর্তা আর খুদে কর্তাকে সেলাম জানিয়ে উঠে পড়ে। দেদার উঠে গেলে কর্তার দিল চান্ধা হয়ে ওঠে। যাক বাবা, আর খোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি খোড় খেতে হবে না। কাল থেকেই একটু মুখ বদলানো যাছে। আহা-হা, বর্ষার ডিমওয়ালা চিংড়ী আর বেলে তো বাদশাহী খাবার। ঝোল খাও, ঝাল খাও, অম্বল খাও কোন কিছুতে আটকায় না। মালার ঝোলা দেয়ালের হুকে ঝুলিয়ে রেখে কর্তা গদগদ হয়ে বাড়ির ভেতরে যান।

সভ্যি, গতকাল যা লগ্নি করেছিলেন কর্তা আজ থেকেই তার স্থদ আদায় শুরু হয়েছে। বড় একটা থালুইতে করে শ' থানেক বেশ বাছাই চিংড়ী ও বিশ পঁচিশটে ডিমওয়ালা বেলে নিয়ে উপস্থিত হয় দেদার। সঙ্গে মস্ত বড়ো একটা কাঁচা-পাকা কুমড়ো। কর্তা তো খুশীতে আটথানা! খুদে কর্তা ছুটে এসে জ্যাস্ত চিংড়ীর গোঁফ ধরে নাচাতে থাকে। বাবাঃ, আজ কতদিন পরে মাছ খেতে পারবে।…

খুদে কর্তার উল্লাস দেখে দেদার অন্তরে সহসা বেদনা বোধ করে। মাছ নিয়ে আসার সময় ছোট ছেলেটা মাত্র হ'টো বেলে আর গোটা দশ-বারো চিংড়ী রেখে যাবার জন্ম বায়না ধরেছিল। কিন্তু ও তা রেখে আসতে পারে নি। সামান্ম এ কটা মাছ না দিলে কর্তার ক্রছে ওর মান থাকে কি করে? ত'টো দশটা তো দ্রের কথা—নামমাত্র একটা মাছও রেখে আসে না দেদার। খুদে কর্তার বয়সীই হবে ইলাহি। মাছ ছাড়া ভাত খেতে পারে না। বেচারার আজ হয়তো থাওয়াই হবে না। তাও আর কি করতে পারে! মুখ ফুটে চাইলেন কর্তা। ও তো আর না বলতে পারে না। আবার দিতে গেলে এ ক'টা মাছ না দিলেই বা কেমন দেখায়। মনের ত্রংথ মনেই চাপতে চেষ্টা করে দেদার। মাছ ক'টা ঢেলে দিয়ে শুধু খালুই নিয়ে বাড়ের দিকেই রওনা হয়।

## 11 88 11

ছিলুমের পর ছিলুম তামাক খেয়ে, বড়শি পারনে মাছ ধরে, খোল বাজিয়ে কীর্তন আর দয়াল চানরে ডেকেও দিন কাটছিল না চরের মামুফের। একে তো হাতে তেমন কোন কাচ্ছ নেই তার ওপর আবার পাটের বাজার থমথম করছে। ধামরাইর রথে যে পাট এগারো বারোয় বেচে এসেছে তারই অবশিষ্টাংশ ঠেকায়

পড়ে নয় দশে বেচতে হচ্ছে। চাষীর মনে স্থ নেই—দিনও কাটে না। নামী চাষ হয়েছে, ভাদ্রের মাঝামাঝি না হলে গাছ পাট কাটা যাবে না। হিসেব করে দেখতে গেলে আরো পনেরো কুড়ি দিন চুপচাপই বসে থাকতে হবে। না, এভাবে বসে থাকা বিরক্তির একশেষ। নতুন একটা কিছু জোড়া দিয়ে নিতে পারলে হতো …

ওদের মুথ চেয়েই বোধ হয় দয়াল চান দয়া করেন। গঞ্জে ফি বছর মনসা প্জোয় ধুম হয়। প্রতি ঘরে ঘরে প্জো। কুল-নারীরাই এ প্জোয় প্রধান অংশ গ্রহণ করে। প্রাবণ সংক্রান্তির পাঁচ-সাত দিন আগে কাঠের পিঁড়ের ওপর, "আলা" পাতে (পিঁড়ের ওপর কাঁদা মাটি করে তার মধ্যে মৃগ ও কলাই ক্ষেত করা)। পাঁচ-সাত দিনে লকলকিয়ে ওঠে কলাই ও মুগের চারা। সংক্রান্তির আগের দিন হয় 'আলার' অধিবাস। বং তুলি দিয়ে চিত্রানো হয় প্রত্যেকটি পিঁড়েকে। ফুল দিয়ে সাজানো হয়। সন্ধ্যা রাত্রে হয় অধিবাস উদ্যাপন। কারো পাঁচখানা, কারো সাতথানা, আবার কারো বা ন'ধানা পিঁড়ে। মনসা দেবীর বেদীর ছ'পাশে থরে থরে কচি সবুজের সমাবেশ। দেবী আসবেন সংক্রান্তির দিন ভোরে। কারো রীতি অষ্টনাগের পূজো, কারো বেয়াল্লিশ নাগের। আবার ছাপ্পান্ন নাগের পুজোও করে কেউ কেউ। নাগ দিয়েই চালচিত্র—মাঝখানে দেবীর ভ্বন-ভ্লানো মূর্তি। মর্ত্যে দেবী পুজোর প্রবর্তন করেন চাঁদ সওদাগর। ভক্ত আর ভগবানের সে এক অলোকিক কাহিনী। টাদ ছিলেন পূর্ববঙ্গের সওদাগর। তাই পূর্ববঙ্গেই দেবী পুজোর ঘটা। দেবীর প্রধান ভোগ তুধ আর কলা। কলার দাম আর তুধের দাম তাই এ হু'দিন পঞ্চমে ওঠে। তিন আনা চার আনা সের থেকে চৌদ আনা এক টাকা পর্যস্ত ওঠে তুধের দর। অধিবাসের দিন কোন ভোগ-রাগ নেই। শুধু ফুল, আলপনা আর 'আলা' দিয়ে সাজানো হয় বেদীমূল। পরের দিন সংক্রান্তিতে হয় হু'বে**লা** পুজো—ভোগরাগ। তার পরের দিন এক বেলা পুজোর পর হয় ভাসান। এই ভাসানকে কেন্দ্র করে প্রতি বছর গঞ্জে বেহুলার হাট বসে। এ কোন পণোর হাট নয়---দেবীর হাট। এ হাটে দেবীর মাহাত্মাই কীর্ভিত হয়। নমশৃত্রেব মেয়ে শ্রামদাসী। বয়েস পঞ্চাশ পঞ্চার—বিধবা। কালো গায়ের রং। সামনের তিনটে দাঁত নেই। মাথার চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা। প্রবাদ, বংশীতে নাইতে গিয়ে মা মনসার ঘট পেয়েছে শ্রামদাসী। 'জিয়ন' ঘট। প্রতি বছর শ্রাবণ সংক্রান্তিতে ঘটের জল নতুন ক'রে মন্ত্রপৃত করেন হাটের ঠাকরুন। মা মনসার গুণগান করেন। ঘুঙুর পায়ে নাচেন।

আমপ্রব দিয়ে পৃতবারি ঘন ঘন সিঞ্চন করেন ভক্তগণের শির-'পরে।

কুললন্দ্মীরা দলে দলে আসেন বেহুলার হাটে। সিধা জলপান দেন হাটের

ঠাকরুনকে। নতজান্থ হয়ে শিরে ধারণ করেন 'জিয়ন' ঘটের সিঁডর—
পৃতবারি। একবছর আর সাপের ভয় নেই। কেউ কেউ আধার ভাগা,
ভাবিজ, ঔগধি-শিকড়ও নেন শ্রামদাসীর কাছ থেকে।…

প্রতিবারই বেহুলার হাটের মধ্যে হয় উৎসবের সমাপ্তি। তার আগে ভাসান উপলক্ষে চলে নৌকো বাইচ। স্থানীয় প্রতিযোগিরাই কেবল গোগ দেয় এতে। বিশেষ কোন পূর্ব্ধার বিতরণের রীতি নেই। শুধু বাহবা আর করতালি। তাতেই গ্রামের মান্ত্র মুখর হয়ে ওঠে। প্রাবণের প্রথম দিকেই মেরামতের পর ছিপে গাব দেওয়া আরম্ভ হয়। একশ হাত দেড়শ হাত লক্ষা ছিপ। কোনটার গলুই মুখ্র-মুখো। কোনটার বা গরুড়, মকর, জলপরী। আবার সাধাসিধে ছুঁচলো মুখও কোন কোনটার। তাতে আবার সারবন্দী পেতলের কলসী বাধা। বড় থেকে ক্রমাগত ছোট হয়ে গেছে কলসীর বহর। প্রত্যেকটিব পেছনের গলুইতে স্ব স্থ প্রতীক চিহ্নযুক্ত পতাকা। নিচে পঞ্চাশ ঘাট, উপ্রের্বিকশ দেড়শ জন জোয়ান প্রতিদ্বন্ধী সারবন্দী হয়ে বসে ঘু'দিক থেকে বৈঠা চালায়। ছোট ছোট কাঠের হাত বৈঠা। সর্দারের হুলাবের তালে তালে অবিরত জলের ওপর পড়তে থাকে। ছিপ যায় তরতর ক.র এগিয়ে। ধেন মনপ্রনের নাওই চলে জলের ওপর দাগ কেটে।

চরের মান্থব কি বছরেই প্রতিযোগিতায় যোগ দেয়। গঙ্গেব মান্থবেব সঙ্গে করে একত্রে ফুর্তি—জারি, সারি, গোষ্ঠ গায়। গতালগতিকতায় কেউ কেউ আবার ঝিমিয়েও পড়ে। অত্যাত্য বারের কথা যাই হোক, এবার আর কেউ চুপচাপ বসে থাকতে পারে না। শ্রাবণের প্রথম হাট থেকেই শুক্ত হয়েছে "হাণ্ডবিল" বিলোনো। গঙ্গের বাবু ভূইএরা এবার বিশেষ ব্যবস্থা করছেন। এবার আর শুধু বাহবা আর করতালির মধ্যে পুরস্কার বিতরণ সীমাবদ্ধ নয়। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট অনস্ত রায় স্বয়ং দিচ্ছেন একথানি সোনার মেডেল ও তিনটি বড় রূপোর কাপ। তার বন্ধু ইন্দ্র পোদ্ধার দিচ্ছেন ছোট বড় দশ্যানা মেডেল। বন্ধকী কারবার ইন্দ্র মোহনের। বহু ভরি থাদ মিশানো রূপো অচল হয়ে পড়ে আছে সিন্ধুকের তলায়। গোটাকয়েক মজ্রীর টাকা ছাড়া টে কের একটি কানাকড়িও খসবে না। এ ভো খুবই সামান্ত

ব্যাপার। স্থাদের ওপর দিয়েই যাবে—আসলে হাত পড়বে না। এতে যদি ভবিষ্যতে ভাগ্য থোলে সে তে। আনন্দেরই কথা। না না, ও থুনী হয়েই দিচ্ছে মেডেল ক'থানা। মা লক্ষ্মীর রূপায় পয়সার কিছুমাত্র অভাব নেই। এখন চাই যশ ও প্রতিপত্তি। আর তা পেতে হেলে সর্বাগ্রে জনটিন্তে প্রবেশ করতে। তাদেরই প্রতিনিধিরূপে যেতে হবে ইউনিয়ন বোর্টের সদস্ত পদে। আর-এক গাপ উঠে ডিসট্রিক্ট বোডের চেয়ারম্যান, তারপর এম, এল, এ। তার পরের বাপ কেন্দ্রের সদস্ত হওয়া। মারুষ তো এমনি করেই গাপে থাপে এগিয়ে যায়। মারুষই মারুষকে অমর করতে পারে। টাকা কিছু নয়। তারপরে মোহনের বুকে তরাকাজ্যার ঝড় ওঠে। শুধু মেডেল দশখানাই নয়। 'সাগুবিল' বিলি ও ঢোল শহবতের গাবতীয় থরচা এ প্রসন্থ সেই যুগিয়ে আসছে! প্রয়োজন হলে আরো যোগাবে।…

ইন্দ্র মোহনের পরে উৎসাহদাতা হলে। রহিমুদ্দীন থলিফা। প্রেসিডেপ্ট মাব ইন্দ্র মোহনের সঙ্গে রহিমুদ্দীনের গণার গলায় ভাব। সে দেব ভলেন্টিয়ারদের ব্যাক্ত, পরিচালক মণ্ডলীর প্রতীক পতাকা ও পাচথানা রূপোর মেডেল। আরো শ'থানেক মেডেলের প্রতিশ্বতি পাওয়া যায় বিভিন্ন ব্যবসায়ী ও গণ্যমান্ত লোকের কাছ থেকে। স্বয়ং রমেন্দ্রনারায়ণও উৎসবে মাতেন। ভার কাচারি বাড়িই হবে পবিচালক মণ্ডলীর আপিস ঘর। চাঁদা ও মেডেল উনিও দেবেন।…

চোল শহরং যোগে জানানো হয়. প্রতিযোগী প্রত্যেকটি দলকে পান স্থপুবি বিজি মৃকত দেওয়া হবে। আর দেওয়া হবে একবেলার খোনাকী বাবদ—জন পেছু এক পো করে চিঁড়ে, আর সেব দই ও আর পো গুড়। প্রবেশ কি এক প্রসাও লাগবে না কারো। ২৫শে শ্রাবণ ভতি হবার শেষ ভারিথ।…

দৃধ দরাস্থ থেকে আসে হাটুরেরা। বাতা রটে যায় দিকে দিকে—-গ্রাম চাড়িয়ে গ্রামান্তরে। দলে দলে এসে ভতি হতে থাকে প্রতিযোগিরা। লোক সংখ্যা জানিয়ে যায়। নিজেদের মধ্যে চলে সংগঠনের কাজ। পুরোনো ছিপ বাতিল করে কোন কোন দল চাদা তুলে নতুন ছিপ গড়তে আরম্ভ করে। সারি, জারি, গোষ্ঠর সঙ্গে গঞ্জেব বাব্দের গুণপনার উল্লেখ করে গানও বাধতে থাকে কেউ কেউ। প্রতিদিন প্রতি রাত্রে চলে মহড়া। চরের মান্ত্যের মধ্যেও প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দেয়। ওদের তু'খানি ছিপ প্রতিযোগিতা করবে। একটি চবধল্লার আর একটি ফ্টনগরের। ভাগবত আর দয়াল চানের আসর

একরকম বন্ধ বললেই হয়। জনকয়েক বৃড়ো-বৃড়ীর পাল্লায় পড়ে রামকান্তকে নিয়মিত যেতে হয় বটে কিন্তু আসর মোটেই জমে না। সবাই ব্যস্ত বাইচের তোড়জোড় নিয়ে। তা সংগঠন নেহাত মন্দ হয়নি। সোনার মেডেল ও কাপ না পেলেও তু'চারটে রূপোর মেডেল কেউ আটকাতে পারবে না।…

বাইচ তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। পঁচিশ থেকে চন্নিশ হাতি নোকোর এক ভাগ। চন্নিশের ওপর থেকে পঁচাত্তর পর্যন্ত আর এক ভাগ। এবং পঁচাত্তরের ওপর থেকে মতো উপ্পেই হোক ভার আর এক ভাগ। দিন যতো ধনিয়ে আসছে প্রতিযোগীর সংখ্যা ততোই বাড়ছে। হিসেব মতো ধরতে গেলে লকাধিক লোক আসছে গল্পে। স্কুল কমিটির নিকট দরখান্ত করে বাইচের দিন স্কুল ছুটি রাখার ব্যবস্থা করা হয়। সপ্তম থেকে দশম শ্রেণীর প্রতিটি ছাত্রই হবে ভলেণ্টিয়ার। এ ছাড়া অন্যান্ত সাধারণ লোকের মধ্য হতেও শ' পাঁচেক কর্মী পাওয়া যাবে। শান্তিরক্ষার জন্ম পুলিশ সাহেবের নিকটেও সদরে দরখান্ত করা হয়েছে। প্রেসিভেপের আবেদনে স্বয়ং এল্ পি-ই আসছেন সদলবলে বাইচ দেখতে। এছাড়া আছে স্থানীয় থানার রক্ষীবাহিনী। আয়োজন যতদর সম্ভব নিথু ভভাবেই এগিয়ে চলে। ভল্লাট জুড়ে হই গ্রু রৈ রৈ কাণ্ড।…

পয়লা ভাদ্র ব্ধবার। গঞ্জে আজ বহু বিঘোষিত বাইচের দিন। ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গেই নহবত বাজতে শুরু হয়েছে। একদল বসেছে যেখান থেকে বাইচ আরম্ভ হবে সেখানে। আর একদল যেখানে শেষ হবে। উচ্ শালের খঁটির ওপর স্থন্দর হ'খানি সাজানো-গুছানো বর। রহৎ ছই পতাকা উড়ছে শীর্ষদেশে। এছাড়া একদল ব্যাণ্ড অবিরত বেজে চলেছে ভ্রামামাণ নোকোয়। ভলেন্টিয়াররাও সময়মতো এসেই দলে দলে যোগ দিচ্ছে। পুলিশ সাহেবের লঞ্চও শেষরাত্রেই থানার ঘাটে এসে পৌচেছে। ভোরের দিকেই কর্ম পরিষদের জনকয়েক সভাকে সঙ্গে করে প্রেসিডেন্ট অনস্ত রায় তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসেন। প্রেসিডেন্টের অন্থরোধে ভিনিই আজ পুরস্কার বিতরণ করছেন। আয়োজনের কোথাও কোন ক্রটি নেই। বেলা একটা থেকে শুরু হবে বাইচ। গজের মাহুষ আজ সকাল সকালই রায়া খাওয়া সেরে যে যেখানে পারে জড় হতে থাকে। খাটে যে জায়গা না পায় সে টিনের চালার ওপর—দালানের ছাদে এমন কি বড় বড় গাছের ওপর উঠে প্রস্তুত হয়। কেউ কেউ আবার নৌকো ভাডা করে সপরিবারেই বাইচ দেখতে বা'র হয়।

সকাল না গড়াতেই দলে দলে আসতে থাকে ছোট বড় ছিপ। কোন দল গাইছে সারি, কোন দল জারি, কোন দল আবার বহুরূপী সেজে রং-তামাসা করছে।

শীমারেথা পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবকরা এগিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। প্রবেশপত্রের রিসদ দেখে দই চিড়ে ও পান বিড়ির টিকিট দিচ্ছে। টিকিট হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জয়ধ্বনি দিচ্ছে আগস্তুকরা। গঞ্জের গুণগান করছে উল্লাসে। কিন্তু মৃশকিল হচ্ছে পঞ্জীয়নক্কত ছিপ ছাড়া বাড়তি ছিপ নিয়ে। তাদের আবদাব, গঞ্জের নাম-ডাক শুনে বহুদূর দেশ থেকে আসছে তারা। সময়মতো থবর পৌছোয়নি বলে নির্দিষ্ট সময়ে প্রবেশপত্র পেশ করতে পারেনি। দয়া করে তাদের স্বযোগ দেওয়া তোক।

স্বেচ্ছাসেবকেরা বিপদে পড়ে। নিজেরা ঝুঁকি নিতে সাহস পায় না। কর্মপরিষদেব মূলকেক্ত্রে থবর পাঠানো হয়। পরিষদ সামাগ্রতম দলের কথা বিবেচনা কবে প্রথম দফায় অন্তম্মতি দেন। রবাহুতরা সন্তুষ্ট হয়। তারাও পায় নিয়্মিত দলের মতোই থাতা আর বিভির টিকিট।

ঝাঁকের ঝাঁক ছিপ এসে বংশীর জল কাঁপিয়ে তোলে। কাড়া-নাকডা বান্ধছে কোন কোনটায়। কোন কোনটায় ঢোল কাঁসর। সিঙাও ফুঁকছে কেউ কেউ। বেলা ঘতো বাড়ছে অগুনতি ছিপ এসে ভিড় কবছে। পঞ্জীয়নকত ছিপ অপেক্ষা অপঞ্জীয়নকৃত ছিপের সংখ্যাই বেশী। এ যেন রক্তবীজের কাড়। বীর বিক্রমে স্বর্গরাজ্য গ্রাস করতে ধেয়ে আসছে। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। গাল শালুর ফালি দিয়ে বেশ আঁটমাট করে বাঁধা। কারো বা চাড়ানো গোফ। কেউ পরেছে লুদ্ধি, কেউ কাপড়ই মালকাছা করে। খালি গায়েই আছে বেশীর ভাগ। আবার জাপানী সিল্কের গেঞ্জী অথবা রঙবেরঙের হাফ সার্টও পরেছে কেউ কেউ। হাতে প্রভোকেরই ছোট ছোট বৈঠা।…না না আর একথানা বাড়তি ছিপকেও টিকিট দেওয়া হবে না। নির্দিষ্ট সীমারেথার মধোই প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না ওরকম কাউকে। প্রথম দফার আদেশ নাকচ করে পরিষদ থেকে দ্বিতীয়বার আদেশ যায়। স্বেচ্ছাসেবকরা সেই মতোই খাটি আগলাতে থাকে। মিনিট দশ পনেরোর মধ্যেই উত্তর দক্ষিণ সীমানায় শ'খানেক ছিপ আটকে পড়ে। কোন দলের স্দার এগিয়ে এসে ষেচ্ছাসেবকদের নিকট হাত জোড় করে: ছান কন্তারা আমাগ একথান টিকট, অনেক দূর তাশের থনে আইচি। আল্লায় আপনাগ বালো করব।...

স্বেচ্ছাসেবকরা নিরুপায়। এরকম হারে ভেতরে প্রবেশ করতে দিলে বাইচ দেবার জায়গাই থাকবে না। দই চিঁড়ের ব্যবস্থা করাও আর সম্ভবপর নয়। উত্তরে ওরাও হাত জোড় করেই অক্ষমতা জানায়।

উত্তর শুনে পাশের আর-এক দলের সর্দার মাথার বাবরিতে ঝাঁকুনী দিয়ে রুথে দাঁড়ায়, কা৷ মশয়রা, আমাগ ঢুকবার দিবা না তয় আগের দলগ দিচ ক্যান ? হারা কি তোমাগ বাপঠাকুরদা না ?…

তাব কথা শুনে ছোকরা এক স্বেচ্ছাসেবক ক্রথে দাঁড়ায়, এই মিঞা, মুথ সামলিয়ে কথা বলো।

কি কতা তোমাগ লগে কইব মাইন্যে ? খাইবার দিবার পারবা না তয় টোল দিচিলা ক্যান ?…দূর থেকে আর-এক দলের সদার নৌকোর ওপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে এসে ফেটে পড়ে।

অবস্থা বিপদজ্জনক বুঝে বেচ্ছাসেবক দলের অধিকর্তা হাত জোড় করেই সামলাতে চেষ্টা করে। অত্যন্ত বিনীতভাবেই ফলতে গাকে: ভাইসব আপনারা মাথ। ঠাণ্ডা করুন! আপনাদের জন্ম সাধ্যমতে। ব্যবস্থা আমরা করবো। আপনাদের জন্ম আগামীকাল দিন স্থির হচ্ছে…

আরে রাইথা ছাও ভোমার চলাইনা কতা। কাইল ছনা (শৃত্য) গাঙ্গে বাইচ দিমু কি ভোমাগ পুট্কী (পাছা) চুববার জন্ম না ?

অধিকর্তা বিপদে পড়ে। ছোকরা স্বেচ্ছাদেবকদের সামাল দেওয়াও দায় হয়ে ওঠে। ওরাও যে যার মতে। জামার আন্তিন গুটিয়ে প্রস্তুত। এ বকম অসংলগ্ন কথাবার্তা কিছুতেই বরদান্ত করা হবে না।…

অধিকর্তা তবু হাতজোড় করেই সকলকে শান্ত করতে চেষ্টা করে।

কিন্তু ছিপের দানবরা ততক্ষণে ক্ষেপে উঠেছে। পায়ের রক্ত মাপায় উঠেছে ওদের। মূহুর্তের মধ্যে হুঙ্কার ওঠে, মার শালাগ বৈঠার বারি, মার…

প্রথম বৈঠার আধাত অধিকর্তার কাঁধের ওপর পড়ে। অল্লের জন্য মাথা রক্ষা হয়। জলে লালিয়ে পড়ে বেচারা। উন্মন্ত জনতার সন্মুখে সেচ্চাসেবকরা ফুৎকারে উড়ে থায়। যে যেভাবে পারে জলের ওপর লাফিয়ে পড়ে প্রাণ বাঁচায়। কারো মাথা ফাটে, হাত ভাঙে। আবেইন-বেইনী চোথের পলকে ভেঙে যায়। দলে দলে ভেতরে প্রবেশ করতে থাকে বে-আইনী ছিপ। রণতরীই যেন এক এক্থানা। বাতাসে ফরক্ষর করে বাবরি উড়ছে এক একজনের। হাতের বৈঠা কাঁধের ওপর। যার যা মন চাইছে থিস্তি করছে—কাড়া-নাকড়া শিঙা ফুঁকছে। বাণিণ্ড পার্টির নৌকো পা দিয়ে ডুবিয়েই দেয় একদল। খরপ্রোতে ভেসে যায় ঢাক, জয়ঢাক, ব্যাকপাইপ। দর্শকদের নৌকোও চড়াও করে কেউ কেউ। ভয়ার্ত শ্রী, শিশু চিৎকার করে কাঁদতে থাকে। যে পারে পুলিশ সাহেবের লঞ্চের কোঁছে নৌকো নিয়ে গিয়ে আশ্রম নেয়: মৃহর্তে শাস্ত পরিবেশ অশাস্ত হয়ে ওঠে। যারা লাইন দিয়ে বরাদ্মতো দই, চিঁড়ে, পান, বিড়ি নিচ্ছিল তারা পেটের থিদেয় এতক্ষণ ধুঁকছিল, এবার জলে ওঠে। চারদিক জুড়ে শুধু মার মার কাট কাট শব্দ। দেখতে দেখতে লুঠপাট আরম্ভ হয়ে যায়। রহিমৃদ্দীন খলিফার দোকানই লুঠ হয়ে যায় সবার আগে। ভাগাসে সময় মতো গা ঢাকা দিয়েছে রহিমৃদ্দীন নয়তো ট্করো টুকরো হয়ে যেতো। প্রেসিডেণ্ট অনস্ত রায় তার দোকান গদি-বাড়ির চিলে কোঠায় আত্মগোপন করে ঠকঠক করে কাঁপতে থাকেন। দরোয়ানও বার থেকে সদরে তালা চাবি দিয়ে সরে পড়ে। ভাবখানা গদীতে কেউ নেই। ইন্দ্র পোদার তো কাছা ঝাড়তে ঝাড়তে সমানে দেউছ। হাণ্ডবিলে ওদের তিনজনের স্বাক্ষর ছিল। তাই সকলের ক্র্দ্ধ দৃষ্টি ওদের ভিনজনের ওপর। পায় তো কাঁচাই চিলিয়ে থায় !…

বেলা একটা থেকে বাইচ শুরু হ্বার কথা। এখন বেলা মাত্র এগারোটা।
পুলিশ সাহেব একট সকাল সকালই "লাঞ্চ" সারছিলেন। কথা ছিল, রমেন্দ্র
নারায়ণের কাছারিতে বসে বাইচ দেখবেন ও পুরপার বিতরণ করবেন। কিন্তু
চারিদিকের হইচইএ তক্ষ্ণি টেবিল ছেড়ে ডেকের ওপর উঠে আসেন। দূরবীণ
দিয়ে দেখতে থাকেন অগণিত জনতার তাওব। এ রকম পরিস্থিতির জ্লা
আদে প্রস্তুত ছিলেন না উনি। থানায় মাত্র জনকয়েক সশস্ত্র পুলিশ। ওলি
চালিয়েও আশাস্ক্রপ কল লাভের স্ক্তাবনা নেই। তাতে হয়তো উত্তেজনাই
বাড়বে কেবল। এক মিনিট ভোব সারেঙকে লঞ্চ ছাড়তে ছকুম করেন। ঘন
ঘন টহল দিতে থাকেন এ-মাথা ও-মাথা।

হামলাকারীরা এখন লুটপাটে মাতোয়ারা। যারা লুট করতে নারাজ তারা থেউর গেয়েই মনের ঝাল ঝাড়ছে। একদল সমস্বরেই গাইছে—

দৈ চিড়া দে শালারা—
দৈ চিড়া দে।
দৈ চিড়া না দিবার পারলে
মাইগ (বউ) ভাড়া দে শালারা
মাইগ ভাড়া দে॥…

হঠাৎ পুলিশ সাহেবের লঞ্চ একটি দলের পাশে এসে ভোঁ ভোঁ। শব্দে সিটি মারে। দলের কর্তা গান থামিয়ে সকলকে বৈঠা চালাতে হুকুম করে। জীরবেগে ছুটে পালায় ছিপ ভাটির পথে। কিছুটা ফল হয়েছে দেখে উৎসাহিতই হন পুলিশ সাহেব। ঘন ঘনই সিটি পড়তে থাকে লঞ্চ থেকে। তীরের লুটেরা ছিপে এইে. দৌড়ঝাঁপ শুরু করে দেয়। লাল মুখকে বড় ভয়। ডেকের ওপরে পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে আছেন সাহেব। এক গুলিতেই তামাম শোধ। তেকের ওপরে পিস্তল হাতে ছুটতে থাকে। একদল আবার রুখেও দাঁড়ায়। তাদের দাবী, গ্রাঘ্য প্রবেশপত্র নিয়ে বাইচ খেলতে এসেছে তারা। মেডেল, কাপ না নিয়ে যাবে না। বাইচ খেলা আরম্ভ হোক। তারা ছুটে পালাচ্ছিল দাবীর জিগিরে তারাও আবার ফিরে দাঁড়ায়। নতুন করে বিপদ দেখা দেয়।

পুলিশ সাহেবও নতুন করেই ফলী খোঁজেন। কাছারির ঘাটে এসে লাগে লঞ্চ। রমেন্দ্রনারায়ণ নিজের রাইফেল নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আছেন। বিপদ বুঝলেই গুলি চালাবেন। সাহেব এথানে বসে বাইচ দেখবেন বলে থানার হ'জন রাইফেলধারী সিপাই সকাল থেকেই মোতায়েন আছে। স্তত্তরাং আত্মরক্ষার কিছুমাত্র অস্থবিধা হবে না। কিন্তু হামলাকারীদের এভাবে বেশাক্ষণ সময় দিলে গঞ্জ একেবারেই ধ্বংস হয়ে যাবে। পুলিশ সাহেব আর রমেন্দ্র নারায়ণের মধ্যে কিছুক্ষণ সলা চলে। রামকাস্তু পাশেই ছিল! সেই জোর দিয়ে বলে, চরে থবর পাঠালে সহজেই এ হামলা দূর হতে পারে স্থার। হাজার তুই লাঠিয়াল দীহু, করিম আর পলান ব্যাপারীর মুঠোর মধ্যে…

উত্তম প্রস্তাব। কাঁটা দিয়েই কাঁটা তোলা যাক। লঞ্চ পূব থেকে সটান পশ্চিম পাড়ে এসে লাগে। রামকাস্ত গিয়ে থরর দেয় মোড়লদের। ছিপ প্রস্তৃতই ছিল। এতক্ষণের এই হুলুস্থুল কাণ্ডের কথা বিন্দুমাত্রও টের পায়নি চরের মান্ত্রয়। গঞ্জ লুট করবে বাইরের গুণ্ডারা! কথনো হতে পারে না।…ত্ব'থানি ছিপে বোঝাই হয়ে আসতে থাকে চরের জোয়ান জোয়ান মান্ত্রয়। দমাদ্দম পড়তে থাকে বৈঠার বাড়ি। এরার আর কেউ রুপে দাড়াতে সাহস পায় না। ছিপ নিয়ে যে যেদিকে পারে ছুটে পালায়।…

বাইচ উপলক্ষে যে মেডেল কাপ পুরস্কার হিসেবে দেবার কথা হয়েছিল তা দেওয়া হয় চরের বীরদের। তাদের প্রচেষ্টাতেই গঞ্জ আজ সর্বনাশের হাত থেকে অব্যাহতি পেয়েছে। পুলিশ সাহেব নিজের হাতে পরিয়ে দেন পুরস্কার। সোনার মেডেল আনন্দই পায়। কেউ কোনদিন ভাবতেও পারেনি আনন্দর লাঠির শক্তি এমন ত্র্বার। পেট-পাগল মান্থৰ অষ্টপ্রহর খাওয়ার ধান্দাতেই ব্যস্ত। কিন্ধ সে মান্থ্যের বাহুতে যে এত বল একথা চিস্তারও অতীত। সাড়ে তিন হাতৃ লাঠি—কেউ রুপে দাঁড়িয়েছে কি ঝাঁপিয়ে পড়ে আনন্দ তার ওপর। বোঁ বোঁ করে ঘোরে লাঠি—ঢিল ছুঁড়েও কোন ফায়দা নেই। দলবদ্ধ হয়ে যারা হামলা শুরু করেছিল দলবদ্ধ হয়েই তারা পালাবার পথ খোঁজে। ত'চারজন রুপে দাঁড়াতে গিয়ে বেদম প্রহার খায়। যেন খাঁড়ের পিঠেই পড়ছে লাঠি। ত্যার এক মুহুর্ত দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই, লেজ তুলে দোঁড়।

সোনার মেডেল পেয়েছে আনন্দ—চরফু টনগরের মাথা আজ উচু হয়েছে। 
হুর্গার বুকথানাও গর্বে ভরপুর। আজ আর ও নিজকে তেমন অসহায় ভাবে 
না। আনন্দ থেন সকলকেই চিন্তায় ফেলেছে। পুলিশ সাহেব প্রশংসায় গদগদ হয়েই মেডেল পরিয়ে দিলেন। বীরের সম্মান দিতে ইংরেজ জানে। তবু
চরের এই সজ্মবদ্ধ শক্তি দেখে মনে মনে একটু ভাবিতই হন উনি। রমেক্র
নারায়ণের ললাটেও চিন্তার রেথা ফুটে ওঠে। রামকান্তর মনেও নৃতন করে
ভাবনার উদয় হয়। সাপের গর্তে পা দিয়েই তাহলে ও এতদিন খেলেছে,
আনন্দ তাহলে হাবা নয়। শক্তিহীনও নয়। অভাবেই তাহলে এ রকম
পদ্ধ হয়ে আছে।…

যাদের ভাবনা তারা ভাবুক। গঙ্গের মান্থ্য আজ চরের মান্থ্যের কাছে ঋণী। তাদের বীরত্বেই আজ সকলের মান সন্থ্য রক্ষা হয়েছে। যে দই চিঁড়ে প্রতিযোগিদের খাওয়ার কথা ছিল তা দিয়ে চরের সকল মান্থ্যকে পেট ভরে খাওয়াতে থাকে। শুধু দই চিঁড়েই নয়—রসগোল্লা, অমৃতি, লালমোহনও। গঙ্গের বাজারে সেদিন যা যা তৈরী ছিল তার সবকিছু দিয়েই চরের মান্থ্যকে আপ্যায়ন করতে চেষ্টা করে ওরা। ক্ষতি রহিম্দীন খলিফারই বেশী হয়েছে। কাপড়ের খান বলতে একটিও নেই। সেলাইয়ের কল ছটিও বৈঠায় আঘাতে ভেঙে চুরমার করে রেথে গেছে। তবু আনন্দ লাঠি ঘুরিয়ে পুরো ছু'থান কাপড় উদ্ধার করেছে। লাঠির বাড়িতে হাতও ভেঙে দিয়েছে তিন চারটে লুটেরার!

আলস্থে আলস্থে দিন কাটছিল না চরের মান্থবের। এখন প্রবল একটা উত্তেজনার মুখে দিন বেশ অনায়াসেই গড়াতে থাকে। গঞ্জের মান্থবের কাছে চরের মান্থবের থাতিরই এখন আলাদা। যে দোকানী কোনদিন এক পরসার স্থন ধার দিতে রাজী হয়নি সে এখন অনায়াসেই ত্'এক টাকার সওদা ধারে দিয়ে দেয়। আনন্দ বাজারে এলে তো পান বিড়ি তামাক খেয়ে কুলই পায় না। ঐ জা সামান্ত একটা মান্ত্র কিন্তু কি অন্তরের শক্তি বাহুতে! ছোটদের অনেকে এসে আনন্দর বাহুর পেশীতে হাত বুলাতে থাকে। আনন্দর হাসিই পায়। ছ'চারটি শিক্তাও জুটে যায় ওর। না না, ওরা শুনবে না। লাঠিখেলা ওদের শেথাতেই হবে। আনন্দ বারকয়েক আমতা আমতা করেও শেষ প্রযন্ত রাজী হয়। গঞ্জের মান্ত্রের সঙ্গে গড়ে ওঠে প্রীতির সম্পর্কে।…

## 11 36 11

রথ দেখে আর গঞ্জ রক্ষা করে চরের মানুখের আলভ্যের দিনগুলো কেটে যায়। আনে পাট কাটার মরশুম। ভাদের মাঝামাঝি আবাব ওরা কান্তে হাতে মাঠে নামে। চরময় কোথাও কোমর জল, কোথাও বুক জল। কিন্ত জলের ভয়ে ওরা কেট ভীত নয়। ওলের ভয় পাটেব দর নিয়ে। বথেব মেলায় বাছ পাট যে দবে বেচে এনেছে গঞ্জের বাজারে অক্যান্ত অঞ্লের গাছ পার্টের দরই সে পর্যায়ে ওঠেনি। পার্টের বাজার একেবারেই ভারভা। রেলি ব্রাদাস এবার মাপিসই থ্ললে না গঞে। পূর্ণ পার্সেজার নারায়ণগঞ্জে শুণু শুপুই দৌড়ঝাঁপ করলেন।…মাঠে পাট কাটতে নেমে চরের মাতুষের মনে স্বস্তি নেই। অনিশ্চিয়তার বুক ভুক্তুরু করে কাঁপতে থাকে। দশ বারো টাকায় যদি গাচ পাট বেচতে হয় তা হলে তো ভরাড়বি নিশ্চিত। মহাজনের ঋণ শোধ তো দুরের কথা বছরের খাণার যোগানোই দায় হবে। নিতাই দা'র কি, গোঁকে ত। দিয়ে দিব্যি বলে যাচ্ছে, পাটের দর নিশ্চিত বাড়বে। চাণীদের উচিত কিছুদিন বৈধ ধরে থাকা…কিন্তু সে তো আর নিজে এক ছটাকও পাট কিনছে না। কিংবা দর না উঠলে স্থদের কড়িরও মাপ দিচ্ছে না। তবে আর তার কথার মূল্য কি? ফি দিলে ডাক্তাররাও তো নাভিশ্বাদের রোগীকে ওরকম আশ্বাস দিয়ে থাকে। এ তো স্বই ওদের নিজ নিজ ব্যবসার কথা। চাধীর ত্বঃথ বুঝবে কে ? চটকলের মালিক তো সবই বিদেশী। রাজ্যের শাসন ভারও ওদেরই। নিতাইয়ের সাগ্য কি মাথা তোলে। সে তার নিজের টাকা চাপ দিয়ে স্থাদ-আসলে আদায় করে নিতে পারবেই। মরতে মরবে শুধু চাষী।… কাছে হাত ওঠে না চরের মান্থ্যের। তবু সময়মতো পাট না কেটে উপায় নেই। থালি মাথায় এক বুক জলের ওপর দাঁড়িয়ে হতাশ। আর আশংকার মধ্য দিয়েই কাটতে থাকে পাট। চরের চাব নামী হয়েছে তাই। নয়তো অন্যান্ত

অঞ্চলের পাট এরই মধ্যে প্রচ্র পরিমাণে আমদানী হতে শুক হয়েছে। চারদিকের ফসলও থুব ভাল হয়েছে এবার। চাহিদা থাকলে বজিল সালের চেয়েও বেশী দর ওঠার সম্ভাবনা আছে। কে জানে, হয়তো নিতাইয়ের কথাই সত্য হবে। কলওয়ালারাই সব এককাট্টা হয়ে বাজার উঠতে দিছে না। মতলব হয়তো ঐ রকমই একটা কিছু হবে। পাটের সঙ্গে চাথীকেও কলে পেষাই করে কেলতে চাচ্ছে ওরা। কিন্তু দম ধরে বসে থাকা আব চাথীর কম নয়। শতকরা নিরানকরুই জনই তো হাঁড়ি চড়িয়ে বসে আছে।

চাণী অনেক কিছুই বোঝে—ভাবে কিন্তু দম ধরতে পারে না। এক এক করে কাটা, জাগ দেওয়া, ধোলাই, বাছাই, শুকানো শেষ করে ফেলে। নগদা-নগদি বেচে মাঠের কড়ি হাতেও নেয় কেউ কেউ। যে পারে কিছু। কনেব জন্ম গোলাজাত করে রাখে। পাট নয়তো যেন সোনার ছিলকাই এক এক গাছা। এ রকম সরেস পাট গত পাচ-সাত বছরের মধ্যে গঞ্জে ওঠেনি চরেও এর আগে কোন্দিন এত ভাল পাট জন্মায়নি। না না, কিছুতেই ওবা এ রক্ষ মাটির দরে সোনাব ছিলকা হাতছাড়া করবে না! দর নিশ্চয় বাড়বে। সব কলওয়ালাদের বজ্জাতি। প্রয়োজন হয় উপোস দিয়ে মরবে তবু মা লক্ষীকে তু'পায়ে ঠেলে বার করবে না। না না, কিছুভেই না।...মোড্লরা সকলে একতা বসে সল্লা করে। ফড়েরা উস্কাতে এলে গালাগাল দিয়ে ভাগিয়ে দেয়।… গোটা ভাদ্র মাস পার হয়ে যায়, কেউ এক ছটাক পাটও বেচে না। লাভ তো দূরের কথা এ দরে বেচলে থরচাই উঠবে না। কি ভূলই না করেছে সকলে ধানের জমিতে পাট বুনে ৷ এতগুলো মাথা, একজনও যদি পরিণাম ভাবতে পারতো।…রবিশশু ক্ষেতেই নষ্ট হয়েছে। পাট বুনে আশায় আশায় হাতের সবস্বও বেটে থেয়েচে এ ক'মাসে। এখন হয়তো হাঁড়িই চড়বে না! ওলিকে আবার নিতাইয়ের দলও সমানে আনাগোনা শুরু করেছে। আসল না হলেও স্তদের কড়ি ওদের চাই-ই। না, পাট চাধীর এবার নিশ্চিত মর্ণ।...

ভাদ্র পার হয়ে আখিন এসে পড়ে। পূজো আর ঈদের পরন এবার পাশা-পাশি পড়েছে। খাবার ঘরে থাক আর না-ই থাক পাল-পাবনের বাড়িতি খরচা যোগাতেই হবে। আর না হোক উৎসব দিনে ছেলেপুলের পোষাক-আষাক চাই-ই। বাংলার জাতীয় উৎসব এ ছটি। সারা বছর এ ছটি দিনকে কেন্দ্র করেই বাংলার মান্ত্র্য দিন গুণতে থাকে। দীন্ত্র আর পলানের ব্যাপার তো আরো সঙ্গীন। ঈদের পার্বণে পলানকে অনেকেই দিতে-থুতে হয়। গাঁয়ের গরীব-গরবারা ওর মুখের দিকেই হাঁ করে চেয়ে থাকে। দীম্বর অবশ্য দান-ধ্যানের তেমন বরাদ্ধ নেই। কিন্তু দক্ষীপূজোর ভাবনা বড় একটা কম নয়। হ'বছর থেকে তো আবার কবি গান শুরু হয়েছে। নিমন্ত্রণের ঘটাও বেড়েছে। এছাড়া কাল অশোচ কেটে গেলেই বিয়ের ধুম লাগবে! পাকা ফলারের প্রতিশ্রুতি রয়েছে গাঁয়ের পাঁচজনের কাছে। স্ব কিছুতেই চাই এক কাঁড়ি টাকা। তিস্তায় চিস্তায় দয়াল চানের আসরও আর তেমন জমছে না। লোভে পড়ে পাট বুনেই সর্বনাশ হলো। ত

ভাদ্রের ভরা বর্ষা। বংশী ধলেশ্ববী কানায়-কানায় ফুলে উঠেছে। করিমের দাওয়ার ওপর বসে তিন মোড়ল হুঁকো থাচ্ছিল আর ঘুর্দিনের কথা ভাবছিল। সহসা দেখা যায় একথানি ঘাষী নৌকা এসে লাগছে।

কে ও নিতাই সাজি না। হাঁ হাঁ।, ঐতো হৈয়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছেন সাজি মশায়, পলান তাড়াতাড়ি হুঁকোটা বেড়ার সঙ্গে ঝুলিয়ে রেথে অভ্যর্থনা করতে ওঠে। দীমু করিমও সঙ্গে যায়।

নিতাই ততক্ষণে নৌকোর ওপর থেকে পাড়ে নেমেছে। ছুটে গিয়ে অভ্যর্থনা করে ওরা! সকলে মিলে ফিরে আসে আবার দাওয়ার ওপর। করিম একটা জলচৌকি এনে নিতাইকে বসতে দেয়। দীমু এক কব্ধে তামাক সেজে তাড়াতাড়ি এগিয়ে ধরে। জল ছড়া হুঁকো। জল-ভরা হুঁকোয় তামাক খেতে গঞ্জের বাবুদের আপত্তি আছে। ওতে নাকি তাদের জাত যায়।

ছঁকো হাতে নিতাইকে প্রসন্নই মনে হয়। সামনেই রয়েছে মাচার ওপর গাদা-করা পাট। গোধূলির আবীর রাগে জলজ্জল করছে সোনার ছিলকা। নিতাই ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তেই শুধোয়, পাট বেচলেন না আপনারা?

প্রশ্ন শুনে পলানের ইচ্ছে করে স্থদ-থোরটার মাথায় বাঁশ মারে! পাট বেচবো কেন, তুমি না বলেছিলে দর উঠবে! এখন উঠছে না কেন দর? থব জো মাম্লযকে লেলিয়ে দিয়েছিলে পাট ব্নতে। এখন স্থদের কড়ি না নিলে তো বুঝি বাপের বেটা…

রাগ যতোই হোক মনে মনেই তা চাপতে হয়। টাকা লাগাবার জন্য একদিন নিতাই ওদের গদীর ওপরে বসিয়ে থাতির করেছে—ঘন ঘন তামাক খাইয়েছে। সেদিন যেন নিতাই-ই ছিল ওদের ক্লপার পাত্র। ওরা দয়া করে টাকা নিলে ওর ব্যবসা চলবে—সিন্দুক ফাঁপবে। কিন্তু অবস্থা এখন উপ্টে গেছে। এখন ওর দয়ার ওপরেই নির্ভর করছে ওদের মান-সম্ভ্রম—মরা-বাঁচা। পলান

মেজাজ খাদে নামিয়েই উত্তর করে, না, বেচবার আর পারলাম কই। ই দরে বেচলে ত মইরা যামু।

আপনাদের নাহয় না বেচলেও চলছে কিন্তু ছোটদের চলবে কি করে, নিতাই আবার প্রশ্ন করে।

ছোট বড় হগলের অবস্থাই এক। পাট বেচবার না পারলে আর মান থাকব না, পলান থেদের সক্ষেই উত্তর দেয়।

নিতাই বলে, স্থা, রকম-সকম যা দেখছি তাতে আধা-আধি পাট আপনাদেরও বেচে ফেলা উচিত। শেষ বাজারে যদি দর বাড়ে তাহলে বাকী অর্থেকেই পুষিয়ে যাবে।

উত্তরে দীম্ব বলে, দর বাড়নের কতা ত আপনে কবে থেইকাই কইয়া আসচেন। আমাগই কপাল মোন্দ, দর আর বাডব কবে।

এই দেখন, আজো 'ঢাকা পঞ্চায়েতে' কি লিখেছে। জাপান তো পাট কিনবার জন্ম ভীষণ ব্যস্ত। কিন্তু ইংরেজ তাদের বাজারে নামতেই দিচ্ছে না। নিজেদের বেলায় শুল্ক নেই, ওদের বেলায় মোটা শুল্ক দিতে হবে। এ রকম একচোখো ব্যাপার হলে আর বাইরের ক্রেভারা আসবে কি করে, হাতের কাগজ্ঞখানা উপ্টে পাণ্টে সংবাদ্টা বার করতে ব্যস্ত হয় নিভাই।

ক্যা, ও হালারা নিজেরাও কিনব না আবার বাইবের মাইষেরেও কিনবার দিব না ক্যা!—সংবাদ শুনে ফুঁসে ওঠে পলান।

হাসতে হাসতেই নিতাই মন্তব্য করে, সেখানেই তো মজার ব্যাপার। জাপানের সঙ্গে সমানে কল চালিয়ে ওরা পাল্লা দিতে পারবে না। উৎপন্ন মাল জাপান যে দরে বেচবে ইংরেজ তার ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারবে না।

তয় ত দেখচি ও হালারা ডাকাইত। ইচ্ছামতো আমাগ কান ধইরা উঠাইব নামাইব। আগে জানলে কোন সমুদ্ধি পাট ব্নত, পলানের মেজাজ সপ্তমে ওঠে।

আর বলেন কেন। দেখছেন না, এখানকার যত পাটকল সব ইংরেজের। রাজত্ব পেয়ে ছনিয়ার বাজার ওরা একলাই লুটতে চায়। তবে ভরসার কথা, লীগ অফ নেশনে কথাটা উঠেছে। হয়তো একটা কিছু গতি হবে।

আর হালার গতি। আমরা মরলে যদি কোন গতি অয়। আগে জানলে বাইচের দিন ও হালার ইংরাজ পুলিশ সাবরে আমরা গাঙ্গের মধ্যেই চুবাইয়া মারতাম, ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে পলান। যা বলেছেন—বলেছেন! ওরকম কথা মুখেও আনবেন না। পুলিশের কানে গেলে বুড়ো বয়সে টানা-হেঁচড়ায় পড়বেন, কথাটা চাপা দিতেই চেষ্টা করে নিতাই।

হ, ও হালার। আমাগ ভাতেও মারব আবার জানেও মারব, শিরে করাঘাত করে পলান।

কি করবেন, সবই অদৃষ্ট। ধোদার কাছে নালিশ জানান, তিনিই এর বিচার করবেন ।

নিতাইয়ের সাম্বনায় পলানের চোখ মৃথ দিয়ে ঠিকরে আগুন বেরুতে চায়।
মৃথে কোন উত্তর করতে পারে না। করিম অবস্থার মোড় ঘোরায়, নায়ে আর
কে আচে, সিদা-পত্তের ব্যবস্তা করি।

নিভাই বাধা দেয়, না না, ও সবের কোন দরকার হবে না। আমি কোথাও তাগাদায় বেরুই নি। 'পঞ্চায়েব' খানা পড়ে ব্যাপার বেশী স্থবিধের মনে হলো না বলে বেড়াতে বেড়াতে একবার খবর দিতে এলাম। আমার বিবেচনায় পাট প্রত্যেকেরই কিছু কিছু বেচে ফেলা উচিত।

এতক্ষণ দম ধরে থেকে দীন্থ এবার ফেটে পড়ে, হ, আপনে ত সব সময়
আমাগ বালো পরামশুই ছান। এহন ই দরে পাট বেচলে নিজেরাই খামু কি
আর আপনারেই বা দিমু কি ?

. আমার জন্ম আপনাদের ব্যস্ত হতে হবে না। প্জো-পার্বণ এসেছে, কিছু বেচে কিনে নিজেদের ঘর সামলান। আমাকে যথন পারেন দেবেন। নিতাইয়ের কথার মধ্যে যেন অমৃত ঝরে পড়ে।

বাড়ি বয়ে এসে পাওনাদার কখনো এ রকম বলে! নিতাই সাজি সত্যি সত্যিই মহাজন। অতটুকু মান-অহংকার নেই! বিশ্বয়ে কেউ আর মুগ গুলতে পারে না।

স্থযোগ বুঝে নিতাই নিজের কথার জেব টানে আবার, হাঁ। হাঁা, তাই করুন। আমার ঘরেও ছেলেপুলে আছে—আমি সব বুঝি। আচ্ছা, উঠি তাহলে এখন।

করিম এবার আর মৃথ বন্ধ করে থাকতে পারে না। সবিনয়ে বাধা দেয়, না না, থালি-মুখে যাইবার পারবেন না। একট্টা কিচু মুখে দেওয়ন লাগব।

ব্যস্ত হচ্ছেন কেন। স্থদিন আস্থক পেট ভরে থেয়ে যাবো। সন্ধ্যা-আহ্নিক না করে বেরিয়েছি এখন কিছু মুখে দিতে পারবো না। উত্তর শুনে করিম আর জোর করতে সাহস পায় না। তাছাড়া ঘরে আছে কি যে তাই দিয়ে নিতাইয়ের মতো লোককে অভার্থনা করবে। রাজী হলে তো গুড় মৃড়ি চাড়া কিছুই দিতে পারবো না। বড় জোর গাই চইয়ে থানিকটা টাকটা হ্ব। সেই ভালে, আর একদিন না হয় যোগাড়-যয় করেই থাওয়ানো যাবে। এখন সঙ্গে গোটাকয়েক আক দিয়ে দিলে মন্দ হয় না। বাড়িতে ছেলেপুলেরা থেতে পারবে। হাত জোড় করে প্রকাশ্রে নিতাইয়ের কথার জবাব দিয় কবিম, তাইলে ভ আব জোর দেখাইবার পারি না। আইছো, আর-এক কইলকা তামুক থান, আমি একড় আহি। দীয় তামাক সাছতে আরম্ভ করলে কবিম ছটে বাড়ির ভেতবে যায়। পেচনেব উঠোন থেকে ঝটপট আট দশখানা বাছাই করা আক কেটে নিয়ে পুনরায় ফিরে আসে।

নিতাই দেখে বিমায় প্রকাশ করে, এগুলো আবার কেন!

ঈষৎ হেসে করিম বলে, সামান্ত গোটাকতক কুশইর পোলাপানের থাইবার লেইগা বুনচিলাম। লইয়া যান, বাড়ির ছাওয়াল পাওয়ালরা থুশী অইব।

আচ্ছা, দিন ভাগলে, হুঁকোটা দীনুর গাতে এগিয়ে দিয়ে নিতাই উঠে দাঁড়ায়। নিজেই ফাক ক'থানা গাতে করে তুলে নিতে ধায়।

করিম জিভ কেটে বাধা দেয়, ছি ছি ছি, আপনে ক্যান বইয়া নিবেন! চলেন নায়ে দিয়া আহি।

নিতাই মনে মনে তাই চেয়েছিল। থাতকের বাড়ি থেকে সামান্ত ক'থানা আক হাতে কবে বেকতে ওর সম্নমে বাধছিল। সুদ্ধাং আর কথা বাড়ায় না।

পলান, করিম, দীন্ত্ এক সঙ্গেই উঠে গিয়ে নিতাইকে নোকোয় তুলে দিয়ে আসে। যেতে থেতে কথা হয়—কিছু পাট ওরা সামনের হাটেই বেচে দিছে । এযাত্রা আর কিছু দিতে পারবে না। পারে তো বাকী পাট বেচে স্থদের টাকা সম্পূণই দিয়ে দেবে। আর যদি তা না পাবে তাহলে স্থদে আসলে তমস্থক পালটে দেবে।

আকের সঙ্গে অধাচিতভাবে আসল কথা শুনে নিতাই আশাতীত খুশী হয়। গদগদ হয়েই নৌকোয় গিয়ে ওঠে। নিতাইয়ের পরামর্শ মতো পাট বেচে ঈদের নিয়ম রক্ষা করে পলান।
যাকে যা দেবার রীতি আছে তা দিয়েছে। এক কথায় সবই হয়েছে। শুধ্
হয়নি অনাবিল আনন্দ লাভ। শংকায় বৃক ত্রত্র করে কেঁপেছে। এখনো
জের চলেছে তার। না, পাটের দর আর এ বছর বাড়বে না। ঘরের পাট
ঘরেই থেকে যাবে। নিতাই সাজিকে তমস্থক বদলে দেওয়া ছাড়া গত্যস্তর
নেই। ওসমান বলে, আংশিক জমি বেচে দেনা শোধ করে দাও। বেটা একটা
আন্ত পাগল। জমি বেচলে খাবি কিরে মৃখ্য়! সংসারে ধার দেনা কার না
আছে। তাই বলে কথায় কথায় অয়দাত্রী মাকে বাজারে বিকিয়ে দিতে হবে!…
না না, তা হতে পারে না। নিসবের ক্ষের যদি কাটে তা হলে মৃগ কলাই
বেচেই ও স্থদের কড়ি শোধ করা যাবে। বাকীটা সামনের সন পাট বেচে।
স্থদে অবশ্য অনেকটা বাড়বে। কিন্তু তা আর কি করা যাবে। বিনা স্থদে তো
আর কোথাও কর্জ পাওয়া যায় না। নিতাই সাজি তো বেশ তাল ব্যবহারই
করছে।…

দীমুও পলানের মতোই লক্ষ্মীপৃজাে সারে। আসল তাে দূরের কথা স্থাদের কাণা-কড়িও শােধ করতে পারেনি। কবি গান দেবার ইচ্ছা এবছর একেবারেইছিল না। কিন্তু পাকে চক্করে শেষ পর্যন্ত রেহাই পাওয়া গেলাে না। কালী কবিয়াল আঁটালির মতােই লেগে রইল। মা লক্ষীর আসরে গান না গাইলে নাকি ওর গােটা বছরটাই মাটি হবে। তা অবশ্য নগদ পয়সা একটিও দিতে হয়নি। শুধু তিনদিনের খােরাকি আর নােকাে ভাড়া। যাক গে, সবস্থন বড়জাের কুড়ি-পাঁচিশটে টাকা গেছে। মা লক্ষীর দয়া হলে ওতে আটকাবে না। ঘরের কোণে নতুন কুটুম রয়েছে, গান বন্ধ করালে ওরাই বা ভাবতাে কি। চরের মান্থবেরও বছরের আনন্দ উৎসবটা মাটি হতাে। ক্তিন্ত খরচার তাে আর এখানেই শেষ নয়। লক্ষীপৃজাের সক্ষে সক্ষে নিয়মিত শুক্ত হবে ভাগবত পাঠ। পুণ্যাহে অষ্টপ্রহর নাম-সংকীর্তন—মহােৎসব। চরণ দাসজী আবার ভীর্থে যাচ্ছেন। বাকী জীবন বৃন্দাবন আর নয়তাে মথুরায়ই কাটাবেন। স্থতরাং এই শেষবার ওকে নিয়ে মহােৎসব করা। আর কিছু বাদ গেলেও এ উৎসবকে

বাদ দেওয়া যাবে না। এর পর আছে, সকল দায়েয় সেরা দায় নিশির বিয়ে। মা লক্ষ্মী মুখ তুলে চহেঁলেই রক্ষা নয়তো অনিবাধ মৃত্য।···

একে একে কোন রকমে সবই মিটে ধায়। দীম্বকে স্বটা পাটই বেচতে হয়েছে। পার্বণ শেষ করেও পলান আর করিমের হাতে আধা-আবি পাট থেকে ষায়। একদিক দিয়ে বিচার করলে ভালই করেছে দীমু। পাটের দর এখন আরো এক টাকা কম। কিন্তু হলে কি হবে হাত একেবারেই শৃক্ত। নতুন বউ হয়ে ময়না বরে এসেছে। থাওয়া-পরায় কষ্ট দেখলে কুটুমের কাছে মান ইচ্ছত থাকবে না। নিতাইয়ের কাছে না হয় তমস্থক পাণ্টে দিয়েই রেহাই পাওয়া গেছে। তিন শ টাকার জন্ম স্থদে-আসলে মূল দলিল গিয়ে সাড়ে পাঁচ শ'তে দাঁড়িয়েছে। খুচরো আরো কয়েক টাক। হয়েছিল কিন্তু নিতাই থাতির করে তা নেয়নি। স্থদের হার সমানই থেকে গেলো। থোক তু'পাচ টাকা থাতির করতে রাজী নিতাই কিন্তু হলের হার কমাতে পারবে না। তানা পারলে মার করার কি আছে। একটা পয়সাও ফিবে না পেয়ে যে ভাগু কাগজ লিখিয়ে নিয়ে শান্ত আছে এটাই ভাগা: টেচা.মিট শুক করলে তো চরে মুখ দেখানোই ভার হতো। ছেলের বিয়েতে পাকা ফলার থাইয়ে যে দেনার জন্ম তাগাদা শোনে তাকে আবার পোছে কে। এখন মৃগ কলাই ঘরে উঠলেই জাত বাঁচবে, নয়তো বরাতে কি আছে বলা যায় না। একদিক দিয়ে রক্ষা, চাল ডাল ঘরে আছে। টেনেটনে মাঘ ফাল্পন পর্যন্ত চলে যাবে। নগদ টাকা একেবারেই হাকে 📭 ই। তা কোন বিপদ-আপদ না ঘটলে ওতেও আটকানে না। ঘরে গরুর তুধ আছে। সাক-স্ক্রিও ক্ষেত্ত থেকেই পাওয়া যাবে। মাছের তো ভাবনাই নেই। শুধ তেল, নুন, আর মসলাপাতি। তাতেও আটকাবে না, চলে যাবে একরকম করে। ঠেকলে গঞ্জের বুধাই মুদীর দোকানে ধার পাওয়া যাবে। ... নিশ্চিন্তে না হলেও দিন একরকম করে কাটতে থাকে দীমুর।

কিছুদিন পর পলান করিমও অবশিষ্ট হাতের পাট বেচে দেয়। না দিয়ে উপায় নেই। বৃহৎ সংসার—ধান চাল সব কিনে থেতে হচ্ছে। কম হোক বেশী হোক একমাত্র পাটই তো সম্বল। আশায় আশায় দেরি করে মিছিমিছি শুধু ঠকাই সার হলো। কি আহাম্মকীই না হয়েছে ধানের জমিতে পাট বৃনে। পলান স্থদের একটা কানা কড়িও শোধ করতে পারে না। দীম্বর মতোই স্থদে আসলে তমস্থকটা পার্লেট দিতে বাধ্য হয়। তিন হাজার টাকা সাড়ে পাঁচ

হাজারে দাঁড়ায়। চরের সকলের অবস্থাই প্রায় সমান। একমাত্র করিমই যা ব্যতিক্রম। বাড়তি খরচা বিশেষ না থাকায় স্থদের টাকাটা সম্পূর্ণ ই দিতে পেরেছে করিম। প্রথম মরশুমে পাট বেচলে আসল টাকাও কিছু দিতে পারতো। কিন্তু কি আর করবে। বরাত মন্দ, তাই স্থদখোরের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলো না।

প্রতিবারই জলে টান ধরার সঙ্গে সঙ্গে গ্রীনবোট নিয়ে কাছারি ছেড়ে চলে ষান রমেক্রনারায়ণ। কিন্তু এবার কার্তিকের বদলে অদ্রান পার হতে চললো কাছারি ছাড়ার নাম নেই। পিয়ারের চাকর হরিকে জিজ্ঞেদ করলে বলে, কুমার বাহাত্বর এবার আর সদরে ফিরবেন না। কে জানে, হবেও হয়তো। অন্তপর দূরের কথা স্বয়ং রাখালই যধন কিছু জানে না তথন আর কথা কি। আগে হলে রামকান্ত খুণীই হতো। দিব্যি পরের পয়সায় ভাড্ডা ইয়াকি খাওয়া বেড়ানো! কিন্তু এবার ও এসব চায় না। মধুর রয়েছে হু'শ টাকা ঋণ। তার ওপর তুর্গাও নিয়েছে দেড় শ টাকা। স্থলের হার কম হলেও কষে দেখলে মোটা অঙ্কই হবে। একে জলের দরে পাট বেচতে হয়েছে। তার ওপর আবার ময়নার বিয়েতে দিগুণ খরচা হয়েছে, তুর্গার হাত একেবারেই খালি। আসল তো দূরের কথা স্থদ বাবদও একটা ফুটো পয়সা দিতে পারেনি ও। কথন যে কি হুকুম হবে কে জানে। দিন-রাতই তো জপের মালা হয়েছে হুগা। সেদিন ম্বানের ঘাটে দেখে অবধি পাগল হয়েছেন। মিথ্যা বলে বলে না ঠেকালে এদিন হয়তো জুলুমবাজী আরম্ভ হয়ে যেতো। তা আর কুমার বাহাতুরেরই বা দোষ কি। ও আগুনের শিখা দেখলে কে না পাগল হবে। ভুল নিজেই করেছি। মাথা খাটাতে পারলে টাকা কড়ির পাাচে না জড়িয়েও তুর্গাকে হাত কর। ষেতো। টাকা ধার পেতে ওর অতটুকু আটকাতো না। দীহুই ব্যবস্থা করে দিতো। রমেক্রনারায়ণকে নিয়ে ভয় ভাবনা রাখাল বিকাশেরও আছে। কিন্তু রামকান্তর মতো এমন বিপদ বোধ হয় ওদের কারো নয়। জালে মাছ আটকিয়ে চিন্তায় বামকান্ত বুঝি বা পাগল হয়ে যায়!

মাঘ মাদ। প্রচণ্ড শীত পড়েছে এবার! চরের মান্তমের সম্বল মাত্র ছেড়া কাথা কম্বল। পাটের বাজার ভাল গোলে হয়তো নতুন কিছু কিছু কিনতে পারতো। এখন তো দোকান-মুখো হবারও উপায় নেই। জামা-কাপড় অপেক্ষা পেটই ওদের দিন দিন কাবু করে ফেলছে। জীবনে বহু শীত ওরা আগুনের আলসে সম্বল কবে কাটিয়ে দিয়েছে। পেট যদি ভরা থাকে তাহলে একট্ও আটকায় না। কিম্ম সেই পেটেই যে খিল পড়ছে। মায় তামাকটুকু পয়ন্ত জুটছে না। ৩.ব আর শাত ঠেকাবে কি দিয়ে। এখন একমাত্র ভরদা ববি-শস্তা। চবেব জমিতে মা লক্ষ্মীর পদ-রেণু রয়েছে বীজ পড়ার সঙ্গে স্পেটই চাবা ফনফনিয়ে বাড়ছে। মুগ, কলাই, যবের বাড়তিই বেশা। এবই মধ্যে কোন কোনটায় গুটি দেখা দিয়েছে। গক ছাগল ভাড়িয়ে বাগতে পারলে অনেকটা নিন্দিন্ত। ধার শোধ না হোক থেয়ে পরে পাট চাষের কড়ি হাতে গাকবেই। মনে মনে ইষ্ট দেবতাকে ডাকে চরের মান্ত্র। প্রাণ খলে নামকীতন করে—দয়াল চানের আসরে জমায়েত হয়। অসময়ের জল ঝড়ে গত সন সমস্ত নই হয়েছে। ঠাকুর যদি এবার রক্ষা করেন।

দান্ত শুধু মৃগ কলাই আর মটরের মধ্যেই ক্ষেতের কাজ সীমাবদ্ধর রাথেনি। কয়েক বিঘা জমিতে থিরাইও ( এক প্রকার শসা ) বুনেছে। কুমড়ো, তরমৃত্ব, বাঙি ( এক প্রকারের থরমৃত্বা ) ক্ষেত্তও করেছে কয়েক বিঘা জুড়ে। মোড়লের দেখাদেখি চরের প্রত্যেকেই এনার কিছু না কিছু জমিতে ফলমূলের চাষ করেছে। রীঙা আলু আব গোল আলুর চাষও করেছে অনেকে। পলানের কাছে তো এসব সাবেকী ব্যাপার। শুবু চাষের আয়তন একটুবেড়েছে এই যা। আবহাওয়া অনুকূল থাকায় ফলন বেশ ভালই দেখা যাচছে। দ্যাল চানের দয়া হলে তুংথ হয়তো ঘৃচরে।

আনন্দ আর এখন সে আনন্দ নেই। এখন আর ওকে কেউ কুঁড়ে কিংবা নিশ্বমা বলতে পারবে না। সারাদিন ক্ষেতের কাজে থাটে। যদি কোন কাজ হাতে না থাকে তা হলে বসে বসে জাল বোনে। তবু বসে থাকে না। তবে পেটের ব্যাপারে অত্টুক্ ভাটা পড়েনি। বরং থোরাকি আগের চেয়ে বেড়েছে। তা বাড়ুক, দিদি ভাইয়ের সংসার—ওতে আটকাবে না। তাছাড়া থাওয়ার মধ্যে আছেই বা কি। শুধু তো হুটো চাল আর একটু স্থন। পোষাকী খাওয়ার মধ্যে জোটে থাটি একটু গকর হুধ ও কিছু কিছু ক্ষেতের ফল-ফলাদি। ওতেই সম্ভুষ্ট ওরা। ধার দেনা না থাকলে কেউ ওদের মৃথের হাসি কেড়ে নিজে পারতো না। কি সর্বনাশই না করেছে ধানের জমিতে পাট বুনে। রাতারাভি বড়লোক হতে গিয়ে রাতারাভি গরীব বনে গেলো। এখন তো পর পরাজ্য়া থেলে যাওয়া। পাট চাষের দেনা একমাত্র পাট বুনেই শোব হতে পারে। অবস্থা যদি দর ওঠে। এ ছাড়া এককালীন এত টাকা হাতে আসা আর কোন কিছু থেকেই সম্ভব নয়। স্থদখোরের হাঁড়িকাঠ থেকে যতদিন না মাথা টেনে আনতে পারে ততদিন নিক্ষতি নেই। আনন্দর মতো সহজ্ম সরল মান্থ্যের পক্ষেও এ সত্য বুন্ধে উঠতে দেরি হয় না। ভাবনায় ছগার হুণচোথে ঘুম নেই।…

ভগবান যখন দেন ছপ্পর ফুঁড়েই দেন। ফল মূল তরি-তরকারি থেকে অতি সহজেই চরের মান্থয় হ'বেলা ফু'মুঠো জুন ভাত থেতে পারছে। পলান দী ফু করিমও বড় বাঁচা বেঁচে যায়! মৃগ কলাই ঘরে উঠতে এখনো ঢের বাকী। এগুলো ছিল বলেই রক্ষা। গঞ্জের বাজারও এবার বেশ টান যাচছে। পাট বুনে যদি জমি নষ্ট না করতো তাহলে এগুলো বুনেও দায় মৃক্ত হতে পারতো। কিন্তু করার কিছু নেই, সবই কপালের গেরো।

চৈত্রে মৃগ মটর কলাই ঘরে ওঠে। খাসা তক্তক্ করছে রং। আর কোন ভয় নেই। দয়াল হরি বিপদে ফেলেছিলেন দয়াল হরিই আবার রক্ষা করছেন। অগ্যান্ত অঞ্চলের আগে চরের ফসলই এবার গঞ্জের বাজারে যাবে। চরের ফসল দিয়েই হবে প্রথম সাইদ। পরম নিষ্ঠার সঙ্গে সকলে ঝেড়ে পুঁছে গোলায় তোলে মা লক্ষ্মীর আশীষ কণা। গৃহলক্ষ্মীরাও আলাদা করে উঠিয়ে রাথে ভোগ-রাগের জন্ম। এরই মধ্যে ফড়েদের আনাগোনা শুরু হয়েছে। না, এখন সব বেচে বরাত খারাপ করবে না। পাটের বাজার যখন মন্দা গেছে ভখন এসব জিনিসের দাম চড়া যাবেই। চারদিক জুড়েই তো পাটের চাম হয়েছে। বেশীর ভাগ জমি পাটেই গিলে খেয়েছে। এসব ব্নবার মতো জমি কোখায়? তার প্রমাণ তো ধান চালের দর থেকেই পাওয়া যাছে। ভরি তরকারির বাজারও বেশ টান গেলো। না, দেখেশুনে ধীরে-স্বন্ধে বেচতে হবে। পাটের ক্ষতি কিছুটা পূরণ করতে হবে মৃগ কলাই যবে · · আশার আশার স্বপ্নজাল বোনে চরের মানুষ।

রমেন্দ্রনারায়ণ সমস্ত ঋতুই গঞ্জে থেকে গেলেন। কেন রইলেন সে খবর কেউ রাখে না। কাছারির কাজে বিশেষ কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। রাখালকে এ নিয়ে প্রায়ই জ কুঁচকাতে দেখা যায়। ফুরসত পেলেই

• বিকাশের সঙ্গে টীকা-টিপ্লনী কাটে।

ওদিন বিকেলে হিসেবের থাতা খুলে আপন মনেই কাজ করছিল বিকাশ। কাছারিতে তৃতীয় ব্যক্তি কেউ নেই। রাথাল নাকের ডগা থেকে নিকেলের চশমাটা কপালে তুলে বিরক্তি প্রকাশ করে, দিনরাত অতো নাক ডুবিয়ে কি লিখছ হে বিকাশ, ওতে হুজুরের মন পাবে না।

তা কি আর জানিনে দাদা, কিন্তু কি করবো, বরাতই যে মন্দ, হাতের কাজ বন্ধ করে বিকাশ উত্তর করে।

রাখাল মাত্রা চড়িয়ে পুনবায় বলে, আচ্ছা, দিনরাত ঐ ভট্চাযটার সঙ্গে ঘরে বদে কি করেন বলতো গ

কি থাবার করবেন। বোতল বোতল মদ গিলছেন আর কুস্থর-ফাস্থর করছেন।

শুধু নেশা-ভাঙ্ট নয় তে, আরো কিছু রহস্ত আছে এর ভেতরে। দেখছো না, ক্ষেন্তি ছিনালটা দিন দিন কেমন ঘুরঘুর শুরু করেছে শুনলাম, চম্পি জেলেনীর ওথানেও বাবু তিন চার দিন গিয়েছেন।

তা হলে তো ব্ঝতেই পারছেন, বাতাস কোনদিকে বইছে। বইতে দাও হে বইতে দাও। সময় মতো সবই টের পাবে। সে স্বযোগ কি আর আসবে দাদা ?

জানেন নারায়ণ। বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে ঘর করছি। দিনরাত কাছারিতে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে হয়। বিনিময়ে কি পাও তাতো জানোই। বাবুর গোসা হলো চর বিলি করেছি বলে। কিন্তু এখন নিজে কি করছো যাছ! আমরা না হয় টাকাটা-সিকিটা নিয়েছি। কিন্তু আসলে চরটা গড়লে কে? কই, সে তারিফ তো একবারও করতে শুনিনে ও উল্টে ঝাল ঝাড়তে শুক করেছেন। তোমাকে আমি বলে রাখছি বিকাশ, আমার নামও রাখাল গোসাই। দেখা যাবে কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

দাঁড়াবে যে কোথায় সে কথা কি বুঝতে পারছেন না দাদা।

বৃকতে খুবই পারছি। কম স্থাদে টাকা লগ্নি হচ্ছে। এক কিন্তি আদায় না হতে আবার আর এক কিন্তি দেওয়া হচ্ছে। তুমি ভেবেছো এ সবের মানে আমি বৃক্তিনে ?

বুরতে আর পারছেন কই দাদা? স্থদ যে দেবে, হে তে হে—

হেসে রাথালও ফেটে পড়ে, ধরেছ ঠিকই। তবে সেটি আর হচ্ছে না। ঐ যে বেটা ভট্চাযকে দেখছো আসলে ও বেটা হচ্ছে একটি আন্ত থেঁকশিয়াল।

বলেন কি!

বলি ঠিকই। বাঘে মোধে লাগিয়ে দিয়ে মাঝখান থেকে ও বেটা ফল খেতে চায়।

তা হলে উপায় ?

উপায় আবার কি। যেমন চলছে চলতে দাও। সময় মতো এমন হেঁচকা টান দেবো বেটা পালাবার পথ পাবে না।

সহসা ভেতর বাড়িতে জ্তোর শব্দ শোনা যায়। বিকাশ বাস্তসমস্তভাবে বলে, চূপ কর্মন দাদা, ওরা বোধ হয় আসছে।…ছ্'জনে চোথের পলক না পড়তে মুখ বন্ধ করে।

রমেক্রনারায়ণ থানিক পরেই রামকান্তকে সঙ্গে করে কাছারির ওপর দিয়ে সান্ধ্যভ্রমণে বেরিয়ে যান।

শীতের বংশী শুকিস্বে এতটুকু। বিরাট চর পড়েছে গঞ্জের এ পারে। জলে না ডোবা পর্যন্ত বেশীর ভাগ লোক হাটে-বাজারে চরের ওপর দিয়েই যাতায়াত করে। ঢাকা শহর থেকে মোটর চলাচলও শুরু করেছে চরের ওপর দিয়েই। উত্তরে শ্মশান থেকে দক্ষিণে ডাক-বাংলো পর্যন্ত সটান প্রশন্ত রাস্তা। স্বাস্থ্য-কামীরা সকাল সন্ধ্যা এ ক'মাস এ পথেই ভ্রমণ করবে! এ ছাড়া জল ছুঁরে গুছে আরো একটি পায়ে হাঁটা সরু পথ। বড় বড় নৌকোর মাঝিরা গুল টেনে যায় ও পথে।

বসন্তে বংশীর কোল হিমশীতল। স্রোতের তর্জন-গর্জন এখন আর নেই।
শীতলপাটিই যেন পড়ে আছে একখানা। পশ্চিম দিগন্ত আবীর মাখামাখি।
দিনের শেষ। দিনমণি পাটে বসেছেন। ঝির ঝির করে বইছে মলয় বাতাস।
ভ্রমণকারীর সংখ্যা আজ একটু বেশীই। এতো হইচই রমেন্দ্রনারায়ণের ভাল
লাগে না। ওপারের শান্ত পরিবেশ সহজ্বেই মনকে আকর্ষণ করে। ধুধু করছে

চর দিগন্তি! মাঝে মাঝে কলার ঝাড়ের ভেতরে চেউটিনের ঘরগুলা ছবির মতোই জলছে। আবার খড়ের ঘরের বৈচিত্র্যাও কম নয়। ঘবের ক্ষেতে সোনালী মায়ার সঙ্কেত। কোন কোন ক্ষেতের শস্ত কেটে নেওয়া হয়েছে। কোন কোন ক্ষেতের শস্ত কেটে নেওয়া হয়েছে। কোন কোন ক্ষেতে পরিপূর্ণ। মৃত্ বাতাসে হেলে ছলে নাচছে। বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে বৈচিত্রের সমারোহ। থেয়া পার হয়ে ওপারেই যান রমেক্রনারায়ণ! সঙ্গে রামকান্ত। বৈরাগীর থাল ধরেই সোজা এগিয়ে ঘাবেন পশ্চিমে। মেঠো পথ স্কের নিরিবিলি। জমণে আমেজ আছে। তা ছাড়া… কিন্তু রামকান্তকে তেমন উৎসাহী মনে হয় না। আসতে হয়েছে তাই ও এসেছে। নয়তো গজের সদর রাস্তাই ছিল বেড়াবার পক্ষে স্কন্ব জায়গা।

বৈরাগী খালের উত্তর পাব নিস্তন্ধ। গোধূলির আবছায়ায় মাঝে মাঝে গুধু রাখালগণকেই গোধন নিয়ে ছুটতে দেখা যাছে । চরের মান্ত্য এ সময় কেউ বড় একটা ঘাটে পথে গাকে না। মাঠের কাজ, ঘাটের কাজ শেষ করে এ ওদের বিশ্রাম নেবার সময়। তারপর কিছুক্ষণ জিরোবার পরে কিছু ম্থে দিয়ে ছুটবে দয়াল চানের আসরে আর নয়তো নামগান করতে। যে না যাবে সে দাওয়ার ওপর বসে হুঁকো খানে নয়তো ছেলেপুলের সঙ্গে গল্প গুজব করবে। বউ-ঝিরাও ঘাটের কাজ বেলাবেলিই সেরে নেয়। বেরতে একটু দেরি হয়ে গোছে ভেবে রমেন্দ্রনারায়ণ ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে জুতই পা চালাতে থাকেন। তাছাড়া কিছুক্ষণ জোরে না হাটলে ভাল থিদে হয় না—খাবার নই হয়। ভ্রমণের প্রথম পর্বে তাই স্বাস্থ্য রক্ষার্থই মন দেন। ভাল লাগে তো ফেরবার সময় গল্পে গল্পে করা যাবে।…

রমেন্দ্রনারায়ণ ক্রত ছুটলেও বামকান্ত তা পারে না। নির্মানত ডাল ভাত থেয়ে অতো শক্তি কোথায় পাবে ও। বৈরাগীদের পাল্লায় পড়ে মাছ্ মাংস তো লুকিয়ে চ্বিয়ে থাওয়া। বেটারা নিজেরা দিব্যি কাঁড়ি কাঁড়ি মাছ্ গিলবে। শুধু ভাগবত পাঠকের বেলাই যা দোষ। আর ওদেরই বা দোষ কি। বেটা চরণ দাসটাই মাথা গরম করে দিচ্ছে সকলের। স্বয়ং চৈতত্তাই যেন এসেছেন গঞ্জের আথড়ায়। কিন্তু কি আর করা যাবে, বরাত মন্দ। নিয়ম ভঙ্গ করলে চরে থাকা যাবে না। সব দিকেই হয়েছে জালা। এত তোষামদ করে কি মামুষ কখনো বেঁচে থাকতে পারে? কোনদিকে যায় ও? তুর্গা—তুর্গা, তুর্গাই ওকে সকলের কাছে হেয় করছে। কিন্তু পাষাণী ফিরেও তোকাছেন না একবার।…চলতে চলতে দম আটকে আসে রামকান্তর।

পশ্চিম দীমান্তে পৌছে হাঁটা থামান কুমার বাহাত্ব। ছড়িতে ভর করেই ধলেশ্বরীর দিকে মুখ করে দাঁড়ান। বিরাট চর। আলো আঁধারিতে ঝিক-মিক করছে ভাল বালুকণা। ধলেশ্বরী যেন নীল শাড়ীর পাড়ে লক্ষ কোটি চুম্কীর দাজ পরেছে। বেশ লাগে রমেন্দ্রনারায়ণের। মনের খুশীতে রূপোর কেস খুলে একটা দিগারেট ধরান। রামকান্তকেও একটা দেন। অনেকক্ষণ পরে একট চাকা হবার ফুসরত পেয়ে মনটা অনেকটা হান্ধা হয়ে যায় রামকান্তর। যা আশংকা করেছিল তা হয়নি। চরের কারো সঙ্গেই দেখা হয়নি। বেটারা কেউ পছন্দই করে না কুমার বাহাত্রের সঙ্গে মেলামেশা। এখন অনেকটা নিশ্চিন্ত…

চরে সন্ধ্যা নামে। ঘরে ঘরে দীপ জালা শুরু হয়েছে। কোন কোন বাড়িতে মঙ্গল-শাঁথ বাজছে। ধলেখনীর বুকের ওপর দিয়ে ভাটিয়ালি গেয়ে চলেছে ছোট্ট একথানি ডিঙ্গি। বড় ভাল লাগে রমেন্দ্রনারায়ণের। নীরবেই বালুর ওপর বসে পড়েন। রামকান্তও পাশে বসে। স্থরের মূছনা অন্থরণিত হতে থাকে চরময়—

## ও রঞ্চিলা নায়ের মাঝি — নিগুণ কথা কইয়া যাও শুনি।

গান দূর হতে দূরাস্তে মিলিয়ে যায়। রুষ্ণা একাদশীর ঘন অন্ধর্কার থমথম করতে থাকে চারদিকে। রমেন্দ্রনারায়ণ জেগে জেগে ঘুমোচ্ছেন কিনা বোঝা যায় না। রামকান্তর পক্ষে আর অধিকক্ষণ বিলম্ব করা উচিত নয়। ভাগবতের আসরে হয়তো এরই মধ্যে খোঁজাখুঁজি শুক হয়েছে। ভয়ে ভয়ে ঢোক গিলে ধাান ভাঙায়, ফেরবার সময় কিন্তু হলো স্থার।

হাঁ। চলো। বড় ভাল লাগছে হে ভট্চায, উঠতে ইচ্ছে করছে না। রমেক্রনারায়ণ উত্তর দেন।

রামকান্ত অধিকতর ভয় পায়। তবেই হয়েছে, রোজ রোজ এখন থেকে এখানে বেড়াতে এলেই তো গেছি আর কি! তবু সাহসে বুক বেঁধেই বলে, বেশ তো আর একটু না হয় বস্থন।

না, চলো। তোমার আবার কীর্তনের সময় হয়ে এল, উঠে দাড়ান রমেক্রনারায়ণ।

রামকাস্তও সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে। এবার আর ক্রত নয়। হেলে ছুলেই পথ চলতে থাকে। গল্পে গল্পে বৈরাগী খালের মুখে এসে থমকে দাঁড়ায় তুজনে। খালের মুখ থেকে বংশীর চর অনেকটা নীচু। স্নানের জন্ম কোদাল দিয়ে মাটি কেটে ঘাট তৈরী করে দিয়েছে চরের মান্ত্রয়। ওকি! কলসী কাঁথে একটি স্থীলোক উঠে আসছে না ঘাট থেকে! কে ও? চেনা চেনা বোধ হচ্ছে, রামকাস্তর উৎকণ্ঠা বেডে যায়।

হুর্গা সন্ধ্যার জল ভরতে বংশীর ঘাটে এসেছিল। সকাল সন্ধ্যা হু'বেলাই এখন ওকে ছুটতে হয়। অন্ত দিন বেলাবেলিই সব হয়ে যায়। আজ সময়ে ক্ষ্যান্ত এসে গ্যাট হয়ে বসায় দেরি হয়ে গেছে। কি আর করা যাবে। নিজের বিবেচনায় উঠে না গেলে মান্ত্রুষ মূ্থ ফুটে বলে কি করে। তাছাড়া যে রকম ঝগড়াটে। এই তো হু'দিন আগেও ঝগড়া গেছে, এখন আবার ঢলাতে শুরু করেছে। হুর্গাও অপ্রস্তুত হয়। দূর থেকেই উভয়কে চিনতে পারে। চাঁদির ওপরের ঘোমটা নাকের ডগা প্যন্ত নামিয়ে দিয়ে পাশ কিরে বাস্তা দেয়। কাঁথের ওপরে মাজা পেতলের কলসীটা অন্ধকারেও ঝকঝক করতে থাকে।

বামকান্তর চিনতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব হয় না।

বমেন্দ্রনারায়ণের চোথের ওপর সহসা যেন একটি রঙিন প্রজাপতি পাখা মেলে এসে দাঁড়ালো। মনের কোণে বিদ্যুৎ চমকাতে থাকে। একি সত্যি না স্বপ্ন! দুর্গা কি তাহলে ওকে দেখেই এই নিরুম ঘাটে জল ভরতে এসেছে... কি করবেন ভেবে পান না রমেন্দ্রনারায়ণ।

রামকান্ত বোবা হয়ে গেছে। একটি কথাও ম্থ দিয়ে স: না। সতি।ই কি ও হুগা। কই, এর আগে তো কথনো ওকে এ সময়ে জল ভরতে দেখা যায়নি। তবে কি…না না, হয়তো কোন কাজে আটকে গিয়েছিল। বেচারা কতক্ষণ ভরা কলসী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওকে মুক্তি দেওয়া উচিত।… বামকান্ত আর ভাবতে পারে না। সটান পার হয়ে আসে রাস্তা। ওর দেখা দেখি রমেন্দ্রনারায়ণও পার হয়ে আসেন। হুগা দম ফেলে তাড়াতাড়ি কলসী নিয়ে ছুটতে থাকে। ভরা বলসীর জল ছলকে পড়তে থাকে চলার ছন্দে। স্বর্গের উর্বশীই যেন মর্ত্যের নদীতে জল ভরতে এসেছিল। রমেন্দ্রনারায়ণ পথটুকু পার হয়ে এসেও চাতকের মতোই পেছন ঘুরে দাঁড়ান। হু'চোথে লোভাতুর দৃষ্টি।

তুর্গা নিমেষে অদৃশ্র হয়ে যায়। রমেক্রনারায়ণ মুখ খোলেন, তোমার সেই তিনি না ভট্চাষ? রামকান্ত নিদারুণ অম্বন্তি বোধ করে। তবু উত্তর না দিয়ে পারে না। কূত্রিম রসান দিয়েই বলে, হজরের অন্থমান সত্য।

খাসা মালটি পাকড়েছ তে ভট্চায। মধুতে যেন টৈ-টুন্ব।

হুলের কথাটাও ভেবে দেখনেন হুজুর, মিটমিট করে হাসতে থাকে বামকান্ত।

রমেক্রনারায়ণ বলেন, আনন্দটা গোয়ার না ? কিন্তু হুল আছে বলে কি মধু খাবে না রসিকজন ?

রামকান্তর ইচ্ছে করে ঠাস করে একটা বিরাশী সিকার চড় বসিয়ে দেয় বেহায়াটার গালে। কিন্তু ক্ষমতায় কুলোয় না। অবস্থা আয়ত্তে রেপেই পাশ কাটাতে চেষ্টা করে, দেখা যাক না, চারে মাছ পড়ে কিনা।

ও দেখাদেখির মধ্যে আমি নেই হে ভট্চাস। যা করবে তাড়াতাড়ি করো। হুজুর কি তাহলে পাইক-পেয়দা লাগাতে চান ?

প্রয়োজন হলে তা আমি লাগাবো। তবে তুমি কতদূর এগিয়েছ আগে দেইটেই জানতে চাই।

শনৈ শনৈ এগিয়ে যাওয়াই কি বুদিমানের কাজ নয় হুজ্র!

দেখো, বেশী খাটাবে না বলছি! কতদিন আর তুমি আমাকে লেজে খেলাতে চাও বল তো প—রমেন্দ্রনারায়ণের কণ্ঠস্বর কর্কশ ২য়ে ওঠে।

রামকাস্তও নিজেকে বড় অপ্রস্তুত বোধ কবে। ঢোক গিলে থিতিয়ে থিতিয়েই জবাব দেয়, হুজর কি তা ২লে আমাকে অবিশ্বাস করেন ?

বিশ্বাস অবিশ্বা:সর কথা এটা নয়। এককাড়ি টাকা তুমি আমাকে দিয়ে দেওয়ালে। আসল তো দ্রের কথা স্থলটা পথস্থ আদায় হলো না! বছর যুরতে চললো। আমলা, মূহুরি, নায়েব সকলের মূথে চোথেই বিদ্রুপের কটাক্ষ। অথচ তোমার মধ্যে কোন সাড়া-শব্দই নেই! আরো কত কাল আমাকে তুমি ঝুলিয়ে রাথতে চাও?

রামকান্ত থ বনে বায়। রাগে হুংখে নিজের গাল নিজেরই চড়াতে ইচ্ছে করে। কি কুক্ষণেই না চরে পা দিয়েছে ও। হুর্গা হুর্গা, হুর্গার জন্মই আজ লোকের কাছে ওকে অপমান সহু করতে হচ্ছে। টাকাটাই যদি না নেওয়া থাকতো তাহলে ও দেখিয়ে দিতে পারতো, কাশিমপুরের কুমার বাহাত্রের চেয়ে ওর ক্ষমতা কম নয়! হাজার লাঠিয়াল ওর কথায় ওঠে বসে। কুল ললনার অপমান চরের মামুষ কিছুতেই সহু করতো না। কিন্তু হুর্গার কাছে নিজেই ও পরাজিত। কারো বিরুদ্ধে নালিশ জানানো ওর পক্ষে আর সম্ভবপর নয়। চর ছেড়েই ওকে পালাতে হবে···ভাবতে ভাবতে মাধাটা বোঁ বোঁ করে ঘূরতে থাকে রামকান্তর। মুথে কোন কথাই বলতে পারে না।

রমেক্রনারায়ণ কেমন যেন তুর্বল হয়ে পড়েন। রাগের মাথায় কথাগুলো বলে যেন ভাল করেননি। পাইক পেয়দা পাঠানোর কথা মুখে বলা য়তো সহজ কিন্তু কাজে ততো সহজ নয়। চরই একমাত্র জায়গা য়ার আয়ে লাট কিন্তি চলে। সেঁই চরের মায়্র্য যদি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে তাহলে ঠেঙিয়ে শায়েন্তা করা গেলেও আয় নিশ্চিত কমে যাবে। না না, এ ভুল কিছুতেই করা য়য় না। পুনরায় রামকান্তকেই ব্ঝিয়ে ঠাগু। করতে চেষ্টা করেন রমেক্রনারায়ণ। হাজাভাবেই শুধোন, বাবু সাহেবের ব্ঝি রাগ হলো?

কিন্তু রামকাস্ত তবুও সহজ হতে পারে না। বড় লেগেছে আজ ওর। মাথা হেঁট করেই দাঁড়িয়ে থাকে।

রমেন্দ্রনারায়ণ পকেট থেকে সিগারেটের কেসটা বার করে বলেন, নাও হয়েছে, আর রাগ দেখাতে হবে না। হাসতে হাসতে নিজে একটা ধরিয়ে আর একটা রামকান্তর দিকে এগিয়ে দেন।

রামকান্ত আর স্থির থাকতে পারে না। হাত বাড়িয়ে সিগারেটটা নিয়ে সজোরে টানতে থাকে।

রমেন্দ্রনারায়ণ এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে পুনরায় নিজের কথায় ফিরে আসেন, দেখ হে ভট্চায, তুমি রাগই করো আর যাই বলো, ও মাগী কিন্দু সাচচা নয়। চঙ দেখলে না, কেমন পাছা ছলিদে হন্হন্ করে চলে গেলো! কথায় আছে:

> জ্বল কেলে জ্বল ভরতে আসে সে যে কেমন সতী— কদমতলায় চিকন-কালা আয়ান মিচে পতি।…

বলি সন্ধ্যা বেলা—নির্জন ঘাটে—একা একা জল ভরতে আসা, মানে কিছু ব্রতে পারলে কি ?

রমেন্দ্রনারায়ণের কথায় আপন মনেই ধাকা ধায় রামকান্ত। তা ঠিক বটে। আমি কতদিন চেষ্টা করেছি, নিরিবিলিতে ঘাটে পথে তুটো প্রাণের কথা বলতে। কিন্তু মাগী কোন সাড়াশন্দই করেনি। ভাবধানা, ধেন কিছুই বুক্তে পারছে না। কই, এর আগে তো কোনদিন রাত্রিবেলা জল নিতে আসতে দেখিনি! কুমার বাহাত্র ঠিকই বলছেন। চঙ দেখাতেই এসেছিল ছিনাল। রূপ আর রূপটাদের মোহে স্থির থাকতে পারেনি। কুমার বাহাত্রকে ম্থোম্থি দেখবার ছুৎনোতেই জল ভরতে আসা হয়েছিল। ভেবেছিল, আমি ভাগবতের আসরে সরে পড়বো। দিব্যি একা একা নিরালায় প্রাণের কথা বলবে। কিন্তু সে-গুড়ে বালি পড়েছে। তাই আবার চঙ করে ঘোমটা টেনে হন্হনিয়ে চলে যাওয়া হলো। বেশ, তাই হবে। তোর মনোবাঞ্ছাই পূর্ণ করবো। তথন দেখে নিস, কে ভোর সত্যিকারের ভাল করতে চেয়েছিল। হতভাগ্য এই দরিদ্র আহ্মণ না বারো ঘাটের এই মড়াটা।…এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে রামকান্তও সক্রোধে জলে ওঠে। রমেক্রনারায়ণের হান্ধা কথার জবাব হান্ধাভাবেই দেয়, দয়া করে আমাকে আর কয়ে্রকটা দিন সময় দিন ছজুর। চঙ দেখানো আমি বার করিছ।

সাবাস, এইতো চাই। জানলে হে ভট্চায, জীবন হৃদিনের, ভোগ স্বথ যা কিছু সময় থাকতেই করে নাও।

অধম কি হুজুরের প্রসাদ পাবার আশা করতে পারে ?

ভোগ আরতির আগে প্রসাদের কথা মুখে এনো না হে ভট্চাষ, পাপ হবে।

সাধ্যমতো দেব-সেবার ত্রুটি হবে না হজুর।

তাহলে প্রসাদ তো নিশ্চয় পাবে।

হুজুরের জয় হোক।

না না, আগেভাগে জয়গান করো না। চলো, একটু চাঙ্গা হওয়া যাক।

আজ থাক হজুর। শুনছেন না, থোলে কেমন চাটি পড়ছে ? দেরি হলেই থোঁজাথুঁজি শুরু হবে। রস্বোধ বলতে যদি কোন বস্তু থাকতো বেটাদের।…

তা আর কি করবে, ছটো দিন সব্র করো। নায়েব শালা আবার দলবল নিয়ে পাঁয়াচে কষতে শুরু করেছে। আগে শালাকে ঢিট করে নিই তারপর সোজা বসিয়ে দোবা গদিতে, হে হে হে...

মুখের কথা আর শেষ করেন না রমেক্সনারায়ণ। রামকাস্ত স্বপ্ন দেখতে থাকে। বলছেন কি কুমার বাহাত্র! গঞ্জের কাছারির নায়েব করবেন আমাকে! এ-ও-কি সম্ভব! তাহলে তো কোন কথাই নেই। তুদিনেই চরের জারিজ্বি ভেঙে কেলা যাবে। হাজার হোক আর লাখ হোক, বিজ্ঞানের

যুগে লাঠি-দোটার কাজ নয়। মাত্র ছটো বোড়ের কিস্তি—সব শালা শায়েস্তা হয়ে ধাবে। কথায় কথায় শালারা মেজাজ থারাপ করতে শুরু করেছে। ঐ ছিনাল মাগীকেও এক হাত দেখে নেবো। পায়ে ধরে সাধাবো তবে আমার নাম রামকান্ত ভট্টাচার্য। আকাশকুস্কম ভাবতে ভাবতে খেয়াঘাট পর্যন্ত এবে পড়ে রামকান্ত।

রমেন্দ্রনারায়ণ একাকী ডিঙ্গির ওপর গিয়ে ওঠেন। রামকাস্ত তীরে দাঁড়িয়েই হাত জোড় করে প্রণাম জানায়।

দেখতে দেখতে ডিঙ্গি এপাব থেকে ওপারে গিয়ে পৌছোয়। রামকান্তও বৈরাগী বাড়ির দিকে চলতে থাকে। রাস্তায় যেতে যেতে ভাবে, নায়েবিটা একবার হাতে এলে হয়। ও শালার জমিদারী চালও ছদিনে ঘুচিয়ে দেবো। শালার বড়ো বাড় বেড়েছে। টাকার বিনিময়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করছে। বেশ, দেখা যাবে, কত ধানে কত চাল। • ভাবনায় ভাবনায় ছ্গার বাড়ির কাছেই এসে পড়ে রামকান্ত। ভাবে, দেখে যাবে। নাকি একবার মাগীকে। না, থাক। ভাল বুঝি তো ফেরবার পথেই নাড়াচাড়া করে দেখে যাবে। • দেকে না তাকিয়ে সোজাস্থজিই পা চালাতে থাকে রামকান্ত।

## 11 26 11

দোল পূর্ণিমা। দূর গগনে পুঞ্জ পুঞ্জ সাদা মেঘের সমারোহ। চন্দন
মাখামাখিই যেন নীল গগনের প্রশস্ত ললাটখানি—চক্র স্থমায় উজ্জল। সঙ্গীত
মক্রিত ভূবন গগন। এ সঙ্গীত বিরহের সঙ্গীত। আবার মিলনের মহা
সঙ্গীতও এ।

কাস্ত কুঞ্জে আসবেন। ঝর। পাতায় বাজছে তার পায়ের নৃপুর। রঙীন পাখা মেলে প্রজাপতি গুঞ্জরণ তুলছে। চামর তুলছে কাশের বনে। বন-বিতান পুশিত। শ্রীমতী প্রতীক্ষারতা বাসরদরে। মধুযামিনী ভোর হয়ে আসে। না, কাস্ত আর এলেন: না। বিরহী আত্মা গুমরে ওঠে। সে বিরহ অমুরণিত হয় কোকিলের কৃজনে, ঝরা পাতার মর্মরে—নীরব নিশীথে। বসস্ত এখানে রোদন-ভরা। আর কাস্ত খার কুঞ্জে আসেন তার কাছে এ সঙ্গীত-মুখর—মিলন প্রতীক।…

মিলনেই মেতেছিলেন বৃন্দাবনের স্থীরা স্থা শ্রীক্লফের সঙ্গে। কুস্থমিত নিধুবন। বাতাসে মিষ্টিগন্ধ। রাগ-রঞ্জিত দেহ। কণ্ঠ সঙ্গীত-মুধর। গোপিনীরা উৎসবে মাজোয়ারা। মাজোয়ারা আবীর কুমকুম আর চুয়া-চন্দনে। নৃপুরের রোল উঠছে, পুম্পরৃষ্টি হচ্ছে—প্রাণ ঘাচ্ছে প্রাণে মিশে। এ উৎসব যৌবন উৎসব—মদন উৎসব—বসস্ত উৎসব। শ্রীবৃন্দাবনে দোল উৎসব এ···

ময়না নিশির বিয়ের পর এই প্রথম দোল উৎসব। গঞ্জের বাজারে ধুম লেগেছে। বিহারী মজুর আর দোররক্ষীরা প্রায় মাসথানেক আগে থেকেই লীলা গানে মন্ত। প্রতি রাত্রে ঢোলক বাজে—গঞ্জনী। সমন্বরে চলে গান-বাজনা—অনাবিল আনন্দ উচ্ছাস। সারাদিনের হাড় ভাঙা খাটুনির পরেও প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর ওরা। পূর্ণিমার দিন ছই আগে থেকে গতি আরো বেড়ে যায়। দলের কেউ একজন নায়িকা সাজে। সকলে রসবতীকে ঘিরে সারারাত চালায় সা-রা-রা আর থিন্তি খেউর। এ কোন লীলাগান নয়। ভরা যৌবন আর বসস্তের উৎসব সঙ্গীত। আদিম যুগের কোন্ এক আদিম পুরুষ কবে যে এদের হয়ে এ সঙ্গীত ফেঁদে গেছেন তা কেউ না জানলেও আজো তার ধারা বদলায়নি। সেই আদি ও অক্কৃত্রিম স্থরেই আজো এরা যৌবনের বন্দনা গায়—উৎসব করে।

হরির আধড়ায় দোল উৎসব চলেছে। মোহস্ত চরণ দাস তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়েছেন। পুত্র সনাতন দাসের ওপর আথড়ার ভার। পিতার সমস্ত শিশ্ব সামস্তকে নিমন্ত্রণ করেন সনাতন। যে যা পারে গোপীনাথের ভোগ রাগের ব্যবস্থা করে। তু'দিন তু'রাত্রি চলে বিরামবিহীন পালাগান। চরের দল গাইছে পূর্দিমার দিন। "নোকা বিলাস" গাইছে ভারা। মধুর মৃত্যুর পর স্থরেক্রই এখন চরের সেরা গাইয়ে। মধুর মতো রাগ-রাগিণীতে ওস্তাদ না হলেও স্থরেক্তর কঠম্বর স্থমিষ্ট। আসরের আবালবৃদ্ধবনিতা মৃগ্ধ ওর গানে।

মাঝ রাত্রে শেষ হয়ে যায় পালা। চলে ঝুম্র আর জয়ধ্বনি। আবীর কুমকুমের ছড়াছড়ি। ভক্তগণ আজ শুধু বিগ্রহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবে উৎসব।

আগামীকাল হোলি উৎসব। প্রিয়জন দেবে প্রিয়জনের গায়ে রং আর আবীর। হোলি গান বেরোবে পাড়ায় পাড়ায়। গঞ্জে বাঙালীদের তু'দল। উত্তর থেকে আসবে উত্তর পাড়ার দল আর দক্ষিণ থেকে যাবে দক্ষিণ পাড়ার দল। মাঝামাঝি জায়গায় চণ্ডীমগুপের উঠোনে এসে মিলবে উভয় দল। প্রত্যেক দলেই থাকবেন একজন করে রাজা। রাজার সাজ-পোযাক আবার অভূত ধরনের হওয়াঁ চাই। গাঁধার পিঠে উল্টো-মুখো হয়ে বসবেন ভিনি। মাথায় থাকবে ভাঙা খালুই-এর মৃকুট। গলায় ছেঁড়া জুতোর মালা, পরনে চট নয়তো

ছেঁড়া কাঁথা। রাজার পাত্র-মিত্ররাও কেউ কৃম যাবে না। কারো হাতে বাঁটা, গাছের ভাল, বাড়ুন। হইহই করে শোভাষাত্রার আগে আগে রাজাকে তাড়া করে নিয়ে চলবে একদল। আর তার ঠিক পেছনেই ঢোলক আর করতাল বাজিয়ে আর একদল যাবে গান গাইতে গাইতে। উৎসব কেন্দ্র থেকে শোভাযাত্রা বার করবার সময় এ গান বৃন্দাবনজীর লীলামাহাত্য্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। শেষে এসে দাঁড়াবে থিস্তি-খেউরে। দক্ষিণ-পাড়ার রাজার মৃকুটে লেখা থাকে "উত্তর পাড়ার রাজা চলেছেন, সাবধান।" আবার উত্তর পাড়ার মৃকুটে লেখা থাকে, "দক্ষিণ পাড়ার রাজা চলেছেন, সেলাম দাও।" সেলাম ঠিকই দিচ্ছে। রাজার পিঠে সমানে পড়তে থাকে বাঁটা আর বাড়ুনের বাড়ি।

চণ্ডীমগুপে পৌছে উভয় দলের আড়াআড়ি আরো বেড়ে যায়। রং-তামাসা থিস্তি-থেউর সমানে চলে। যে দল এঁটে উপতে পারে না তাদের কেউ একজন চুপিচুপি এসে ভিন্ন দলের ঢোলক দেয় ফাঁসিয়ে। থিস্তি-থেউর থেকে অবস্থা হাতাহাতি মারামারিতে গিয়ে পৌছোয়। থবর পেয়ে ছ্' দলের দলপতিরা ছুটে আসেন। কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটির পব মামলা মিটে যায়। আবার লীলামাহাত্ম্য গাইতে গাইতে যে যার পাড়ায় ফিরে আসে।

তুপুব তথন গড়িয়ে যায়। বংশীর স্বচ্ছ জলে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে সকলে। চড়া রোদে সমস্ত শরীর তেতে গেছে। গাল, গলা থেকে আলকাতরা, বাঁহুরে রং আর অ্যালুমিনিয়ম পাউডার ঘষে ওঠাতে গিয়ে ছাল-চামড়াই উঠে যায় অনেকের।

সন্ধ্যায় আবার ঠাকুর গন্তের পালা। এবার আর কোন রং-তামাসা কিংবা বহুরূপী সাজসজ্জা নয়। ভদ্র জামা-জুতো পরে সম্রান্তরাই বেরুবেন এবার। শোভাযাত্রার আগে থাকবে পঞ্চ বাজনা। ঢোল, কাঁসর, সানাই, কাড়া-নাকাড়া। তারপর বাহকের মাথায় দোল-চৌকির ওপর বিগ্রহ। বিগ্রহের পরেই থাকবেন বাবুমশাইরা। হারমোনিয়ম, ঢোলক, করতাল-যোগে চলবে লীলা-গান। মূল গায়েন আগে গেয়ে যাবে এক-একটি পদ, অন্তেরা সমবেত কঠে করবে তার পুনরারতি। এ বেলা আর এক ফোটাও জলো রং নয়। শুধু আবীর আর কুমকুম। রাস্তার ছ'দিকের বাড়ি থেকে পুরনারীরা বিগ্রহের উদ্দেশ্যে আবীর ছিটাবেন—উলু দেবেন—সঙ্গে লুটের বাতাসা। বেশ শাস্ত পরিবেশের মধ্যেই উভর দলের শোভাযাত্রা আবার এসে মিলবে চণ্ডীমণ্ডপে। প্রাণ খুলে একের পর এক যে যার দলের রচিত গান গেয়ে শোনাবে উপস্থিত

জনতাকে। মগুপের বিরাট চত্বর লোকে লোকারণ্য। বিগ্রহের সক্ষে সক্ষে মিত্রদের মধ্যেও চলবে আবীর থেলা। শুভ কামনা জানাবে পরস্পর পরস্পরকে। গভীর রাত পর্যস্ত চলবে গান! সর্বশেষ ফিরে আসবে যে যার পাড়ায়। এবার প্রসাদ পাবার পালা। মোহন্তরা হাতে হাতে বেঁটে দেবেঁন থিচুড়ি, মিষ্টায় আর লাবড়া। উৎসবের হবে পরিসমাপ্তি।

দোল উৎসবে চরণ দাসের শিশুরা গঞ্জে গেলেও চরে আমোদ-প্রমোদ কম হয় না। আবীর রং থেলার ধুম চরেও জমে ওঠে। হোলির দিন ছোটরা সকালে ঘুম থেকে উঠেই রং পিচকারি নিয়ে মাতোয়ারা। বড়দের মধ্যেও আবীর বিনিময় চলে। প্রস্পর করে প্রস্পরের মঙ্গল কামনা।

দীহুর বাড়ির ধুম এবার একটু বেশী। বাড়িতে নতুন বউ হয়ে এসেছে ময়না। পাড়ার সমবয়সী ছেলেমেয়েরা বাড়ি ছেড়ে নড়ছেই না। সকালেই রং-এ নেয়ে ওঠে ময়না। নিশিও বাদ যায় না। পার্বতী আচ্ছা করে ওদের হ'জনকে রং মাথিয়ে দেয়। নিশিও পার্বতীকে ছাড়ে না। বড় ঘরথানায় ওরা সকলে মিলে হৈ-হল্লা শুরু করে। কুস্থমের ভালই লাগে এ আনন্দ-উৎসব। এবেলা আর রায়া বায়া নেই। মুড়ি চিঁড়ে থেয়েই সকলকে পেট ভরাতে হবে। দীহু ভাের হবার সঙ্গে সঙ্গের আথড়ায় ছুটেছে। অখিনীকে দিয়ে গঞ্জের বাজার থেকে এক টাকার জিলিপি আনায় কুস্থম। রং থেলে কেউ থালি মুখে যাবে না। খাঁর কিছু না হােক একটু মিট্টমুখ সকলকে করাতেই হবে।

নিশির হাতে রং খেয়ে পার্বতী বলে, আমাকে আর রং দিয়া কি করব। নিশিভাই। গলার মালারে রং ছাও গা।

উত্তরে নিশি বলে, হ, আপনারা যা করচেন কইয়া ছান, তাই করি।

পার্বতী বলে, আমাগ হা কালের (সেকালের) কতা ছাইড়া ছাও। তোমাগ রাদা যে বাঁশী হুইনা ঘরে আইচে। হারে বিন্দাবন নীলা ছাহাও। কি কচ ল তরা?—সরলা কালী প্রভৃতি অন্তান্ত সকলের দিকে চেয়ে হেসে ফেটে পড়ে পার্বতী।

সকলেই পার্বতীকে সমর্থন করে সমস্বরে চেপে ধরে নিশিকে, হ হ নিশি ভাই, ময়নারে কোলের উপুর বহাইয়া রং মাথাইয়া ছাও।

নিশি বলে, তবে তোমরা হগলে মিলা ধইরা আন অরে।

লজ্জায় মৃথ ঢেকে এক কোণে দাঁড়িয়েছিল ময়না। নিশির মৃথ থেকে কথা খসতে না খসতে সকলে মিলে টানতে টানতে ওকে নিশির কাছে নিয়ে আসে। কোলে বসানো আর হয় না। ছু'হাতে ঘন করে গোলাপী রং গুলে ময়নার মুখে মাথিয়ে দেয় নিশি।

পার্বতী এবার ময়নার হয়ে ওকালতী করে, এই মইনী, তুইও ছাড়চ ক্যান দেনা আইচ্ছা কইরা মাখাইয়া।…

কিন্তু ময়না তা পারে না। কিছুদিন আগেও বে মেয়েটি বংশীর চরময় একসঙ্গে দৌড়ঝাঁপ করেছে সে আজ লঙ্গাবতী লতা। কাপড় দিয়ে মৃ্থ ঢেকে নীরবেই খিলখিল করে হাসতে থাকে শুধু!

বাড়ির সথ মিটিয়ে বন্ধ বান্ধবদের সঙ্গে ভিন্ন পাড়ায় রং খেলতে যায় নিশি। একরকম সারাদিনই চলে আবীর আর রং খেলা। হৈ হল্পড়ে শরীর ঝিমিয়ে আসে। গঞ্জের লোক হোলিগানে গভীর রাত পর্যস্ত ভূবে থাকলেও চরের মাতুষ বেশীক্ষণ রেশ রাখতে পারে না। দীত্ম গঞ্জ থেকে ফিরে আসার আগেই নিশি শুতে যায়। একবার ভেবেছিল, গঞ্জে গিয়ে গান শুনে আদে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আব উৎসাহ থাকে না। ও তো সেই মামূলী ব্যাপার। অনেক বাবই তো দেখেছে, এখন ঘুমিয়ে পড়ে স্বস্থ হওয়াই বৃদ্ধিমানের কাজ। রাভ দশটা না বাজতেই শোবার-ঘরে ঢোকে মিশি। একে একে সমস্ত চরই এক রকম নিস্তন হয়ে পড়ে। রামকান্তও বেশী পেড়াপীড়ি করেনি। হৈ হল্পড় ওব ভাল লাগে না। চেপে ধরলে চরেও কীর্তনাদির ব্যবস্থা করতে পারতো। কিন্তু তাতে সনাতন দাসের চেয়ে ওর নিজের ক্ষতিই হতে। বেশী। নিজেকেও আটকে থাকতে হতো কীর্তনের সঙ্গে। এই বেশ ভাল কয়েছে, ওরা গেছে ওদের মোহস্তের আথড়ায়, ও পেয়েছ ছুটি। যত খুশি বেটার। নাচানাচি ক ক ওর কিছু আসে যায় না। ও কুমার বাহাতুরের দঙ্গে কাছারিতে বেশ আ:ছ। ই্যা, একেই তো বলে বসস্ত উৎসব। স্থরা শাকীই যদি না রইলো তবে আবার উংস্ব কিসের ? নেশার ঝোকে কুমার বাহাত্বর অবশ্য তুর্গার জন্ম হাঁ বিয়ে উঠছেন। থিস্তি থেউরও বাদ দিচ্ছেন না। তা একটু দিন, নেশা বেশ ভালই জমেছে। এখন নায়েবিটা হাতে এলেই কেল্লা ফতে। আর ও তো এল বলে। মাগী যখন ঘাটের পথে স্বেচ্ছায় পা বাড়িয়েছে তথন আর ভাবনা নেই। बात्क मिछ मिर्य रहेरन जानरता। शामार्डे भानारक ७ ७४न स्मर्थ स्तरता। পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে শালা যেন মাধা কিনে ফেলেছে। একবার বসে নিই গুলিতে সব শালাকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করবো। ... নেশার ঝোঁকে এলোমেলো ভাবতে থাকে রামকান্ত।

সারা চরই একরকম নিস্তব্ধ। নিশি অখিনীও যে যার ঘরে গেছে। শুধু চক্ষুলজ্জায় ময়না পার্বজী যেতে পারছে না। শাশুড়ীকে একা বাইরে রেখে নিজেরা ঘরে যায় কি করে। অবশু থাওয়া-দাওয়ার কোন ঝামেলা নেই আজ। বাড়ির সকলের ব্যাপারই চুকে গেছে। শুধু খন্তরঠাকুরই যা একা বাকী। কিন্তু উনি তো গঞ্জের আথড়াতেই প্রসাদ পাবেন। তবু ঠাকরুন যথন মুখ ফুটে ওদের কিছু বলছেন না তথন আর যায় কি করে। কিন্তু হু'চোখ যে ঘুমে বুঝে আসছে। সারাদিনের থাটুনীর পর কতক্ষণ আর চুপচাপ বসে থাকা যায়। হাই তুলকে তুলতে পার্বজী উঠে দাঁড়ায়। কুস্থমের শরীরেও আর বইছে না। থাওয়া দাওয়ার পর পান চিবুচ্ছিল, পার্বজীর ওপর নজর পড়ে। ঢোক গিলে নিয়ে ওকেই বলে, ভোমরা শোও গা বৌমা, রাইত অইচে।

পার্বতী এই অন্থ্যতিটুকুর জন্মই অপেক্ষা করছিল। স্থতরাং আর কোন রকম দ্বিধা না করে সরাসরি জিজ্ঞেস করে, আপনে হুইবেন না ?

হ, আমিও গিয়া গৈড় (শোয়া) দেই গা। কতক্ষণ আর বাইরে বইয়া থাকুম। ওনার ফিরতে অনেক রাইত অইব। তোমরা দরে যাও।

পার্বতী ময়না উঠে দাঁড়ায়। কুস্থমও আর দেরি করে না।

দক্ষিণ ভিটির ঘরখানায় নিশি শোয়। চারদিক জুড়ে টেউটিনের বেড়া—
টেউ টিনের চাল। প্রদিকের জানালা খুললে ঘর থেকে বংশীর জল দেখা যায়।
ময়না আন্তে আন্তে এসে ঘর টোকে। নিশি জেগে আছে কি ঘুমিয়ে পড়েছে
বোঝা যায় না। ঘরে বিশেষ কোন আসবাব নেই। টিপটিপ করে মাটির
প্রদীপ জলছে এক কোণে। কড়িকাঠের সঙ্গে ঝুলছে লখা লখা গোটা তিনেক
শিকে। মাটির পাতিল ও পেতলের গামলায় হয়তো কোন খাভ্য রয়েছে।
গোটাকয়েক বড় বড় মাটির জালাও রয়েছে আর-এক কোণে। এছাড়া আছে
বেড়ার সঙ্গে দাঁড় করানো ছোটবড় এক ঝাক কাঁটাল কাটের পিঁড়ি। বেড়ার
সঙ্গেই বড় একটা কাঠের তাকের ওপর শোভা পাছেছ আয়না চিক্রনি প্রভৃতি
ময়নার প্রসাধন সামগ্রী। উত্তর-দক্ষিণের বাতার সঙ্গে টাঙানো দড়ির ওপর
গাদা-করা জামা-কাপড় ঝুলছে। দক্ষিণের জানালা ঘেষে রয়েছে শোবার বড়
চৌকিখানা। ময়না ঘরে ঢুকেই প্রদীপ ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেয়। প্বের বড়
বড় জানালা তুটো দিয়ে পূর্ণিমার শুভ জ্যোৎক্ষা এসে ঘরে পড়েছে।
জানলায় গিয়ে দাঁড়াম্ম ও। বংশীর কোল ঝলমল করছে উজ্জ্বল

নিস্তক্কতা ভেদ করে ভেসে আসছে ক্ষীণ গানের রেশ। গঞ্জের মাস্থ হয়তো সারা রাতই উৎসব করবে আজ। কিছ ও কি ঘুমিয়ে পড়লো এরই মধ্যে থব মাস্থ্য যা হোক। অতা লোকের মধ্যে পায়ে-আবীর দিতে আমার বুঝি লজ্জা করে না! কি ক ফাকে একথানা পেতলের রেকাবিতে করে তাকের ওপর খানিকটা আবীর এনে রেখেছে ময়না। ইচ্ছে, নিরিবিলিতে নিশির পায়ে দিয়ে প্রণাম করবে। গুরুজনের পায়েই তো আবীর দিতে হয়। কিছ ও যে ঘুমিয়েই পড়লো। শোয়া অবস্তায় তো আবার কাউকে প্রণাম করতে নেই। ওতে অমঙ্গল হয়। কেছ কেন যেন বাধবাধ ঠেকে ওর। কিছুতেই গায়ে হাত দিয়ে ধাক্কা দিতে পারে না। ফিসফিস করেই ঘুম ভাঙাতে চেষ্টা করে, এই—ঘুমাইলা নাকি । বারে, ওঠ না, এই। কা

না, কোন সাড়া শব্দ নেই নিশির। বিরক্ত হয়ে ময়না আবার এসে জানালায় দাড়ায়। ত্'চোথের ঘুম কোথায় যেন উবে গেছে। ঐ তো বংশীর বিরাট চর ঝিকমিক করছে, ঐ দেখা যাচ্ছে চরধল্লার বৃড়ো বটগাছটা। কত নিভ্ত সন্ধ্যায়—কত তুপুরে তু'জনে ওখানে গলাগলি ধরে থেলেছে। লোকচক্ষুর সামনেই মারামারি হাতাহাতি করেছে, লজ্জার লেশমাত্রও কোনদিন টের পায়নি। কিন্তু আজ এই নিভ্ত ঘরে একি ওর লজ্জা!…না না, লজ্জা আবার কিসের! বেচারা সারাদিনের ক্লান্তিতে একটু ঘুমিয়ে পড়েছে। তু'দণ্ড থাক না, পরেই জাগানো যাবে। এমন কি রাত হয়েছে! এই দে বেশ লাগছে… ময়না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টাদের শোভা দেখতে থাকে।

ঘুম নিশির চোথেও নেই। চুপচাপ শুয়ে মজাই দেখছিল ও। কিন্তু কভক্ষণ আর পারা যায়। ময়না যে চাঁদের শোভায় ডুবে গেলো! --- জল থারার ছুৎনো করে বিছনার ওপর উঠে বসে নিশি।

ময়না শব্দ শুনে পেছন ফিরে তাকায়। সবিশ্বয়ে বলতে থাকে, অ, তুমি তাইলে জাইগা জাইগা ঘুমাইচিলা!

ক্লত্রিমভাবে চোথ বগড়িয়ে নিশি উত্তর করে, বইয়া গেচে আমার জাইগা থাকবার। ভিষ্টায় বলে আমার গলা শুকাইয়া গেচে! জল আচে নাকি ?

জল খাইব না হাতি! এই ক্যাও, ময়না কলসী থেকে এক প্লাস জল গড়িয়ে নিশির হাতে দেয়।

রেশ রাখবার জন্ম অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিশিকে থানিকটা জল পান করতে হয়।

ময়না হাত বাড়িয়ে পুনরায় গ্লাসটা নিতে যায়। নিশি গ্লাসটা হাতে দিয়ে ত্'হাত দিয়ে চেপে ধরতে যায় ওকে। ময়না ধরা না দিয়ে মুচকি হেসে চলে যায় জানালায়।

নিশিও আর বিছানায় থাকতে পারে না। উঠে গিন্তে পাশে দাঁড়ায়। আবার চেপে ধরতে যায় ওকে বুকের সঙ্গে।

ময়না বাধা দেয়, দাঁড়াও তোমারে একটা পেন্নাম করি। নিশি থতমত খেয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়ে।

ময়না তাক থেকে আবীরের রেকাবিখানা হাত বাঁড়িয়ে টেনে নিয়ে এক মুঠো আবীর নিশির পায়ের ওপর দিতে যায়।

নিশি বিশ্বয় বিক্ষারিত চোখে বাধা দেয়, কর কি—কর কি! গোবিন্দের আবীর কি মাইন্যের পায়ে দিতে আচে!

ময়না ওতে কিছুমাত্র দমে না। হেসে উত্তর দেয়, গোবিন্দের আবীর গোবিন্দের পায়েই ত দেই। তুমিই ত আমার সাইক্ষাইত ( সাক্ষাৎ ) গোবিন্দ। নিশি কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না।

ময়না ততক্ষণে ওর ত্'পায়ে ত্'মুঠো আবীর দিয়ে গলবন্দ্র হয়ে প্রণাম করে ওকে। সকালে দশজনের সামনে রং দিতে পারেনি। এবার ও সাধ মিটিয়েই ওর গোবিন্দের পায়ে আবীর দিতে পারলো। নারী জন্ম সার্থক ওর। স্বামী তো সাক্ষাৎ দেবতাই। মা, দিদিমা তো বরাবর এই কথাই ওকে বলে আসছে। প্রিমায় দেবতার পায়ে আবীর-অর্ধ্য এ তো ভাগ্যের কথা…ময়না অস্তরে অস্তরে গর্ব অম্বত্তব করে।

নিশির বয়ো:সন্ধির উন্মাদনাও মূহুর্তে গলে জল হয়ে যায়। সোহাগে প্রাণের রাধাকে তু'হাতে টেনে তুলে ব্কের সঙ্গে চেপে ধরে। হিয়ায় মিশে যায় হিয়া।

বসস্ত হিল্লোলে কেঁপে ওঠে ধংশার কোল। অদূরে মৃত্ মৃত্ তুলছে পাশাপাশি তু'টি কাশ ফুলের গুচ্ছ। জানালা থেকে ফিরে আসে ওরা বিছানায়। ঘুমিয়ে পড়ে মনের স্বথে।

চরের মাহুষের বরাতই মন্দ। গোলা ভর্তি প্রত্যেকেরই বি-কলাই, যব, সোনা-যুগ। কিন্তু গঞ্জের বাজারে এগুলোর যেন কোন দামই নেই। প্রথম মরশুমে তরি-তরকারির দাম দেখে মনে হয়েছিল, ররিশস্তের দামও চড়া ঘাবে। কিন্তু চড়া তো দূরের কথা এখন যে কোন খরিদ্দারই নেই গঞ্জে। লোকে এখন গরু খাওয়ানোর জন্ম কলাই কিনছে। এক টাকা, উধ্বের্গ পাঁচ সিকের বেশী নয় কলাইয়ের মণ। যবের অবস্থাও তথৈবচ। সোনা যুগের দর কিছু বেশী আছে বটে। কিন্তু হলে কি হবে, সোনা মুগ আর ক'জনের গোলায় আছে! কাঁড়ি কলাই-ই তো রয়েছে এক একজনের হাতে। অন্ম পর দূরের কথা পলানের মতো চাষীও বাজার গতিকে মাখায় হাত দিয়ে বসে। দাঁহু করিমের বৃক শুকিয়ে কাঠ। না, কসাইয়ের হাত থেকে আর বাঁচার কোন আশা নেই। স্থদখোর মহাজন ওদের ললাটের লিখন। বিধাতা ওদের হাড়ের রস টেনে বার করার জন্মই শয়তানের স্পষ্টি করেছেন। এরপর পাট চায আর হবে কি দিয়ে। ভগবানই রুষ্ট হয়েছেন চরের ওপর। বানের জ্লা ঘরে চুকে আসল জল টেনে বার করে নিয়ে যাতেছ। টিনের ঘর-দোর তো যাবেই —ভিটেমাটিও থাকবে কিনা সন্দেহ।…

রামকান্ত এখন আর নিয়মিত ভাগবতের আসরে আসে না। কেউ তার জন্ম কোন কথাও তোলে না। আসর কই যে তা নিম্নে মাথা গরম করবে। সন্ধ্যার পর হ'পাঁচজন আসে, কোনরকমে খোলে চাটি দিয়ে ধ্বনি দেয়। বাদও পড়ে কোন কোন দিন। চিন্তায় চিন্তায় মাহ্ম্য সব ভূলতে বসেছে। দ্য়াল চানের আসরও ফাঁকাই যায় একরকম। সকলে মিলে জড় হলেও গান বাজনা অপেক্ষা তুদিনের আলোচনাতেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে। চিন্তা ভাবনাকে ঠেলে ফেলবার জন্ম কোন কোন দিন করিম জোর করে একতারা নিয়ে বসে। গলা ঝেড়ে স্বরও ধরে। কিন্তু সে তো গান হয় না। মরা কান্নাই ঘেন কাঁদে সকলে মিলে।

হুৰ্গাও গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসে। পাট চাষ এখন শুরু না করলেই নয়। পাজিতে লিখেছে, জল এবার গোড়াগোড়িই আসছে। কিন্তু কি দিয়ে কি হবে। মৃগ কলাই হাতে ষা আছে তা বেচে আধা-আধি জমির চাষও হবে না। ক্ষেত্ত মজুররা বোঁট পাকিয়েছে, পেট ভরে ওদের প্রত্যেককেই খেতে দিতে হবে। তা না হলে কেউ কাজ করবে না। কিন্তু ওদের পেট ভরাবার মতো চাল ডাল পাবে কোথায় চাষী! ধান চাল বলতে তো চরের কারো হাতে কিছু নেই! গোলা ভতি আছে শুধু গরুর খাত্য—মাষ-কলাই। অনেক সালিসী দরবরের পর সকালের নাস্তার সময় পাস্তা ভাতের বদলে ছাতু গুড় খেতে রাজী হয়েছে বটে ক্ষেত্ত মজুরেরা। কিন্তু তুপুরের ভাতের য়ুঁকিও কম নয়। হাড়ভাঙা খাটুনীর পর কাঁড়ি কাঁড়ি ভাতই গিলবে এক একজন। লোক রেখে চাষ করাতে হলে এ দাবি মানতেই হবে। বেকারের সংখ্যা অনেক হলে প্রেক্ট ভাত না থেয়ে কাজ করতে রাজী নয়। রোজের পয়সা আট আনার বদলে সাত আনা দিলে চলবে। কিন্তু পেট ভতি ভাত না হলে চলবে না।

তুর্গা একবার ভাবে, এ সাল আর পাট ব্নবে না। কিন্তু আনন্দ তা কিছুতেই হতে দেবে না। কাজে নতুন উৎসাহ এসেছে বেচারার। একদণ্ড বসে থাকতে পারে না। তা ছাড়া পাট না ব্নলে মহাজনের ঝণই বা শোধ হবে কি দিয়ে। চরের মান্থুষ তো সকলেই বলছে, পাট চাষ করবে না। জমি ছ'সাল পতিত থাকবে তা হলেই পাটের বদলে ধান বোনা যাবে। ধান ঘরে থাকলে আর যা হোক থাবার ভাবনা থাকবে না। কিন্তু ভাবা পর্যন্তই সার। মহাজনের তাড়াতেই স্থড়স্থড় করে সকলকে ক্ষেতে নামতে হবে। নাচতে নামলে ঘোমটা টানা চলে না।

চৈত্রের শেষ শেষ নিতাই আবার একদিন চরে আসে। ওসমান, গণিকে ওর বড় ভয়। কেমন যেন চাঁচা ছোলা কথা বলে ছোকরা ত্'টো। তাই চর-ধলায় না গিয়ে সোজা করিমের বাড়িতে ওঠাই ছির করে নিতাই। স্থযোগ হয় পেটের কথা খুলে বলবে নয়তো ফকিরের ত্'টো গান শুনে উঠে পড়বে। সন্ধ্যার পর খেয়া পার হয়ে হাঁটা পথেই রওনা হয়। বেশ তাল মতোই এসে পোঁছোয়। পলান, করিম, দীয়্ব সবেমাত্র একত্র হয়েছে। বার বাড়ির উঠোনে পা পড়ে ওর। তিন মোড়ল হকচকিয়ে ওঠে। যে যেভাবে পারে অভ্যর্থনা জানায়। পলান বিশ্বয়ের সঙ্গে শুধোয়, খবর কি সাজী মশায়? হঠাৎ সাইন্জা বেলা আইলেন?

নিতাই পেটের কথা পেটে রেখেই উত্তর দেয়, আর বলেন কেন। গিয়ে ছিলাম ছোট মেয়ের বাড়ি জয়মন্টপ। বেয়াই মুলায় এ কথা সে-কথায় দেরি করে কেললেন। চলেই যাচ্ছিলাম, হঠাৎ কেন ষেন মনে হলো ফকির সাহেবের সক্ষেদেখা করে যাই। তাই আর কি···

তোবা তোবা ইত আমগ সোভাগ্য। বহেন, তাম্ক খান, জল চৌকিখানা এগিয়ে দিয়ে করিম উত্তর করে।

নিতাই বলে, সে)ভাগ্য আমারই। আপনাগ মতো গুণীজনের সঙ্গ লাভ ক'জনের ভাগ্যে ঘটে দ

কি য্যান কন্, সব খোদা তাল্লার মজি। আমি হ্যার গুণগান কওটুকুন জানি। একটু ঠাণ্ডা হন, আমি হাত মুখ ধোয়ার পানি লইয়া আহি, উত্তরের অপেক্ষা-না করে ভেতর বাড়ির দিকে অগ্রসর হতে যায় করিম!

নিতাই বাধা দেয়, বলেন কি! আপনার হাতের জল দিয়া হাত পা ধোবো! মহা পাতক হবে না আমার! আপনি বস্থুন, আমি এক্ষুণি উঠবো।

করিম হাসতে হাসতেই জবাব দেয়, আপনাগ শাস্ত্রে ত আচে, অতিথি নারায়ণ। তবে আর হার সেবা শুশ্রুষা করলে গুণা অইব ক্যান! একটু বহেন, আমি যামু আর আমু।

না না, শরীর আমার বেশ ঠাণ্ডাই আছে। পানির আর দরকার হবে না।
দয়া করে আপনি আমাকে একটা গান শোনান।

হেই বালো, কাম নাই পানি দিয়া। সাজী মশায় কিছুতেই আপনার আনা পানি দিয়া হাত পাও ধুইব না, পলান সায় দেয়।

তা যদি কন তয় রহিম আইনা দেউক পানি!

না না, পানির কোন দরকার হবে না। আপনি গান ধরুন। আপনার মুথের গান শুনলেই প্রাণ জৃড়াবে।

করিম আর কথা বাড়ায় না। দীস্থ তাড়াতাড়ি এক ক**ন্ধে তামাক সেন্ধে** নিতাইয়ের হাতে দেয়।

বেড়ার গা থেকে একতারাটা টেনে নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে করিম। মৃত্ ঝংকারের সঙ্গে সঙ্গে ত্'চোথ বুজে আসে। পলান দীমুও তৈরী হয় দোহারের জন্ম। আবেগে সারা চর অমুরণিত হতে থাকে—

> ( অ মন, দিন চারি পাঁচ ফালাফালি ( লাফা লাফি ) করিচ না তর ভাঙা নায় অাগার থেইকা, পাছায় যেইতে ( যেতে ) কখন তরি ডুইবা যায়॥

স্থারের মূর্ছনায় নিতাই কেমন খেন থিতিয়ে পড়ে। ফকির কি তা হলে ওর মনোভাব জানলে! ওলের তরি ডোবাতে গিয়ে শেষটায় না নিজেরই ভরা ডুবি হয়। ··· তিন মোড়ল তন্ময় হয়ে গাইতে থাকে। নিতাইয়ের হল-তন্ত্রী কেঁপে কেঁপে ওঠে। এর চেয়ে না আসাই বোধ হয় চিল ভাল। ···

গান থেমে যায়। নিতাই আসনের উদ্দেশ্যে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ায়। না, আজ আর কোন কথা হতে পারে না। মনটা কেমন যেন বিবাগা হয়ে উঠছে। করিম হয়তো যাতুই জানে। বলা যায় না, পেটের কথাও বলে দিতে পারে। গানের ভাষাতেই পারে। মানে মানে এখন উঠে পড়াই বৃদ্ধিমানের কাজ। নিতাই বেরিয়ে আসতেই চায়।

করিমের তথনো মোহ কাটেনি। এ রাজ্যেই যেন নেই ও। হঠাৎ নিতাইকে উঠতে দেখে প্রশ্ন করে, গান কি মনে ধরল না সাজী মশয় ?

অপ্রস্তুত হয়ে নিতাই বলে, কি যে বলেন! এমন প্রাণ মাতানে। গান কার মনে না ধরবে। ইচ্ছে তো করে, দিনরাত আপনার কাছে পড়ে থাকি। কিন্তু কি করবো। ভগবান যে কেবল জোয়াল টানতেই সংসারে আমাদের পাঠিয়েছেন।

হেসে করিম বলে, কাজ সংসারে কার না আছে সাজী মশায়। তবু দিন গেলে একবার দীন দয়ালেরে ডাইকেন।

আশীর্বাদ করেন, তা যেন পারি।

তোবা তোবা, আমি কেরা আশীর্বাদ করবার, তাঁর কাচে দোয়া মাগেন।

ঢোক গিলে নিতাই বলে, জানেন দয়াল। তার রূপাতেই যদি অধমের মনোবাছা পূর্ণ হয়।

অইব অইব, উঠলেন ক্যান ? আর এক কইলকা তামুক থান, থোলাখুলি উচ্ছাস জানায় পলান।

দীমু আবার তামাক সাজে। এক সঙ্গে ত্'কত্ত্ব। একটা জল ছাড়া হুঁকোর মাথায় বসিয়ে নিতাইয়ের দিকে এগিয়ে দেয়। আর একটা করিমের দিকে।

নিতাই নির্বিবাদে টানতে থাকে।

করিম বাধা দেয়, আগে তুমিই ধুমা বাইর কর।

দীমু ছঁকোটা পলানের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, ব্যাপারী সাব চোপার জ্বোর আপনারই বেশী। আপনেই টান স্থান। এ-কথায় সে-কথায় আসরের গান্তীর্য শিথিল হয়ে আসে। স্থযোগ পেয়ে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে নিতাই। এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে প্রশ্ন করে, চাষ আবাদের এরার কি করলেন সকলে?

পলান সোজাস্থজি জানায়, না, পাট আর ইবার বুসুম না ঠিক করচি। ও হালা (শালা ) ইংরাজের হাতে যহন কলকাটি তহন বেগার খাইটা কাম নাই।

ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে নিতাই বলে, এবার কিন্তু অবস্থা একটু অন্তরকম।

•িযত শুৰুই ধার্য হোক, জাপান এবার পাট কিনবেই।

হ, হাবারও ত আপনে কইছিলেন জাপান পাট কিনব। তা হালার। পানিতে ডুব দিচিল ক্যান ?

হাঁ। হাঁ।, ঠিক বলছেন। পানিতে ডুবিয়েই মারছিল বেচারাদের। তবে "লিগ অব নেশন" নজর দেওয়ায় এবার কিছু স্থবিধা পাচ্ছে ওরা। পাটের দর এবার ভাল যাবে বলেই আমার মনে হয়।

মনে ত আমারও অয়। ও দন যহন মোনদা গেচে ইসন চড়া যাইবই।
কিন্তু ও হালা বোমাইটাগ যে আগা পাছা কিচু বুজন যায় না। তাছাড়া পাট
বুমুম কি দিয়া? টেক ত গডের মাঠ, আক্ষেপের সঙ্গেই পুনরায় মন্তব্য
করে পলান।

এতক্ষণের চেষ্টায় আসল জায়গায় পৌছুতে পেরে স্বস্তির হাঁপ ছাড়ে নিতাই। ক্লত্রিম দরদ দিয়েই বলে, টে কের ভাবনা আপনাদের ভাবতে হবে না। আসলে চাষ করবেন কি না সেইটেই স্থির কর্মন।

তা যদি কন তয় আমরা এক পায় খাড়া। পাটে ডুবাচ—পাটেই উঠুম, উল্লাসে ফেটে পড়ে পলান।

তাই-ই তো উচিত। জেনে রাখুন, নিতাই সা সব সময়েই আপনাদের পেছনে আছে।

খোদা রম্বল, আপনার বালো করব, পলান উচ্ছাস জানায়।

নিতাই বলে, তা'হলে আর দেরি করবেন না। কাজ আরম্ভ করুন।

আপনে আমাগ বাঁচাইলেন সাজী মশায়। একটা পয়সাও দিবার পারি নাই বইলা আপনার ধারে কাচে যাই নাই। দয়াল চানই আইজ আপনারে টাইনা আনুচে ইদিগে, করিম উদাসীন থেকেই মন্তব্য করে।

নিতাই হুঁকোটা বেড়ার গায়ে রেখে উঠে দাঁড়ায়। বলে, আসি তাহলে আজ। টাকার দরকার হলেই জানাবেন। কোনরকম সংকোচ করবেন না। সকলেই উঠে দাঁড়িয়ে খেরাঘাট পর্যস্ত এগিয়ে দিয়ে আসে নিভাইকে। বিমিয়ে-পড়া প্রাণে আবার জোয়ার আসে। আবার চরের ক্ষেত ভরে উঠবে সোনার ফসলে।…

মাত্র পঞ্চাশ টাকা সম্বল করেই পাট চাষ আরম্ভ করে দেদার। বোনা এক রকম করে হয়ে যায়। কমলী আছে তাই রক্ষা। তিন সের সাড়ে তিন সের হুধ দেয় কমলী। ও থেকেই আসে তেল হুন মসলা-পাতির পয়সা। ঠেকলে হু' পাঁচ সের চা'লও কেনা চলে। কান্দনী ঘোষের লোক রোজ ডিঙ্গি বেয়ে এসে হুধ হুইয়ে নিয়ে যায়। নিঃশেষেই নিয়ে যায়। বাড়ির ছেলেপুলেগুলোর আঙুল চোষাই সার হয়। তা আর কি করা যায়, হুধ থেয়ে তো আর পেট ভরবে না। পেট ভরাতে চাই হুন-ভাত—গুড়-মুড়ি।

বৈশাখের শেষ-শেষ ক্ষেতে নিড়ানি পড়বে। আবার চাই মুঠো ভতি টাকা। সময়মতো নিড়িয়ে দিতে না পারলে আগাছাই বাড়বে, পাট যাবে তলিয়ে। কিন্তু টাকা কোথায় ? হাতে যে একটা পয়সাও নেই। মুগ, মটর, কলাই ষা হাতে ছিল তাতে এ পর্যন্ত ত্বন-ভাত কোনরকমে জুটেছে। কমলীই সব রাস টেনে চলছে। নিড়ানির পয়সা কোখেকে পাওয়া যাবে? রবিশশ্যের দর ভাল থাকলেও না হয় কথা ছিল। কলাই তো গঞ্জের মামুষ গরুকে থাওয়ানোর জন্ম কিনছে। মাটির দর বললেই হয়। তিন মণ কলাই বেচলে এক মণ ধান পাওয়া যায়। বাছ-পাট উঠতে এখনো মাস হুই দেরি। এ হু'মাস হাঁডি চড়বে কী ভাবে তাই-ই এক ভাষণ সমস্তা। মোড়লরা তো পাট বুনবে না বুনবে না করেও শেষ পর্যস্ত সমস্ত জমিতেই পাট বুনেছে। তাদের বোনা-নিড়ানো নির্বিম্নেই চলছে। গঞ্জের বড় মহাজন নিতাই সাহা তাদের সহায়। ইা করতে থলে ভতি টাকা বাড়ি বয়ে এনে দিয়ে যায় নিতাই। মরতে মরবে ছোটরাই। দশবার গদিতে গিয়ে ধর্না দিলেও হু'পাঁচ টাকা পাওয়া যায় না। কি আহাম্মকিই না হয়েছে সমস্ত জমি পাটের করে! আধা-আধি যদি ধনের থাকতো তাহলে আর থাবার ভাবনা থাকতো না। ... অনেক ভেবে চিস্তে ছোটরা ঋণের জন্মই ধর্না দেয় মহাজন রসিক ঘোষের কাছে। স্থদের হার একটু চড়া হলেও একমাত্র ভার কাছেই আমল পায় ভারা। দেদারও রসিকের শরণাপন্ন হতেই মন স্থির করে।

শনিবারের হাটবার। চরের চাষী মাত্রই পণ্য নিয়ে গঞ্জে যায়। সকলে

মিলে নৌকা ঠিক করেছে। গোটা বর্ষা ওতে করেই যাতায়াত চলবে। যার যেমন পণ্য তাকে সেই পরিমাণে পয়সা দিতে হবে। নৌকো ছাড়া এক পা-ও কোথাও যাবার উপায় নেই। নৌকোই চলাকেরার একমাত্র সম্বল। দেদার সকালেই একটা ডুব দিয়ে মুন-পাস্তা নিয়ে বসে। বউ তাহেরা একটা পেঁয়ান্ধ ছাড়িয়ে দেয়। ইচ্ছে করলে গরম ভাত রেঁধে দিতেও পারতো তাহেরা। কিন্তু দেদার মত দেয়নি। এত সকালে গরম ভাত থেয়ে পোষাবে না। হাটে বাজারের কাজে পাস্তা থেয়ে শাস্ত হওয়াই ভাল। মেজাজও ঠিক থাকে, ক্ষিদেও মরে।…

পেঁয়াজ আর লঙ্কা দিয়ে তিন থাবায় থেয়ে ওঠে দেদার। তাহেরা এক খিলি পান আর হুঁকোটা এগিয়ে দেয়। দাওয়ার ওপর হাঁট গেড়ে বদে বেশ আমেজের সক্ষেই হুঁকো টানতে থাকে ও। মেজাজটা আজ সবদিক থেকেই থূশী—
নিজানির জন্ম আর ভাবনা নেই। গত হাটেই রসিক সম্মত হয়েছে। এখন
টাকা ক'টা এনে কাজে লাগাতে পারলেই হয়। লোকে তো বলছে, পাটের
দর এবার চড়া যাবে। এক সাল মন্দা গেলে তার পরের সাল ভাল না হয়ে
যায় না। তা যদি হয় তাহলে আর ভাবনা নেই। সব ক'টা টাকা দিয়ে
ধানের জমি করতে হবে আগে। তা হলেই নিশ্চিন্ত। পাট থেকে আসবে
বাডতি খরচার পয়সা—ধানে চলবে সংসার।…

দেদারকে প্রসন্ন দেখে তাহের। হাটের সওদার জন্ম ফর্দ পেশ করে। মুন আর লক্ষা এই হাটেই আনতে হবে; চাল যা আছে তানে দামনের হাট পর্যন্ত চলে যাবে।

কর্দ পেয়ে দেদার আজ আর বিরক্ত হয় না। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে, আইচ্ছা, আনন যাইব নে। আর কিচু ত লাগব না? যা কইবার একবারে কও। শ্যাষটায় য্যান আবার পিছনে ডাইকো না, শুব কামে যাইবার নৈচি।…

হেসে তাহেরা বলে, আনলে তো কত জিনিসই আনন লাগে। তবে হার আর কাম নাই। হুন নন্ধা অইলেই চলব।

গিন্নীর উত্তরে খুশীই হয় দেদার। নবীর মা হিসেবী বলেই এখনো সংসার চলছে। নয়তো কবে যেতো তাসের ঘর ঝড়ে উড়ে—

নবীর বড় আদর দেদারের কাছে। কোলের ছেলে, ছোটবেলায় বেশ দেখাতো ওকে। খোদাই করা নাক মুখ—হাষ্টপুষ্ট। বড় হয়ে দিন দিন কেমন ষেন মেদা মেরে যাচ্ছে: কে দেখে বলবে পাঁচ বছরের ছেলে। ঠিক যেন বছর জিনেকের বাচচা। পেট মাথা ফুলে ঢোল, বুক যাচ্ছে শুকিয়ে। আর হবে না-ই বা কেন? 'জ্বে অবধি তো তুধ কাকে বলে চোখে দেখেনি। বড় তু:খ হয় দেদারের নবীর দিকে চেয়ে। এতটা বয়েস হলো ভাল একটা জামাও দিতে পারলো না।…হঁকো খেতে খেতে নবীকে বাঁ হাত দিয়ে কাছে টেনে নিয়ে আদর করতে থাকে দেদার।

নবী ওকে খুনী দেখে বায়না ধরে, আমি তোমার লগে যামু বাজান।
ওর তু'গালে তুটো টোকা দিয়ে দেদার বলে, কিয়ের লেইগা যাবি বাজান?
আমি যে আটে (হাটে ) যাই।

আমিও আটে যামু।

বুচ্চি, জিলাবী খাইবার মতলব। তা তর যাওয়ন লাগব না। আমি ছুইখান জিলাবী অমুম নে তর লেইগা।

না, আমি তোমার লগে যানু।

তাহেরা কাছে দাঁড়িয়েছিল। নবীর আবদারে ধমক দেয়, কিয়ের লেইগা যাবিরে তুই রৈদ্রে রৈদ্রে ? কইলই না জিলাবী আনব।

মার কাছে ধম্ক থেয়ে মৃ্থখানা কাঁচুমাচ্ করে দাঁড়ায় নবী। আর কিছু বললে হয়তো কেঁদেই ফেলবে। দেদার ওকে সাম্বনা দেয়, ন রে বাজান ন। নায়ের মত্যেই মাবি তার আবার রৈজে কি করব! খারইরা রইলা ক্যান, ছাও না ছ্যাম্বারে জাইক্ষাডা পরাইয়া?

হ, আল্লাদ দিয়া দিয়া তুমিই ত পোলাডার মাতা খাইলা, দেদারের উদ্দেশ্যে মুখ ঝামটা দিয়ে প্যাণ্ট আনবার জন্ম ঘরের তেতরে যায় তাহেরা।

বেলা দশটা নাগাদ পণ্য বোঝাই চরের নোকো গঞ্জের ঘাটে এসে লাগে। হাট
মাত্র জমতে শুরু হয়েছে। দেদারের তেমন কিছু মালামাল নেই। ছোটবড়
গোটা দশেক মিষ্টি কুমড়ো মাত্র সম্বল। ঘণ্টা খানেকের ভেতরেই খুচরো বেচে
ফেলে। পাইকাররা অনেক ঝকাঝিক করেছিল। কিন্তু দেদার ওদের
কাউকে বেচে নি। একে ত পয়সা কম তাতে আবার দাম দেবে শেষ বেলায়।
না না, ওসব বাজে ঝামেলায় আজ আর ও যাবে না। যা পায় নগদাই
বেচবে। দের বেশ ভালই পাওয়া গেলো। ন'টা কুমড়োতে মোট দশ আনা
হলো। সবচেয়ে বড়টা আর বেচলে না। ওটা হাতে করেই রসিকের বাড়ির

উদ্দেশ্যে রওনা হয়। মুন আর লকা নোকোয় উঠবার আগে কিনলেই হবে'খন। কিন্ধ নবীর মুখখানা যে এরই মধ্যে শুকিয়ে উঠেছে। বেচারা, মিটি খাবার লোভেই এতটা পথ এসেছে। পথে কান্দনী ঘোষের দোকানে বসিয়ে এক আনা দিয়ে হুটো বড় বসগোল্লাই কিনে দেয় ওকে দেদার। পয়সায় হু'খানা করে জিলিপি তো অনেক দিনই খেয়েছে। আজ যখন এসেছে ও তখন রসগোল্লাই খাক। বেঞ্চের ওপর বসে কলার পাতায় করে একদমে রসগোল্লা হুটো খেতে থাকে নবী। দেদার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা বিড়ি টানে। নবীর খাওয়া হয়ে গেলে ওকে সঙ্গে করে টানবাজার থেকে একখানা তমস্থক কাগজ কিনে ক্রত পা চালিয়ে দেয় রসিকের বাড়ির দিকে।

তৃপুরের আহার শেষ করে গদির ওপর বসে তামাক টানছিল রসিক।
মনে মনে হয়তো স্থদের অঙ্কই আওড়াচ্ছিল। দেদার এসে উপস্থিত হয়।
কুমড়োটা মেঝেয় নামিয়ে কপালে হাত ঠেকিয়ে আদাব জানায়। বড় ভাল
সময়ে এসেছে ও। গদি একদম ফাকা। ভিড় হবে আবার সেই বিকেলের
দিকে। হাট্রেরা সব হাটের বেচা-কেনা শেষ করে আসবে টাকা কর্জ
করতে।

কুমড়োটার আরুতি দেখে রসিক প্রশ্ন করে, কতে। দিয়ে আনলিরে দেদার ? বেশ পুরুষ্ট, তো!

দেদার বলে, কি য্যান্ কন্ কন্তা। কৃমড়া আবাব আমরা কেনা থাম্ নাকি! আমাগ বাড়ির চালে ঐচে। আপনার সেবার লেইগা লইয়া আইলাম। না না না, এ তোর ভারী অন্থায়। রোজ রোজ এটা-সেটা দিবি ক্যান্। নিয়ে যা তুই, কুমড়োর কোন দরকার নেই আমাদের, রসিকের কণ্ঠে বিরক্তির স্বর।

দেদার হাত জোড় করে মিনতি জানায়, বাড়ির জিনিস হাউস ( স্থ করে )
কইরা আনচি। গ্রীব বইলা যদি ফিরাইয়া তান তাইলে আর কি করুম।

ঐতো তোদের এক কথা, গরীব। বেশ, এনেছিস আজ নিচ্ছি। তবে আর কোনদিন কিন্তু কিছু আনবি নে। দেদারের মিনতিতে মনে মনে খুশী হলেও ক্লত্রিম আভিজ্ঞাত্য বজায় রাখে রসিক। কুমড়োটার দিকে এক নজর তাকিয়ে নবীর উদ্দেশ্যে জিজ্ঞেস করে, এটি আবার কে রে?

দেদারের ঠোঁটে হাসি খেলে। লজ্জা জড়িত কণ্ঠেই জবাব দেয়, আমার হোট ছাওয়াল, নবী। বাড়ির থেইকা বাইরনের সময় কিছুতেই পাছ ছাড়ল না। ভাবেশ—বেশ। ছেলে ভো ভোর খাসা হয়েছে দেখছি। কিন্তু এভ রোগা করে ফেললি কি করে?

আর কন্ ক্যান্ কতা। দিন রাইত ধালি ধাইব আর হাগব। আমাগে। চাষার গরের ( ঘরের ) পোলাপানের কথা ত জানেনই।

তা কিছু ভাবিস নে। ও খেতে-নিতেই ভাল হয়ে যাবে। এক সময় সকলের ঘরের ছেলেপুলেরাই ওরকম করে। ওরে কালী, দেদারের ছেলে এসেছে। তাদের গিন্নীমাকে কিছু খেতে দিতে বল। দেদারের কথার জ্বাব দিয়ে ভৃত্য কালীর উদ্দেশ্যে হাক ছাড়ে রসিক।

দেদার অপ্রস্তুত হয়ে বাধা দেয়, না কত্তা, অরে আইজ আর কিচু ধাইবার দিবেন না। বাজারের থেইকা আইবার সময় কান্দনী ঘোষের দোকানে জল ধাওয়াইয়া আনচি। একদিনে বেশী ধাইলে প্যাট ছাড়ব।…

আবে না না। বাড়ির জিনিস খেলে কিছু হবে না। তা ছেলের কি যেন নাম বললি?

আর কত্তা, আমাগ আবার নাম ধাম! নবী বইলাই হগলে ডাকি অরে।
কেন রে, নবী তো বেশ খাসা নাম! বোস রে বাপ, দেলারকে তারিফ
করে নবীকে বসতে ইন্ধিত ক্রে রসিক।

নবী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এভক্ষণ চারদিকের দেয়ালের শোভা দেখছিল। কভ বিচিত্র রকমের পট। পেট মোটা গণেশ ঠাকুরকে দেখে ওর তো গা ছমছম করতে থাকে। কে জানে, শুঁড় দিয়ে যদি গলায় একটা হেঁচকা টান মারে! লক্লক্ করছে মা কালীর টুকটুকে জিভ। ভয়ে কেমন যেন থ' মেরে গেছে বেচারা। মুখ দিয়ে একটা কথাও সরে না। দেদারের গা খেষে কোনরকমে চুপচাপ বসে থাকে।

কালী ইতিমধ্যে একটা বেতের কাঠার মধ্যে মোয়া, মৃড়ি, মৃড়কি নিয়ে হাজির হয়। পরিমাণ যা হবে তাতে শুধু নবীর একার নয়, দেদারেরও পেট ভরবে।

গিন্নীর কাণ্ড দেখে রাগে সর্বাঙ্গে জ্বলতে থাকে রসিকের। ছোট্ট একটা বাচ্চা থাবে, শুধু ছু'টো মোয়া পাঠালেই হয়ে যেতো। তা না, বাটি ভর্তি মৃড়কি দেওয়া হয়েছে। ওদের আর কি নিজেরা তো উপার্জন করে থায় না! পরের ধনে পোদ্দারি সকলেই করতে পারে।…কিন্তু করা যাবে কি? দিয়ে যখন ফেলেছেই তথন আদর আপ্যায়ন করাই ভাল। খোলাখুলিই বলে রসিক, নে রে দেদার, ছেলে নিয়ে খেয়ে নে। দলিলের কাগজ এনে থাকিস তো দে, লেখাপড়াটা এই ফাঁকে সেরে নিই।

দেশার লুন্ধির গোঁজা থেকে তমস্থকধানা বার করে। হাত বাড়িয়ে দিতে দিতে বলে, রোজ রোজ থাওয়ন কিসের কতা। অরে একটা মোয়া গান থালি। আমি এহন কিছু খাইবার পারুম না।

রোজ আবার তোর ছেলে এল কই রে! টাটকা তিলের মোয়া, খেয়ে দেখ, ভাল হয়েছে।

হৃ গিল্পীমার হাতের জিনিস তৃথার অয়। গেলো বার দিচিলেন, মনে নাই? গতবারের চেয়েও এবার ভাল হয়েছে। আর দেরি করিসনে, খেয়ে নে। আমি এদিকের কাজ সারি।

তা যদি কন তয় বাড়িই লইয়া যাই। গুগলেই চাইথা দেখবনে। বেশ, তবে তাই নিয়ে যা।

দেদার কাঠাস্থদ্ধ, মোয়া মৃড়কি-গামছায় বাঁধতে যায়। নবীর মৃথের ভাব লক্ষা করে রসিক বাধা দেয় ও কিরে! তুই যে সবগুলোই বেঁধে ফেলেছিল! ওর হাতে ছটো মোয়া দে!

দেদার অনিচ্ছাসক্ষেও একটা মোয়া নাবীর হাতে দিয়ে বলে, না কন্তা এহন ছইডা দিলে আবার বাড়ি গিয়াও ছাড়ব না। এহন একটাই খাউক।

খুব সন্থষ্ট না হলেও নবী কোন রকম গো**লমা**ল করে না। ছোট ছোট দাঁত দিয়ে কচকচ শব্দে কামড়িয়ে থেতে থাকে হাতের মোয়া।

রসিক দলিল লেখায় মন দেয়। কুড়ি টাকার ঋণ পত্ত। দৈনিক টাকা প্রতি দশ পয়সা স্থাদ।

মোরাটা সম্পূর্ণ থেয়ে জলের জন্ম বায়না ধরে নবী। নিজেকে বড় অপ্রস্তুত মনে হয় দেদাদের। এখন মাবার জল পায় কোথায় ? বাবৃদের ঘটি গেলাসে তো আর জল খাওয়া চলবে না! ··· কিঞ্চিৎ বিরক্তির সঙ্গেই ধমক দেয়, চূপ কর। নায়ে গিয়া খাইচনে।

নাক ডুবিয়ে দলিল লেথা শুঞ্চ করলেও কথাটা কানে যায় রসিকের। নবীকে কিছু না বলে উল্টো দেদারের ওপরেই দাঁত থিঁচোয়, ওকে ধমকাচ্ছিলি কেন? ছেলেমান্থ্য, মিষ্টি খেয়েছে জল থাবে না?

দেদার কাঁচুমাচু হয়েই জবাব দেয়, নায়ে গিয়াই থাইবনে কতা। দয়া কইরা ভাড়াভড়ি একট ছাইড়া ভান আমাগ! খুব বৃদ্ধি তো তোর! তেষ্টা পেয়েছে এখন আর জল থাবে হ'বণ্টা পরে! ঐ বদনাতে ভাল জল আছে, ছেলেকে থাইয়ে দে, তাকের ওপরের পিভলের বদনাটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় রসিক।

স্নানের সময় তেঁতুল আর বালি দিয়ে নিজের হাতে বদনাটা মেজেছে রসিক। ঝক্ঝক্ করছে। একটাতেই হু'কাজ চলে যায়। নিজের শোচের কাজ আর খাতকদের জল খাওয়া।

পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই বলে ঢালা ছকুম পেয়েও তেমন উৎসাহ বোধ ,করে না দেদার। ওরা তো জল থায় মাটির সানকিতে আর না হয় কলাইয়ের মাসে। কর্তা হয়তো দায়ে পড়েই বদনাটার ক্ষাত মারতে দিচ্ছেন। ইতন্ততঃই করতে থাকে দেদার।

নবীর ঘাান-ঘাানানি বেড়েই চলে। দেদার তব্ উঠে গিয়ে বদনাটা ছুঁতে সাহস পায় না।

রসিক আবার ধমক দেয়, কই রে, ছেলেকে জল দিলিনে ?

দেদার আর বসে থাকতে পারে না। সংকোচের সঙ্গেই উঠে গিয়ে বদনাটা নামিয়ে নিয়ে আসে।

রসিক পুনরায় দলিল লেখায় মন দেয়।

জল থেতে থেতে নবী তো অবাক—এ আবার কি জিনিস! বাড়িতে তো জল থায় কলাইয়ের মাসে। এ রকম ঝকমকে জিনিস তো কোনদিন দেখেনি! মৌয়ার চেয়েও অভ্ত ঠেকে বদনাটা নবীর কাছে। এ জিনিসটা ওর চাই-ই। হাঁ, এইটেই নেবে ও…বাপের কাছে খুন্ঘুন্ শুরু করে, বাজান, ইডা আমি নিমু।

ছেলের আন্দার শুনে দেদারের চক্ষুস্থির। বলে কি বেটা! কর্তা যে জল থেতে দিয়েছেন এই তো ওর বাপের ভাগ্যি! উনি শুনলে ভাববেন কি!…চোথ টিপেই ছেলেকে শাস্ত করতে চেষ্টা করে।

কিন্তু ভবী ভূলবার নয়। নবীর বায়না বেড়েই চলে। এতক্ষণ ঘূন্য্ন্ করছিল এবার কাল্লার স্বরেই ধ্বনি ভোলে, অ বাজান, আমি এইডা নিম্। অ বাজান···

দেদার ফাঁপরে পড়ে। বিরক্তির সঙ্গেই ধমক দেয়, চূপ কর হারামজাদা। ইডা কি করবি রে?

রসিক দলিল লেখায় ব্যস্ত থাকলেও নবীর আন্ধার কানে পৌছতে বিলম্ব

হয় না। এতক্ষণ দম ধরে থেকে বদনাটার পরকাল সম্বন্ধেই শুধু ভাবছিল। না, হতাশ হবার কিছু নেই। সামান্ত একটা পেতলের বদনা। বড় জোর পাঁচ সিকে দেড় টাকা দাম। ওটা ও দিয়েই দেবে নবীকে। হাঁা স্বস্থ ত্যাগ করেই দিয়ে দেবে। মনের জোর নিয়েই দেদারকে প্রতিরোধ করে, কিরে, ওকে অতো ধমকাচ্ছিস কেন? কি হয়েছে?

না কন্তা, কিচু অয় নাই। একটু হকাল কইরা ছাইড়া ন্থান আমাগ, বেলা।

কিছু স্থানি মানে ! আমি বুঝি ভানিনি ! তুই আচ্ছা লোক তো ! ছেলে-মামুষ, সামান্ত একটা বদনার বায়না ধরেছে তার জন্তই গালাগাল করছিস ! নেরে বাপ্, তুই ওটা নিয়ে ষা, দাতা কর্ণের মতোই কথাগুলো ঝরে পড়ে রসিকের তরফ থেকে।

নবীর মুথে হাসি থেলে। দেদার তো ভেবেই গায় না, স্বপ্ন দেখছে, না সভ্যি সভ্যি কর্তার মুখ থেকেই কথাগুলো শুনছে ও! গে মামুষ স্থাদের একটা কানাকড়ি ছাড়ে না সে মামুষ দামী বদনাটা দিয়ে দিছেন নবীকে।…

রসিক হয়তো দেদারের মনোভাব বুঝতে পেরেই বলে, ওরে ব্যবসা করি বলে কি আমি মান্থব নই! মায়া মমতা বলতে কি আমার কিছু নেই তুই বলতে চাস? আমার ঘরেও বাচ্চা-কাচ্চা আছে। ওটা ওকে আমি প্রাণ খুলেই দিলাম।

দেদার আর ভাবতে পারে না। নতুন করে ধেন বেং এর দ্বার খুলে যায় ওর চোথের ওপর। আবেগের সঙ্গেই উত্তর কবে, আপনাগ দয়াতেই বাইচা আচি কতা। ই পোলাপানও আপনাগই।

আবেগের উত্তর আবেগের সঙ্গেই দেয় রসিক, সবই তার ইচ্ছা রে—সবই তার মজি। তুই কোন দ্বিধা করিস নে, হাতে করে নিয়ে যা। ছেলেপুলে সন্তুষ্ট হলে ভগবান সন্তুষ্ট হন। আর এই নে টাকা কুড়িটে। এপানে একটা টিপদই দে।

দেদার বশীভূতের মতই সব করে যায়। টাকাগুলো টে কৈ গুঁছে ছেলে নিয়ে উঠে দাঁভায়। আস্তরিক শ্রদা নিয়েই রসিককে হাত তুলে আদব জানায়।

বাজানের দেখাদেখি নবীও হাত তোলে। বদনাটা নিজেই বয়ে নিম্নে চলে ও। ওটা আর কারো হাতে দেবে না। কিছুতেই না। এতো বদনা নয়, সাত রাজার ধন—গুপু মাণিক। নবীর মুখ চোখ খুশীতে ভগমগ।

রসিক উঠে এসে হাত দিয়ে ওর গাল টিপে দেয়। হাসতে হাসতেই বাপ বেটা বেরিয়ে আসে গদিঘর থেকে।

চরে ফিরে এসে বদনাটা সকলকে ভেকে ভেকে দেখাতে থাকে নবী। বদনার জল ছাড়া এখন আর জল মুখে দেয় না ও। শিয়রে বদনাটা দা থাকলে ঘুমোয় না। কাউকে হাত দিয়ে ছুঁতে পর্যস্ত দেয় না।

বৈশাধের পর দেখতে দেখতে ঘাষাচ আসে। পাটের ফলন মন্দ হয় 

নি। আশাম্বরপই প্রত্যেকে বাছ-পাট পায়! এখন দর উঠলেই সব জালার
অবসান। সামনেই রথষাত্রা। পাট ব্যবসায়ীদের প্রশন্ত দিন। সকলেই তৈরী
হতে থাকে। মহাজনরাও ওতপেতে আছে। চাষীর ঘরে টাকা উঠলেই
নিজেদের ভাগ বসাবে! গত সন শেষ মরশুম। ধারাপ যাওয়ায় আদায় উশুল
কিছুই হয়নি। এবার প্রথম পর্বেই সম্ভবমত টানতে হবে। তাছাড়া
বাজারের কথা বলা যায় না। গাছ-পাটের দর যদি এবারও মন্দা যায়
তা হলে চাষী তো মরবেই—মহাজনও অনেকে ঝুলবে। স্থদের লোতে
অনেকেই কম স্থদে নিজেদের সোনাদানা বন্ধক রেখে বেণী স্থদে লগ্নি
করেছে। স্থদধারদের ধরণ ধারণই আলাদা।

যা আশকা করা গিয়েছিল ঠিক তাই চলো। রথের মেলায় পাটেব ধরিদারই নেই। রেলি ব্রাদার্স এবারও ধরিদে নামলে না। কাঁড়ি কাঁড়ি পাট নিয়ে ফিরে আসে চরের মান্ত্র্য। মহাজনকে কিছ্ দেওয়া তো দ্রের কথা নিজেদের কি দিয়ে কি হবে তাই এক সমস্তা। মাস্থানেক পরেই গাছ-পাট লাগছে। কাটাই, বাছাই, ধোলাইএ ধরচা কম নয়। চরের মান্ত্র্য মাথায় হাত দিয়ে বসে! তাগাদার ভয়ে কেউ আর ইদানীং হাটে বেরুছে না। দেদারও দিন কয়েক পালিয়ে চলে। কি বলবে গিয়েও রসিককে। বিপদে শুধু টাকাই ধার দেয়নি রসিক। শ্লেহবশত নবীকে বদনাটা পর্যন্ত দিয়েছে। ও যে বরাবর বলে আসছে, বাছ-পাট বেচে কিছু দেবে তাকে। এখন কি উপায় হবে—ভাবনায় ভাবনায় রাত্রে ঘুম হয়্ব না দেদারের।

দেদার পালিয়ে চললেও রসিক বুক ফুলিয়েই একদিন এসে চরে হাজির হয়। বেশ স্থযোগই মিলেছে। দেদার গদিতে এসে দেখা করলে চরে আসতে সংকোচই ইতো ওর। কিন্তু ভগবানই ওকে সে লজ্জা থেকে বাঁচিয়েচেন। কোলের ছেলে শিবুকে সঙ্গে করেই একদিন ভোরে এসে

উপস্থিত হয় রসিক দেদারের বাড়িতে। মাত্র বছর পাঁচেক বয়েস শিবুর! বাপের সঙ্গে চরে যেতে কোন আকর্ষণই নেই ওর। কিছুতেই ও যাবে না। কিন্তু রসিক নাছোড়বান্দা, যেতেই হবে ওকে ওর সঙ্গে। বড়ের কিন্তি বড়ে मिराइटे मिरा करत। तिछो, छोका तमना शिला मित्रि छूत मिराइ आहि। तिथा ষাক, নরুনের বদলে নাক আদায় হয় কি না। ...প্রথমে মিষ্টি কথা, তারপর নগদ এক আনা ধরচ করে হুটো রসগোলা কিনে হাতে দিতেই অবাধ্য শিবু বীশ মানে। দিব্যি গট্পট্ করতে করতেই বাপের হাত ধরে গিয়ে নোকোয় ওঠে। বর্ষায় বংশী কানায় বানায় দূলে উঠেছে। ভীষণ স্রোতের টান। ধানিকটা উজিয়ে গিয়ে পাড়ি দিতে হবে। সময় সাপেক্ষ। রসগোলা ছুটো পাওয়া ইতিমধ্যে শেষ হয়ে যায় শিবুর। আবার নেমে থেতে বায়না ধরে। বিচক্ষণ রসিকের এ পাট জানা ছিল। বুদ্ধি থরচ করে আগে থেকেই সে তাই তৈরী হয়ে আছে। রব তুলে কান্নার আগেই পকেট থেকে লজেন্সের ঠোঙাটা বার করে রসিক। শিবুর আজ পোয়াবারো। একটা না শেষ হতেই আবার একটা খানার জুটছে। কই, বাবাকে তো এর আগে কখনো এমনটি দেখেনি ও। আজ তাহলে অনেক মজা আছে। ঠোঙাটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠে শিবু।

বৈরাগী খালের বাঁকটা ঘুরতেই দেদারের বাড়িটা সোজাস্থজি নজরে পড়ে। চার পাঁচখানা খড়ের ঘর নিয়ে বাড়িটা। চারদিক জুড়ে কলাবাগান। বংশীব বুকের ওপর যেন ভাসছে। ঘাট থেকে ভিটির ওপর উঠতেই একটা বাশের খুঁটির সঙ্গে বাঁধা রয়েছে কমলী। খানিক আগেই কান্দনীর লোক এসে সবট়কু হুধ নিংড়ে নিয়ে গেছে। বাছুরটা হুধের তেষ্টায় বার বার বাঁটে ম্থলাগাছে। কিন্তু হুধ না পেয়ে থেকে থেকে মাথা দিয়ে গুঁতোছে। বিরক্তিতে কমলীও মাঝে মাঝে লেজের বাড়ি মারছে—পা ঝাটকা দিছে। কালো হাড় জিরজিরে বাছুর—কপালে সাদা চাঁদের টিপ। তাড়া থেয়ে ছুট দেয়।

রসিক দূর থেকেই আঙুল দিয়ে দেখায় শিবুকে। বাছুরটা দেখে শিবুরও খুব ভাল লাগে। অবাক হয়েই চেয়ে থাকে দেদারের বাড়ির দিকে। রসিক মনের ভাব বৃষ্ধতে পেরে জিজ্ঞেস করে, ওটা তুই নিবি শিবু?

হুঁ, ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায় শিব্। খুনী হয়ে রসিক বলে, তাহলে চল, আগে ওটা নিয়ে আসি। চলো, শিবুর উৎসাহ বেড়ে যায়। রসিক আবার জিজ্ঞেস করে, বাছুর তো নিবি, ওর মাকে নিবি নে ? না ।

না কি রে! ওর মাকে সঙ্গে না নিলে যে বাছুর তোর সঙ্গে ধাবেই না। ভা হলে ওর মাকেও নেব।

বেশ বেশ। কি বলবি বল ভো?

শিবু কোন উত্তর দিতে পারে না। ফ্যালফ্যাল করে রসিকের মুখের দিকে ভাকিয়ে থাকে।

রসিক বলে, বলবি, বাবা আমি গরু নেবো—বাছুর নেবো। কেমন, বলতে পারবি তো?

ছঁ, শিবু আবার ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়। রসিক থুশীতে গদগদ হয়ে মাঝিকে দেদারের ঘাটে নৌকা ভেড়াতে বলে।

উঠোনে বসে কমলীর জন্ম নতুন দড়ি পাকাচ্ছিল দেদার—নৌকা ঘাটে লাগতেই আঁৎকে ওঠে! রোজ এই আশংকাই করছিল ও। কিন্তু কি করবে। এখন তো আর পালাবার পথ নেই। হাতে পায়ে ধরে যদি রেহাই পাওয়া যায়। তাতাতাড়ি এগিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা জানায় দেদার! থেজুর পাতার পাটি বিছিয়ে দাওয়ার ওপর বসতে দেয়। বাড়ির ভেতরে ছোটে জলছাড়া বড় হুঁকোটার গোজে।

রসিক পেছন থেকে বাধা দেয়, তোকে অতো ব্যস্ত হতে হবে না রে দেদার। আমরা এক্ষুনি উঠবো। ও নোকোয় বেড়াবে বলে বায়না ধরেছিল, তাই ঘুরতে ঘুরতে এদে পড়লাম।

দেদারের যেন ঘাম দিয়ে জর ছাড়ে। যাক, কর্তা তাহলে তাগাদায় আসেন নি। কিন্তু কি দিয়ে থাতির করে খুদে কর্তাকে। ঘরে তো গুড় মুড়ি ছাড়া কিছু নেই! একটু আগে এলেও না হয় কান্দনী ঘোষের লোকের কাছ থেকে পোয়াটাক ছধ রাখা ষেত। কিন্তু এখন কি করা যায়…তবু সবিনয়েই বলে, বেড়াইতে আইচেন তয় এত তড়াতড়ি কিসের? সিদা দেই রায়া-বায়া করেন।

আরে না না, তোকে অতো ব্যস্ত হতে হবে না। পারিস তো এক ছিলুম ভামাক দে।

দেদার তাড়াতাড়ি তামাক সেজে দেয়।

হু কো টানভে টানভে রসিক জিজ্ঞেস করে, রথের বাজার এবার কি রকম গেলোরে দেদার ?

আর কতা কন ক্যান্। বাজার আর কই। হগলেই ত পাট ফেরত লইয়া আইচে।

তবে তো দেখছি কিছুই দিতে পারবিনে।

তাই কন কত্তা, আপনাগই কি দিমু আর আমরাই কি ধামু?

কথা তো ঠিকই বলছিল, তবে তোদের সঙ্গে আমাদেরও যে মরতে হবে দেখচি।

হগলেই ইবার মরব কতা। চরের কেউ আর বাঁচব না!

দেখ, গাছ পাটেব দর ওঠে কি না!

আর উঠচে, আমরা মরলে যদি ওঠে।

ঈশ্বরকে ডাক, তিনি ছাড়া আর কে রক্ষা করবে। আজ উঠি রে তাহলে। কন কি কতা! ছোটকত্তায় আইল, হুদা মুখে যাইব!

তোর মন যা চায় দে ওকে থেতে।

কি আর দিমু কত্তা, ঘরে ত গুড় মুড়ি ছাড়া কিছুই নাই!

কেন রে, গুড় মুড়ি কি ধারাপ জিনিস হলো নাকি! বাড়িতে আবার কি ধাই আমরা? ও থায় তো তাই দে ওকে।

দেদারের ছশ্চিন্তা অনেকটা হান্ধা হয়ে যায়। না, কত্তার দেখছি **আমাদের** ওপর টান আছে। গুড় মুড়িতেও কোন রকম আপত্তি নেই, হস্তদস্ত হয়েই বাড়ির ভেতরে ছুটে যায়।

শিবুকে একা পেয়ে উস্কাকে চেষ্টা করে রসিক, কি রে, তুই বলে গরু বাছুর নিবি, কিছু বলছিস নে যে ?

শিবুর এখন আর কমলীর ওপর কোন ঝোঁক নেই। লাল ঝুঁটিওলা গোটা কয়েক মোরগ ঘুরে বেড়াচ্ছে উঠোনের ওপর দিয়ে। পাখনার রংয়ের কি বাহার। ভারি আশ্চর্য ঠেকে ওর। জীবনে কখনো এতো স্থন্দর পাখি দেখেনি। পাটি থেকে উঠে মোরগের পেছু পেছুই ছুটতে থাকে। রসিকের প্রশ্নের কোন উত্তরই দেয় না।

বড় বিরক্তি বোধ হয় রসিকের। এত কাণ্ডের পর শেষ পর্যন্ত সব গোলায় যাবে নাকি? ব্যস্তসমস্তভাবে পুনরায় শিবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করে, শোন, দেদার এলে আমাকে বলবি, বাবা, আমি হামা নেবো, কেমন? না, আমি হাস্বা নেব না। ঐটে নেব, আঙুল দিয়ে বড় মোরগটার দিকে ইন্ধিত করে শিবু!

রসিক বেকায়দায় পড়ে দাঁত থিঁচোয়, উঃ, ঐটে নেব! ওটা দিয়ে কি হবে রে হতভাগা? হাম্বা নে হুধ খেতে পারবি।

না, আমি হাম্বা নেব না, জেদ বেড়ে যায় শিবুর।

রসিক আর বৈর্য রাখতে পারে না। চটাস করে একটা চড় বসিয়ে দেয় ওর বাঁগালে।

শিবু ডাক ছেড়ে কেঁদে ওঠে।

कि चरेन, कि चरेन, तनाउ तनाउ तनाउ तनात श्खान राय किरत चारम ।

মোরগগুলো তাড়া থেয়ে দৌড়ে পালায়। শিবুও কাদতে কাদতে পেছু নেয়।

হাসতে হাসতে দেশার মন্তব্য করে: ওয়া ত আরনারা ছুইবেন না কতা। নইলে ত এহনি একটা ছাড়াইয়া দিবার পাবি!

রসিক স্থযোগ বুঝে নাক সিঁটকায়, রামচন্দ্র রামচন্দ্র! এটা কি একটা কথা হলোরে! নে, আর দেরি করিস নে। কি আনবি আন।

না কত্তা, আর দেরি অইব না! বাড়া অইয়া গেচে। আমি যাম্ আব আমু, দেদার আবার ছুটে বাড়ির ভেতরে গায়।

ফাঁক বুঝে রসিক শিবুকে পুনরায় ধমকাতে থাকে, কি রে হারামজাদা, হাম্বার কথা বললি নে যে ?

না, আমি হাম্বা নেব না, শিবু অচল অটল।

ফের বজ্জাতি হতভাগা! আবার একটা চড় বসিয়ে দেয় রসিক শিব্র গালে।

শিবু আবার তুকরে ওঠে।

দেশার নতুন একা এ্যালুমিনিয়মের বাটিতে করে কিছু গুড় মুড়ি নিয়ে দৌড়ে আসে। ভাগ্যিস্ রথের মেলা থেকে বাটিট। এনেছিল তাতেরা। তা না হলে কিসের মধ্যে খেতে দিতো ছোট কর্তাকে! দেশার এদিক থেকে নিশ্চিম্ত হলেও শিবুকে কাদতে দেখে ফাঁপরে পড়ে। বিশ্বয়ের সঙ্গেই রসিককে শুধোয়, আবার উনি কান্দে ক্যান কতা।

ওর কথা ছেড়ে দে। কত করে বারণ করলাম নৌকোয় বেড়িয়ে কাজ নেই। তা কে শোনে। এখন আবার এটা চাই, ওটা চাই, যত সব ঝামেলা। কি চান উনি? সে ভোকে বলা যাবে না। এখন কি এনেছিস দে, গিলুক। দোহাই কন্তা, অল্লার কিরা লাগে। কন, উনি কি চায় ?

তুইও কি ক্ষেপে গেলি নাকি! ছেলেপুলের কথায় কখনে। কান দিতে আছে ?

তা হউক। আপনে কন, কি উনি চান ?

আরে চাবে আবার কি! তোর ঐ গরুটা নাকি নেবে বজ্জাতটা।

দেদারের মাথায় যেন সহসা আকাশ ভেঙে পড়ে। হায় হায়, কি সর্বনাশের কথা! কমলীই তো সংসারের একমাত্র লক্ষ্মী। ও আছে তাই এখনো উপোস দিতে হচ্ছে না। ষড়যন্ত্র…সব ষড়মন্ত্র। বাপ বেটায় ষড়যন্ত্র করেই কমলীকে ছিনিয়ে নিতে এসেছে। অবুকের ভেতরটা আছড়াতে থাকে দেদারের। সহসা চোথ পড়ে সামনের ধরের দাওয়ার ওপর। স্থ কিরণে ঝক্ঝক্ করছে বদনাটা। নবীর আন্ধার মতো আজো তেঁতুল আর বালি দিয়ে ষত্র করে মেজেছে তাহেরা। দেদারের হু'চোথ বোধ হয় অন্ধ হয়ে যায়।

র্রাসক ওর মনের কথা বুঝে ক্লত্রিমভাবে পাশ কাটাতে চেষ্টা করে—কই রে, হাঁ করে যে দাঁড়িয়ে রইলি। কি দিবি দে, বেলা হয়ে যাচ্ছে না!

দেদার মুড়ির বাটিটা শিবুর হাতে দেয়। শিবু বাটি হাতে করেই মোরগের পেছু পেছু ছুটতে থাকে। নিজে এক মুঠো মুখে দিলে তিন মুঠো ছিটিয়ে দেয় মোরগের দিকে, কমলীর দিকে জক্ষেপও নেই। মোরগ নিয়েই মেতে ওঠে।

সাদাসিধে বৃদ্ধি হলেও সবই বৃষতে পারে দেশার। এ চাল রসিকের নিজেরই। বদনা দানের কথানি হাড়ে হাড়ে বার করছে। কিন্তু—কি আর করা যাবে। শকুনির দৃষ্টি যথন পড়েছে তথন দিতেই হবে। গত সনের টাকা খদে-আসলে জমেছে। এবারও কম হবে না। টান দিলে যে কোনদিন সব কেড়ে নিতে পারে। কমলী তো দ্রের কথা চাল-চুলো পর্যন্ত থাকবে না। তবু যদি ক্ষ্পিত দানবকে কিছু দিয়ে-থ্য়ে সময় পাওয়া যায়। ভাবতে ভাবতে বলে, কতা, আপনাগ দিবার পারি এম্ন কি আচে আমাগ। তাই বইলা পেরথম দিন বাড়ি আইহা ছোট কতা সামান্ত এক জোড়া গক বাছুরের বায়না ধরচে পরাণ খুইলা তাই দিবার পারুম না! দোহাই কতা, কমলীরে আপনার নেওয়নই লাগব…

তুই কি সত্যি ক্ষেপে গেলি দেদার ?—রসিকের কঠে বিশ্বয়ের হ্বর।
দেদারের ইচ্ছে হয় শয়তানটার গালে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দেয়।

কিন্তু পারে না। অতিথির সম্মান রেখেই অন্থরোধ করে, কত্তা, গরু আপনাগ কাছে সাক্ষাইত ভগবতী। আপনাগ কাছে অর অয়ত্ব অইব না। আমি বালো কইরা থাওয়াইবার পারচিলাম না অরে। দয়া কইরা লইয়া যান!

কি যা তা বলছিস তুই ! আমি চললেম, উঠে দাঁড়ায় রসিক।
একটু থারন কতা,আমি অরে লইয়া আহি, দেদার আর উত্তরের অপেক্ষা
না করে কমলীর দিকে ছোটে।

কিস্তি সফল হওয়ায় রসিক রসিয়ে রসিয়েই হুঁকো টানতে থাকে।

বাছুরটা আবার তিড়িং-তিড়িং করে লাফাতে লাফাতে কলা-বাগানে ঢুকেছে। দেদার—'হাম্বা আয়…হাম্বা আয়,' ডাকতে ডাকতে গিয়ে থপ্ করে ধরে ফেলে। নতুন একগাছা পাটের দড়ি পরিয়ে দেয় গলায়।

উদ্গত অশ্রু অরঞ্জ রেথেই কমলীকে নোকোয় তুলে দিতে যায় দেদার।
নবী তাহেরা দ্র থেকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। বদনাটা স্থ কিরণে
তেমনিই জলছে। পথে বেতে যেতে হামা লাফ্র্লাপ শুরু করে। কমলী দাড়
বাঁকা করে গোঁজ হয়ে থাকে। দেদার জোর করেই টানতে টানতে এগিয়ে যায়।
পাঁজরার হাড়গুলো এক এক করে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে যেন ওর। শিবু মোরগের
জন্ম আছড়া-আছড়ি করতে থাকে। রিসিক টানতে টানতেই ওকে নিয়ে
নোকোয় তোলে। হতভাগা নাক কাটালে আজ।

নোকোয় ওঠার আগে লাফরাঁপ দিতে শুরু করেছিল কমলী। কিন্তু নোকোয় উঠে কেমন ধেন থিতিয়ে পড়ে! বড় বড় চোথ তুলে করুণভাবে তাকিয়ে থাকে দেদারের দিকে। ক্ষোভে হুঃথে দেদারও মৃষড়ে পড়ে। হালে চাড় দিয়ে নোকো ছেড়ে দেয় মাঝি। স্রোভের টানে দেখতে দেখতে বাঁকের মোড়ে মিলিয়ে যায়। উদ্গত অশ্রু অঝোরে ঝরতে থাকে দেদারের হু'চোথ বেয়ে। বংশীর অভো জলেও বোধ হয় তার পরিমাপ হয় না।

## 1 00 1

চরের মান্থবের ভাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে। পলান, দীন্থ, করিমের ভাবনার অন্ত নেই। তু'হাতে বুক চাপড়াতে থাকে। পাটের দর গত সালের চেয়েও এবার মন্দা! শেষ পর্যন্ত কোন বিদেশী ক্রেভাকেই বাজারে দেখা যায়নি! জাপান বোধ হয় পানিতেই ডুবে মরেছে। নিতাইয়ের কাছে সকলে মিলে

গিয়েছিল একদিন। সর্বনাশের জন্ম মৃত্ব অন্থ্যোগ জানাতে ছাড়েনি। কিন্তু হলে কি হবে, এক কথার বদলে দশ কথা শুনিয়ে দিয়েছে নিভাই। তার কি দোষ। কাগজে যা দেখেছিল তাই সে জানিয়েছিল মাত্র। বাজার তো আর তার হাতের মৃঠোর মধ্যে নয়। কাজ কারবারের কথায় কে আবার নিশ্চয়তা দিতে পারে।সস্ভাবনা ছিল তাই জানিয়েছে।…

সকলে মিলে নিতাইকে তু'কথা শোনাতে গিয়েছিল উল্টো নিতাই-ই সকলকে দশ কথা শুনিয়ে দিয়েছে! শুধু নিজের পক্ষে সওয়ালই করেনি। টাকার তাগিদও দিয়েছে। বছরের পর বছর কৈফিয়ত শুনে তার পেট ভরবেনা। স্থদে-আসলে সমস্ত টাকাই তাকে শোধ করে দিতে হবে।

সহাত্মভৃতি লাভের আশায় চুটো স্বথ-তুঃখের-কথাই ওকে বলতে গিয়েছিল ওরা। কিন্তু সহাত্মভৃতির পরিবর্তে পেয়েছে তিরশ্বার। ক্ষুধার কটি চেয়েছিল জটেছে প্রস্তর-খণ্ড! বরাত খারাপ, কিছু বলার নেই। টাকা ধার দেবার জন্য যে মান্ত্র্য চিরকাল চেষ্টা যত্ন করে এসেছে সেই মান্ত্র্যই আজ বেপরোয়া। তাগাদা মৃত্ব হলেও তার ভেতরেই ওর হিংম্ররূপটি ফুটে উঠেছে। পলান নিজকে বড় অপমানিত বোধ কবে। গোলায় যা পাট আছে তা বেচে আসল না হোক স্থদের টাকা টেনেটুনে হয়ে যায়। নিতাই মূখে যাই কেন বলুক না স্থদ পেলে সাবার সব ভূলে যাবে। ওরা তো ছারপোকার জাত। অস্থিচর্ম চায় না। শুধু প্রাণের রসটুকুই ওদের কাম্য। অস্থিচর্ম নিয়ে যে যেভাবে শার বেঁচে থাক— ভধু রসটুকু যুগিয়ে যেয়ো। আসলে প্রয়োজন নেই, স্থদ পেলেই যথেষ্ট। পলান ভাবে, এখনকার মতো তাই দিয়ে দেবে। তারপর খেয়ে না খেয়ে আর এক কিস্তিতে আসলও। যদি ফসল থেকে না পারা যায় তাহলে পরিমাণ মতো জমি বেচেই ঋণ মুক্ত হবে। ওসমান বয়সে ছোট হলে হবে কি, ঠিকই বলেছিল। দশ জায়গায় ঘোরাফেরা করে। ভাছাড়া কিছুটা কালির আঁচড়ও পেটে আছে। ছারপোকাদের চিনতে ও ঠিকই পেরেছে। কি থেকে কিসে এসে দাঁড়িয়েছে। সামান্ত হাজার চারেক টাকা স্থাদে-আসলে এখন নাকি দশ হাজারের ওপর দিতে হবে। ব্যাঙের ছাতাই যেন ফনফনিয়ে বাড়ছে দিনকে দিন। মনের বাসনা ওসমানকে খুলে বলে পলান। কিন্তু না, ওলমান কিছুতেই রাজী নয়। সমস্ত টাকা দিয়ে দিলে নিজেদের চলবে কি করে। ধান তো ঘরে কিছুমাত্র নেই। সমস্ত কিনে থেতে হবে। তাছাড়া এত মোটা হৃদ কেন দেবে নিতাইকে ? याहित এত চড়া হन यानासित तीि तिहै। मनस्तत ताहिनी मूकात याहेन বেটেই পরামর্শ দিয়েছেন। তেওসমান তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই উত্তর দেয়, সাজ্জী মশমরে কও গা, টেকা যদি ঘরে নিবার চায় তাইলে স্থান ছাইড়া ছাওয়ন লাগব। নইলে একটা ফুটা পয়সাও ঘরে যাইব না। ছাগ মতন মাইন্যেরে কেম্নকইরা টিট্ কবন লাগে তা আমি শিকা আইচি (শিখে এসেছি)।

পলান সাদাসিদে মাহ্ম। ওসব ঘোরপাঁচে বোঝে না। টাকা ধার করেছে টাকা শোধ দেবে। এতে আবার শেখা-শেখির কি আছে! তেকটু বিরক্ত হয়েই ওসমানকে শুধোয়, কি আবার শিকা আলিরে?

ওসমান মনের উল্লাসেই মস্তব্য করে, শিকচি—শিকচি। ও হালা স্থদ-খোররা যদি কভা না হোনে তাইলে একটা পয়সাও হালারা চরের থেইকা পাইব না।

আগে শিকচ্ কি তাই ক না, বিরক্তিতে থেঁকিয়ে ওঠে পলান।

ওসমান বলে, এম্ন কিচু না। বুজাইয়া কইলে তুমিও বুজবার পারবা। হালারা যদি স্থদ না ছাড়ে তাইলে সমস্ত ক্ষ্যাত থামার আম্মাজানের নামে বেনামী কইরা ফালাও। দেহি কি করবার পারে।

তৃই কচ্ কি ওসমান! তিনকাল গেচে এককাল আচে এই বয়সে বেইমানী করুম! করাল কইরা টেকা আনচি, না দিলে কি ধমে সইব ? ও কথা আব মুখে আনিচ,না। নোকে (লোকে ) হুনলে মুখে থুথু দিব।…

ওসমান তবু নিজের গোঁ ছাড়ে না। জোর দিয়েই বলে, নোকের (লোকের ; ম্থের কতায় কি যাইব আইব আমাগ। টেকা থাকলে হগলের ম্থই বন্দ করন যাইব। আর তা না অইলে……

মৃথের কথা শেষ হয় না ওসমানের পলান গর্জে ওঠে, চুপ থাক হারামজাদা : অমৃন বেইমানীর কতা আমার সামনে কইচ না। আমি কারুর মাথায় বাড়ি দিবার পারুম না।

না পার না পারবা। বেইচা কিনা সব দিয়া থৃইয়া মাইন্ষের ছ্য়ারে ছ্য়ারে মালসা লইয়া মাগগা, সমতা রেখেই জ্বাব দেয় ওসমান।

মালসা লইয়া মাগুম ক্যারে। খোদায় আমারে হাত-পাও দেয় নাই? দরকার অয় থাইটা খামু।

হ, খাটলেই এন্ড বড় সংসার চলব। ক্যান, তথন যে কইচিলাম, দেনা কইরা রাজা উজীর অইবার কাম নাই। হা কতা ছন্চিলা?

রাগের মাথায় ওসমানের গালে একটা চড় বসিয়ে দিতেই যাচ্ছিল পলান।

কিন্দু কি জানি কেন, শেষ পর্যন্ত তা পারে না। গলার স্বর কতকটা থাদে নামিয়েই বলে, আমি তগ বালোর লেইগাই সব কর্ছিলামরে, খোদায় আমার মুক রাখল না।

হের লেইগাই ত কই, ও হালারা যেমুন কুকুর অগ লেইগা তেমুন ম্গুরের ব্যবস্থা কর! কও ত আমি ফহিনী মুক্তারের লগে কতা কই।

না না না, অম্ন কতা মুকে আনিচ না। ছল-চাতুরী কইরা কি খোদার

কাচে ঠেকুম, পলান দৃঢ়ভাবে বাধা দেয়।

অভিমান ভরে ওদমান বলে, তবে মর, আমি আর কি করুম !

পত্যি, করার বোধ হয় আর কিছু নেই। সোনার সংসারে অলক্ষীর বাতাস লেগেছে। সবই হয়তো উবে যাবে। পলান চোথে মুখে অন্ধকার দেখে।

দীয়র অবস্থা আরো শোচনীয়। সংসারের আবিলতা দিন দিনই বেড়ে চলেছে। টাকা-কড়ি জিনিসপত্রে কল নেই। তাছাড়া আধা-আধি পাট আগুন লোগে পুড়ে যাওয়ায় মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা পড়েছে: দর মন্দা বলে সমস্ত পাট মাচার ওপরে মস্কুত করা ছিল। কি করে যে আগুন লাগলো ভাবাই যায় না। আর একটু হলে পাট তো সম্পূণ ই পুড়ে ছাই হয়ে যেতো সঙ্গে ঘরনার পর্যন্ত। শনির কোপই পড়েছে। নয়তো এমন হরে কেন। বাকি পাট বেচে এখন আর একটা পয়সাও মহাজনকে দেওয়া যাবে না। না খেয়ে থেকে মায়ুর কি করে ঝণ শোধ করতে পারে। ভাবনায় ভাবনায় কাঁচাপাকা চুলের সব ক'গাছাই দিন দিন সাদা হয়ে উঠছে দীয়র। কুম্বর্মের মনেও শাস্তি নেই। তা হলে কি ক্যান্তর কথাই সন্তি। ময়না অপয়া! বাড়িতে ওর পা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তো সব উড়ে পুড়ে যাছেছ। সারাদিন মুখভার করেই খাকে কুম্ম।

আহলাদে আহলাদে মাহুদ ময়না । শান্তভীর মৃথ চোথের দিকে চাইতেও কেমন যেন ভয় করে ওর। আভাষে ই'দ্রুভ হলেও সব কথা বৃষতে ওর বাকি থাকে না। ওকে বিয়ে ক্রেছে বলে নিশির আদর-ষত্মও যেন দিন দিন কমছে। পার্বভী তো পারলে পাশ কাটিয়েই চলে। ওর ছেলেকে ছুঁতেও দিতে চায় না ওদের স্বামী স্ত্রীকে। একমাত্র বাড়ির কর্তা ঠিক আছে বলে মৃথ ফুটে এখনো কেউ কিছু বলতে পারছে না। শান্তভীর ভাড়নায় এর ভেতরেই ভো হাতে গলায় গণ্ডা কয়েক মাছ্লি, উঠেছে। কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায় কে জানে?

তুর্গার মনেও স্থথ নেই। ঋণের জালা তো আছেই তার ওপর ঘরের কোণের কুটুমও কম জালাতে শুরু করছে না। মাঝে মাঝেই মেয়ের জন্য থোঁটা শুনতে হয় ওকে। ক্ষেন্তি তো এক কথাকে দশখানা করে এসে লাগাছে। কি আর করা যাবে। কপাল যখন পুড়েছে তখন সবই সহ্য করতে হবে। রামকান্তর মনে কি আছে তাও বোঝা যায় না। এত সাহস ভরসা দিয়েছিলেন এখন রীতিমতোই ভয় দেখাতে শুরু করেছেন। দিন দিন বড় উদাসীন মনে হছে ভট্চাযকে। সাধলে এখন আর তামাক পর্যন্ত খান না। কুমার বাহাত্রকে কোন কিছু বলতে বললেও সোজা কাছারি আর গ্রানবোট দেখিয়ে দেন। একটুও বুঝতে চান না, চুপি চুপি কর্জ নেওয়া হয়েছে। কথাটা কানে গেলে বৈরাগীর কাছে মুথ দেখানো যাবে না। কেগারে সকলেই মরে বেঁচেছে, একা যক্ত দায় হয়েছে ওরই বেঁচে থেকে। ভাবনায় ভাবনায় রাত্রে ভাল কবে ঘুমোতে পারে না তুর্গা।

নিতাই বসে সেই। তলায় তলায় মাকড়সার জাল বুনেই চলেছে। কানাঘ্যায় ওসমানের মতলবটা কানে আসতেই তেলে-বেগুনে জলে ওঠে। এতদ্র স্পর্ধা! হেলে চাষা আমাকে চায় বক দেখাতে! আচ্ছারে আচ্ছা, টের পাবি। আর হুটো দিন সব্র কর। তাহলেই বৃষতে পারবি, চায়ার বৃদ্ধিই বৃদ্ধি না এই শর্মার বৃদ্ধিই বৃদ্ধি। যেমন বুড়ো আঙুল দেখাবার মতলব আঁটছিস তেমন ভিটেমাটি থেকে ঘাড় ধরে নামাবো তবে আমার নাম নিতাই সা। না, আর তায়-তাগাদা নয়। চরেও আর নয়। নিতাই কাগজপত্র সোজা পাঠিয়ে দেয় অবনী উকিলের কাছে। তিলমাত্র ফাঁক বাখা হবে না। সমন নোটিশ চেপে এক তরফা ডিক্রি করতে হবে। তারপর সোজা ঢোল শহরৎ। না না, দয়া-দান্ধিণা দেখানো চলবে না। যেভাবেই হোক, ছরধল্লার ঐ শস্তভাণ্ডার পেতেই হবে। মা লক্ষ্মী তো একরকম হাতের মুঠোয় তুলেই দিয়েছেন ওকে। এখন সামান্ত একটু কোশল মাত্র। ই্যা ই্যা, শাক্ষেই আছে, বীর-ভোগ্যা বস্কন্ধরা। যোগ্য বক্তির জন্তুই ধন-দেলিভ—সংসার। মূর্থ কিংবা তুর্বলের ঠাই নেই এখানে।… নিতাই মনে মনেই গর্জে ওঠে। মহাভারতের শকুনিই এসে ভর করে মগজে।

অদ্রানের সকাল। সবে সুর্যোদয় হয়েছে। চরধল্লার গাছে গাছে শিশির বিন্দুর ঝলক। সাকিনা বাসি হাত-মুখ ধুয়ে কাঠের উন্থন জেলে কেনাভাত চাপিয়েছে। ছেলেরা কেউ ঘুম থেকে উঠেছে, কেউ ঘুমুছে। পলানের শরীরটা ক'দিন থেকে ভাল যাছে না। রোজ বিকেলের দিকে জর হছে। থুব কাঁপিয়ে জর আসে, ভোর রাত্রে ছেড়ে যায়। এতদিন ভাতই থাছিল, আজ ছদিন কিছুই মুখে দিতে পারছে না! খেতে বসলে ঠেলে বমি আসে। দিন দিন ভেঙে যাছে শরীরটা। সারা রাত ঘুম হয় না। ঋণ আর রোগ অবিরত হল ফোটাতে থাকে। বুঝি বা পাগল হয়ে;যাবে ও। রাত পোহালে ইাড়ি ভতি ভাত চাই। একবার নয় দিনে চারবার। পাট বেচে একটা প্যসাও নিতাইকে দেওয়া যায় নি। খেতে পরতেই সব উবে যাছে। নেই বলতে একটা প্যসাও কজি-রোজগার নেই। ওসমান গণি টাকার অভাবে ঠায় বসে আছে। বান চালের কিন্তি বন্ধ। গন্তি ছটো ঘাটে পড়েই পচচে।…

উন্থনে কাঠ ঠেলতে ঠেলতে হঠাৎ ক্ষেতের দিকে চোথ পড়ে সাকিনার।
বিস্তীণ ফাকা মাঠ—কুয়াশাচ্ছন্ন। এখনো মৃগ কলাইয়ের ডগা সবৃজ হয়ে
ওঠেনি। কিন্তু অভোগুলো লোক ওথানে কি করছে! ঢোল, বাজছে কেন?
বিক্ষারিত চোথেই চেয়ে থাকে সাকিনা সোনাম্থী ক্ষেতের দিকে। লোকগুলো
যে এদিকেই এগিয়ে আসছে। পাইক পেয়াদা পুলিশও রয়েছে সঙ্গে। তবে
কি সর্বনাশই শুরু হলো! কাপা গলায় চেঁচাতে থাকে সাকিনা, ওরে, তরা
ওঠ্রে। অ ওসমান, অ গণি তড়াতড়ি ওঠ্। ছাথ ক্যারা ষ্যান সব
আইবার নৈচে। ওঠ্।

চেঁচামেচি শুনে ওসমান, গণি, কেরামৎ লাফ দিয়ে বাইরে আসে। ফজলুল কাশেম ঘাটে গিয়েছিল ওরাও ছুটে আসে। সারা রাত ছটফট করে ভোরের দিকে পলানের ত্'চোথ বুজে এসেছিল। পলানও লাফ দিয়ে উঠতে যায় কিন্তু পারে না। মাথা ঘুরে বিছানার ওপরেই পড়ে যায়। সাকিনা ছুটে গিয়ে ত্'হাতে ওকে আগলে ধরে।

ঢোলে কাঠি দিতে দিতে আদালতের লোক ততক্ষণে বাড়ির ওপর এসে পড়ে। নিতাই নিজে আসে নি। তার বদলে এসেছে গোমস্তা ননীমাধব। মূলের চেয়ে শিকড়ের ফড়ফড়ানি বেশী। ননীমাধবের যেন আজ চৈত্রোৎসব। একবার ছুটে এদিকে যাচ্ছে আর একবার ওদিকে। দেখে দেখে ওসমানের মাথার পোকাগুলো কিলবিল করে ওঠে। একবার ভাবে, ছুটে গিয়ে বল্লমটা নিয়ে আসে। এতবড় স্পর্ধা নইনা চোরার! শালাকে না হাটে বাজারে সকলেই

চোরা বলে ডাকে! ছদিন নিতাই সার গদিতে তামাক সাজার কাজ পেয়েছে।
না, শালার ভবের ভাত উঠিয়েই দিতে হবে।—তিড়িং করে লাফ দিয়ে শোবার
বরে ঢোকে ওসমান।

গণি একটু স্থির বৃদ্ধির মান্থ। ব্যাপারটা বৃষতে আদে দেরি হয় না।

শব্দায় অপমানে ওর কান মাথা গরম হয়ে ওঠ। কিন্তু নিজেদের অক্ষমতার
কথা বুবো দাঁতে দাঁত চেপেই সব সহু করে যায়।

নিতাই স্থচতুর। জীবন নাশের ভয়ে কিংবা চক্ষু লচ্ছায় নিজে সঙ্গে আসেনি। কিন্তু আঞ্চানিক ব্যবস্তার কিছুই ত্রুটি রাখেনি। বিপদের সস্তাবনা জানিয়ে সারাসরি পুলিশের সাহাষ্য নিয়েছে! টাকায় সবই হয়। এখন বাধা দিতে যাওয়া মানে ভোপের মুখে এগিয়ে যাওয়া। গণিও ওসমানেব সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে ঘরের ভেতরে যায়।

এক হাতে বল্পম ও আর-এক হাতে ঢাল নিয়ে বেরিয়ে আসছিল ওসমান, গণি শক্ত করে কোমর জড়িয়ে ধরে ওর।

ওসমানের রাগ চরমে উঠেছে। বল্পমের একটা গোঁচা শেষটায় না গণির তল পেটেই পড়ে। কিন্তু গণিকে ঢিল দিলে চলবে না। ওসমানের বউও এসে সাহাষ্য করে। তু'জনে ধস্তাধন্তি করে হাত থেকে ছাড়িয়ে নেয় ঢাল আর বল্পম। রাগে থরথর করে কাপতে থাকে ওসমান। দশ হাজার তিনশ' টাকার ডিক্রি। কিছু দিয়েই কিছু করার নেই। ঘোষণা না করেই যুদ্দে তুধর্ষ কোজ পাঠিয়েছে নিতাই। আত্মসমর্পণ ছাড়া গতান্তর নেই। মাথা নীচু করেই ইাপাতে থাকে ওসমান।

ওদিকে পলান চেঁচাতে থাকে, কইরে, তরা সব গেলি কোনহানে ? আমারে সাজী মশর কাছে নিয়া যা না। তুইডা দিন সময় দেউক আমারে। আমি হার টাকা হুদে-আসলে সব দিয়া দিমু! অ গণি, অ ওসমান, ইদিগে আয় না ?

গণি ওসমানের আসার আগেই ননীমাধব তেড়ে আসে, আর কারো এসে কাজ নেই। ভালয় ভালয় বেরুবে তো বেরোয় মিঞা।

ননীর আচরণে পলানের বুকের রক্ত টগবড়িয়ে ছুটতে থাকে। হাতের কাছে একটা জলের গ্লাস ছিল, ইচ্ছে করে ছুঁড়ে মারে চোরার মুখের ওপর। তবু নিজের অক্ষমতার কথা ভেবে করণভাবেই জিজ্ঞেস করে, সাজী মশ্য় আহে নাই পাল মশ্য়?

ননী স্বভাবস্থলভভাবেই দাঁত থিঁচোয়, কেন, সাজী মশয় কি ভোমার

কেনা গোলাম যে ডাকলেই হাজির হবেন ? মিঞা, তাড়াতাড়ি বেরুবে তো বেরোও নয়তো ঘাড় ধরে বার করাবার ব্যবস্থা করবো।

কি কলি বেইমান—অসমাগু কথা আর সমাগু করতে পারে না পলান। উত্তেজনায় মৃত্য যায়।

শাকিনা ডুকরে ওঠে !

ওসমান, গণি, কেরামৎ দৌড়ে আসে ও ঘর থেকে। বউরাও সব আসে। কাশেম ফজলুলকে আগেই বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছে পুলিশ। ওরা ঘটি বাটি নিয়ে টানাটানি কবচিল। ওবা আব আসতে পারে না।

পলানের অবস্থা দেখে সকলের চোথ দিয়েই জল গড়াতে থাকে। সাকিনা আঁচলে মৃথ চেকে বিলাপ করেই কাঁদতে থাকে। মাকে সান্ধনা দেবার মতো কারো মৃথে কোন ভাষা নেই। ঘুষথোর হলেও নাজিরের প্রাণেই কিঞ্চিৎ অমুকম্পা জাগে। ননীমাধবের বাড়িবাড়ি দেখে ক্ষেই এক চোট ধ্মকে দেয়। বেগতিক দেখে চোরা কিছুক্ষণ মুখ বুজেই থাকে।

নাজির গণিকে লক্ষ্য করে সহাক্তভৃতির স্বরেই বলে, আমি বেশীক্ষণ সময় দিতে পারব না ভাই। তোমরা ভাড়াতাড়ি বাড়ি ছাড়বার ব্যবস্থা কর।

ভরসা পেয়ে গণি হাত জড়িয়ে ধরে নাজিরের, বাবু মশয়, দয়া কইরা একটা দিন সময় ছান। টাকার যোগার আমরা করবার পারুম।…

উত্তরে নাজির বলে, আইনের কাছে আমার হাত-পা বাঁধা ভাই। আমি ভোমাদের জন্ম কিছুই কবতে পারব না।

আপনার পায়ে পড়ি বাবু মশয়। বাজান ফিট অইয়া পড়চে। দয়া কইরা একটা দিনের সময় আমাগ ছান, গণি আবার হাতজোড় করে।

ধরা গলায় নাজির বলে, তোমাদের বিপদ আমি ব্রুতে পারছি ভাই। কিন্তু কিছুই করতে পারব না। সঙ্গে যে গেঁকী কুকরটা রয়েছে, ননীমাধবের দিকে ইঞ্চিত করে নাজির।

না না, ননীর মতো ইতরের কাছে কোন অন্ধরোধ উপরোধ চলে না। বাড়ি ছেড়েই চলে যাবে ওরা। ওসমান দীর্ঘখাসে ফেটে পড়ে, বাবু মশয়, তাইলে গাছতলাই বাইর কইরা দিলেন আমাগ?

রুদ্ধ আবেগে নাজিব উত্তর করে, কি করব ভাই, আমি আদালতের চাকর।

একে একে সকলেই বেথিয়ে যেতে থাকে বাড়ি ছেড়ে। বুড়ী বটের

ছায়াই এখন একমাত্র সম্বল। তারপর যদি চরের কোথাও আশ্রয় পাওয়া যায়। একটা থাটিয়ার ওপর শোয়ানো অবস্থাতেই পলানকে ধরাধরি করে বার করা হয়! বেচারা, চেতনা থাকলে হয়তো কিছুতেই বার হতে চাইতো না। সাকিনা হাঁপাতে হাঁপাতেই পেছন নেয়। ভাতের হাঁড়িটা উম্বনের ওপর ফুটছিল। কে যেন একটা বাঁশ মেরে ভেঙে দিয়েছে। চার-দিক থেকে কাক, চিল, কুকুর, বেড়াল হুমড়ি থেয়ে এসে পড়ে। পলানের সোনার সংসার মৃহুর্তে শাশানে পরিণত হয়। ননীমাধ্বের ইঙ্গিতে ঢোলে কাঠি পড়ে—ডুম্ ডুম্ ডুম্

## 1 05 1

পলান ব্যাপারীকে আশ্রয় দিতে চরের অনেকেই এগিয়ে আসে। চরফুট নগর থেকে দীমু করিমও পাশে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু পলানের কারো আশ্রয়ই আবশ্যক হয় না। মৃছ। ভাঙলেও ভাল করে জ্ঞান আর ফিরে আসেনি। জরের বিকারে থেকে থেকেই চিৎকার করতে থাকে, আমার বল্লম, আমার বল্লম কোথায়? বেইমান, সব বেইমান…

চিক্সিশ ঘণ্টা বৃড়ী বটের ছায়ায় কাটিয়ে পরের দিন ভোরে দেহ ত্যাগ করে পলান। সাকিনা আর গলা ছেড়ে কাঁদতে পারে না। পলান বোধ হয় ওকেও সঙ্গে করেই নিয়ে যাছে। মাঝে মাঝেই দাঁত লাগছে হতভাগিনীর। সোনার সংসার, প্রচণ্ড একটা ঘূর্ণি হাওয়ায় তছনছ হয়ে গেলো। ওসমান গণি ভেবে পায় না, কি করবে—কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। এতকাল পলান ছিল বট গাছের মতোই ওদের মাথার ওপর। যত ঝড়-ঝাপটা ওর ওপর দিয়েই গেছে। ওরা সকলে ছিল নিশ্চিন্ত। হুকুম মতো কাজ করেছে, বাকী সময় ছুর্তি আহ্লাদ করে বেড়িয়েছে। কিন্তু এখন তো তাসের ঘরের মতোই সে বটবুক্ষ ঝড়ে ভেঙে পড়লো। এখন আর কে দেবে আশ্রয়—আশা ভরসা। পাশার ছকে হেরে পঞ্চপাণ্ডবের মতো বনবাসে খেতে হবে ওদের। এখন সব চেয়ে মুশকিল হলো মৃত পলানকে নিয়ে। কোথায় ওকে ওরা গোর দেয়। নেই বলতে যে নিজ্ব এক ছটাক জমিও নেই। নর-রাক্ষ্স এক থাবায় সব গিলে খেয়েছে। চরের সর্বশ্রেষ্ঠ ভূঁইয়ার আজ সামান্য সাড়ে তিনহাত পরিমিত জমিও জ্বট্টছে না। হয়তো এত বড় একজন মানী লোকের দেহ ধলেশ্বরীর

জলেই ভাসিয়ে দিতে হবে। সামান্ত সৎকারটুকু পর্যন্ত হবে না। ত্'চোথ চলচলিয়ে ওঠে পাঁচটি জোয়ান ছেলের। শোকের চেয়ে লজ্লাই বেশী। পলানের থন রয়েচে ওদের শিরা-উপশিরায়। হাত পেতে কারো কাছে ভিক্ষা চাইতে ওরা পারবে না। দীয়্থ করিম হাজারবার বলেও রাজী করাতে পারে না। বলে কি মোড়লরা, চরধলার বাদশা যাবে চরফুটনগরের মাটি নিতে! না না, তা হতে পারে না। কিছুতেই না। ওসমান সমির গোঁজেই বার হয়। চরধলার মায়্থ যদি দয়া করতে চায় ওদের তবে এই দয়া করুক, যাতে ওরা উচিত মূলো একফালি জমি পায়। বউদের গহনা বেচেই জমির দাম শোধ করবে। তরু পারবে না কারো কাছে হাত পাততে কিংবা ধলেশ্বরীর জলে আব্যাজানকে ভাসিয়ে দিতে।…

অনেকে অনেক পরামর্শই দেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জ্ঞাতিভাই বহুমানের কথাটাই মনে ধরে ওদের। বৃড়ী বটের ছায়া-শীতল পীরতলাতেই গোর দেওয়া হোক মোড়লকে। ও গাছ তো মোড়লই একদিন নিজের হাতে লাগিয়েছিল। কম করেও পঞ্চাশ-পঞ্চার বছর আগের কপা। ছোট চারা শাখা-প্রশাধায় বিশাল এক মহীক্ষহ এখন। ঘ্রতে ঘ্রতে কোখেকে এক পীর এসে আশ্রয় নেন ছায়া-শীতল তরুনূলে! বড় নিষ্ঠাময় জীবন্যাপন কবতেন পীরসাহেব। পলানের হৃদয় গলে যায়। বিঘা ছুই জমি লিখে দেয় ও পীরের নামে। চরের মায়ুষ আপদে-বিপদে পীরের শরণ নেয়। জলপড়া, তেলপড়া, ঝাড়-ফুনকে জমে ওঠে আসর। বটতলা—পীরতলায় পরিণত হয়। পীরসাহেব আজ্ব আর বেচে নেই। কিন্তু তাঁর আসনের কাছে আজো মায়ুষ প্রতি সন্ধ্যায় মোমবাতি জেলে দেয়। বিপদে-আপদে শ্বরণ করে তাঁকে। পলানকে তাঁর পাশেই গোর দেওরা সাব্যস্ত হয়। চরের আবালবৃদ্ধ এসে জড় হয়! করিম নতজায় হয়ে প্রার্থনা করে স্ক্রদের জন্য। দীয়ুও চোথের জল দিয়েই তপণ করে। সকল তাপ জালা থেকে মৃক্তি পায়্ব পলান।

পলান চির শান্তির রাজ্যে ঘুমিয়ে পড়লেও চরের মান্ত্র গর্জে ওঠে। সাকিনাকেও দিনকয়েক আগে গোর দিতে হয়েছে পলানের পালে। ওসমান গণিরা পাঁচ ভাই দৃঢ় প্রতিক্ত। চরের শত শত জোয়ান মান্ত্র্যও ওদের দলে। নিতাই একবার জমি চাষ করতে চরে এলে ওরা দেখে নেবে কত শক্তি গরে সে। ওরা তো কেউ চাষ ক্রবেই না, অন্য কাকেও তা করতে দেবে না।…

নিতাইয়ের ভাবনার অন্ত নেই। আইনের পাাচে জমি দখলে পেয়েও ভোগে আনতে পারছে না । এ পর্যন্ত নিজে একটি দিনের জন্মও চরে আসতে সাহস পায়নি। চরের মানুস যেভাবে ক্ষেপে আছে তাতে কোনদিন বা বেঘোরেই প্রাণটা ষায়। এতটা বাড়াবাড়ি বোধ হয় না করাই ছিল ভাল। মাগুন নিয়ে থেলা শুরু হয়েছে কিন্তু এখন তো আর থামবার উপায় নেই! সাপের লেজ কেটে ছেড়ে দেওয়াব মানেই হলো মাথার ওপরে ছোবল পড়বে। পলানের, উচ্ছেদে কেবল চরের লেজটিই থসে পড়েছে। এথনো পেট মাথা বাকি। মোড়ল সব ক'টাকে ঘায়েল না করা পথন্ত শান্তি নেই। কিন্তু উপায় কি। ননী মাধবটাকে তো মুঠোভতি টাকা দিয়েও রাখা গেলো না। বেটা ভয় পেয়ে পালালো। আর ভয় না পেয়েই বা করে কি। পলানের ছেলে পাচটা তো ভন্তি আন্ত ডাকাত। শালার! নাকি দিনরাত আমাকেই খুঁজে নেড়ায়। করিম ফকিরটা একট শাস্ত-মেজাজেই আছে। কিন্তু আর-একটা গোয়ার হচ্ছে বৈরাগীটা। হিন্দু হয়েও গলায় গলায় শালার নেড়েদের সঙ্গে ভাব। ভোর বিষ দাতটাই আগে ভাঙ্চি।…ননীমাধ্ব শাল: প্রাণের ভয়ে কান্ডে ইস্তফা দিলে নিতাই নিজেই তদির তদারক শুরু করেছে। দীমুর বিক্রনে মামলা ব্ল্জু হয়েছে। সেই একই ভামুমতীর খেলা। সমন চেপে একতরফা ডিক্রিলাভ । নৌকো পথেই সদরে যাতায়াত করতে হয় নিতাইকে। ভবে খুব সভর্ক ও : কথনো একা একা চলাফেরা করে না। সদা-সর্বদা কেউ না কেউ সঙ্গে থাকে।

কথায় আছে, যেখানে বাবের ভয় সেথানেই সন্ধ্যা হয়। সতর্ক থেকেও কেমন করে যেন ফাঁদে পড়ে যায় নিতাই। দীন্তর বিরুদ্ধে একতরফা ডিক্রি পেয়ে সদস্টে বাড়ি ফিরছিল। কাজের তাড়ায় সঙ্গীরা সব মাঝ পথে নেমে গিয়েছে। নিতাইয়ের মনটা খুঁতখুঁত করলেও তেমন কোন ভয় ভাবনা হয় না। কে আর দেখছে ওকে। ভাছাড়া মাঝি ছু'জন তো রয়েছেই।… ছৈয়ের ভেতরে বংস বেশ আমেজের সঙ্গেই তামাক টানতে থাকে নিতাই। ধোঁয়ার কুণ্ডলীর সঙ্গে মগজের ঘিলুর মধ্যেও কুণ্ডলী পাকিয়ে ওঠে। এই বেশ ভাল ব্যবস্থা হলো। তিন হাজার টাকার ডিক্রিটা নগদ তিন হাজারেই কুমার বাহাত্বর কিনে নিলেন। এবার চাঁড়ালের পো টের পাবে, কত ধানে কত চাল! বড়েডা বেড়েছে শালা। কত করে ভোষামদ করলুম, চর দখল করতে আমাকে সাহায্য কর্, আমি তোর সমস্ত স্কদ্মাপ করে দিছিছ। আসলও না হয় আরো ত্বৈছর পরে দিশ্। আমি লিখে পড়ে দিচ্ছি। কিন্তু শালা কথাটা কানেই তুললে না। ফুটুনি ঝাড়লে, নেমকহারামী করতে পারবো না। বলি শালা পলান সেক কি তোর বাপ্দান। চৌদ্দ পুক্ষ—না সেই শালাই তোকে ধার কর্জ দিয়েছে ? তথ্ব দেখি কোন বান্ধব তোকে রক্ষা করে। এ আর নিতাই সানয় যে চোখ রাঙাবি। শক্ত মরদ রমেন্দ্রনারায়ণ। বুকে বাঁশ ডলবে আর টেনে ঘর থেকে বার করবে। তাবতে ভাবতে মাথার পোকাগুলো কিলবিল করতে থাকে নিতাইয়ের। দীমুকে যদি কুমার বাহাতর শায়েন্তা করতে পারেন তাহলে পলানের চেলেগুলোকে বাগে আনা যাবেই। তারপর যদি চরধলার জমি দখলে আসে তাহলে আর স্বদের কারবার না করলেও চলবে। আইন তো অধিকার দিয়েছেই। এখন ঠ্যাঙাকেগুলোকে ঠাগু করতে পারলেই হয়। দেখা যাক, কুমার বাহাত্র কি করেন। তেঁকো রেখে একটু কাত হয় নিতাই। জলো হাওয়ায় তু'চোথ বুজে আসে।

হয়তো ঘুমিয়েই পড়ে নিতাই। বৃষ্টর গতি নেড়ে যায়। হাওয়াও জােরে বইতে থাকে। মাঝিরা টোকা মাথায় দিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে দাঁড টেনে চলেছে! বৃষ্টির ধকলে আশেপাশের কোন কিছু নজরে পড়ছে না। নৌকোর ভেতরের লণ্ঠনটাও দমকা হাওয়ায় নিভে গেছে। চার্দিক জ্বড়ে থমথম করছে ঘন অন্ধকার। কোনরকমে বাঁক ঘুরতে পারলে 'অমুকুল হাওয়া পাওয়া যাবে। এ পথট্টক থেতে শক্তির কসরতই করতে হবে। তাই করে চলেছে বাপ-বেটায়। আর শ'থানেক হাত এণ্ডতে পারলেই বাঁকের মোড়। চেলেকে তাড়া দিয়ে পেছনের হালে ঘন ঘন চাড় দিতে থাকে বড় মাঝি। ছেলেও প্রাণ-পণ শক্তিতে যুক্তে থাকে। ঢেউএ যেন এক-একবার তলিয়েই যাচ্চে সামনের গলুই। ঝলকে ঝলকে জল উঠছে। ভয় নেই, মোড়টা ঘুরতে পারলেই নিশ্চিন্ত। একজন হালধরে বসে থাকবে। আর একজন সানকি দিয়ে সেচে ফেলবে জল। মোড়ে তো একরকম এসেই পড়েছে। এখন হালটা ঘুরিয়ে ধরলেই নোকো ঘরে বাবে। বড় মাঝি সেই চেষ্টাই করতে যায়। ২ঠাৎ পাশ কেটে এনে একখানা বড় ডিঙি পথ রোধ করে দাঁড়ায়। ডিঙ্গিতে পাঁচটি লোক। বড় ত্ব'জনের মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। বাতাসে ফরফর করে উড়ছে। মালকোঁচা করে লুঙ্গি পরনে। কোমরে শক্ত করে গামছা বাঁধা। বাকী তিন-জনও বেশ আঁটগাট। বড়জন হাঁকে, এই মিঞা, নাও ভিড়াও।

বড় মাঝি প্রতিবাদ করে, ক্যা, নাও ভিড়ামু ক্যা ! কি কইবার চাও তোমরা !

কইবার চাই তোমার মাথা শালা। নাও ভিড়াইবা নাকি ভিড়াও। নইলে: নাক করে একটা বল্পম তুলে উচিয়ে ধরে গণি।

বৃষ্টির ধকল কমে এখন টিপটিপানী শুরু হয়েছে! বাতাস নেই বললেই হয়। বড় মাঝি তবু ভাল করে চোথ খুলতে সাহস পায় না। পাঁচটি জল্লাদ থেন ক্ষেপে উঠেছে। নিতাইকে আস্তে আস্তে গোটা ছই ডাক দিয়ে হাল ধরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

ওসমান গণি ডিঙ্গি থেকে লাফ দিয়ে এসে নিতাইয়ের নৌকোয় ওঠে। ওসমানের হাতে একটা শানিত রামদা। গণির হাতে বল্লম।

মাঝির ছেলে ছোট মাঝি ভয়ে চেঁচাতে থাকে।

ওসমান থেঁকিয়ে ওঠে, এই শালা, চেঁচাবি ত তুই টুকরা কইরা ফালাম্। বালো চাচ্ ত চুপ কইরা বইহা থাক।

ছোট মাঝি ত্'চোথ বুজে ভয়ে কাঁপতে থাকে। বড় মাঝিও থ বনে যায়। ঢোক গিলে জড়িত কণ্ঠেই অন্তরোধ জানায়, আমাগ ছাইড়া ভান সাবরা। নায়ে কিছু নাই। আমাগ্য

মুখের কথা শেষ করতে পারে না বড় মাঝি—ওসমান আবার গর্জে ওঠে, চূপ কর বেটা। ছাইড়া দিব! নায়ে তগ কিচু নাই, না? চামার শালা কুথায়?

উত্তর আর মাঝিকে দিতে হয় না। চেঁচামেচি শুনে নিতাই আচমকা জেগে ওঠে। তয় জড়িত কুঠেই শুগোয়, নৌকোয় কে? কার সঙ্গে কথা বলছিস, এই পলিল ?—

তোমার বাবার লগে কতা বলছে শালা। বাইরইয়া আহ্ চামারের পো, খলিল উত্তর দেবার আগে ওসমান ভেংচি কাটে।

ওসমানের কণ্ঠস্বরে নিতাই চমকে ওঠে। এক ঝলক চোখ চাইতেই দেখে, সাক্ষাৎ যম শিয়রে দাঁড়িয়ে। কাঁপা গলায় অবস্থা লঘু করতে চেষ্টা করে, কে, বাবা ওসমান! কি চাই বাবা ভোমাদের ?

চাই তোমার মাথা শালা, ওসমানের কণ্ঠে থানথান হয়ে ঝরে পড়ে প্রতিহিংসার কর্কশ কণ্ঠস্বর।

নিতাইয়ের মৃথে আর বাক্য সরে না। ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে। গণি ছৈয়ের ভেতরে মাথা গলিয়ে তামাসা জোড়ে, কি সাজী মশয়, চরে একবার নাম। এত জমিজমা পাইলা একবার দেইখা যাও।

নিতাইয়ের আত্ম। গাঁচাছাড়া হয়ে গেছে। হাত জ্বোড় করেই অম্পুরোধ

জানায়, আমাকে তোরা ক্ষমা কর বাবা। আমি তোদের সমস্ত জমি ফিরিয়ে দেবো। আমাকে—

ইন্: শালা আমার ধমপুতুর ফুধিষ্ঠির রে! সব জমি আমাগ দান করবে!

ও শালার লগে কতা কওয়নের কি কাম ? শালারে টাইনা বাইরে আন না।
অর জমি অর গোয়া (পাছা) দিয়া ভইরা দেই, নিতাইয়ের ম্থের মতো জবাব
দিয়ে গণিকে আদেশ করে ওসমান।

গণি শ্লেষের সঙ্গেই আবার টিপ্পনী কাটে, আহেন সাজি মশায়, একড়ু বাইরে আহেন। ক্ষ্যাত থামারের দিকে একবার চাইয়া ভাহেন, বলতে বলতে হাত ধরে টানাটানি শুরু করে গণি।

নিতাই মাস্ত্রলের বাঁশটা শক্ত করে চেপে ধরে কাতরাতে থাকে, দোহাই তোদের আল্লার, আমাকে ছেড়ে দে। মা লক্ষ্মীর নামে শপথ করছি, তোদের সমস্ত জমি আমি ফিরিয়ে দেবো। আমাকে ছেড়ে—

শা-লা, জমি ফিরাইয়া দিবি ! বাজানরে আমরা কুথায় ফিরা পাম্রে শালা। তর নোকরে কত কইরা কইচিলাম, তুইডা দিন আমাগ সময় ছাও—সব টেকা আমবা দিয়া দিমু। ত্নচিল শালা ?…কোধে গজরাতে থাকে গণি।

নিতাই আবার কাতরাতে থাকে, আমি আসিনি বাবা। আমি এলে নিশ্চয় তোমাদের কথা রাখতাম।…

ইস্, শালায় য্যান এহন কিচ্ জানে না। মার শালা চামাররে, বলতে বলতে এক ইেচকায় বাইরে টেনে এনে দা দিয়ে কাঁথের আর কোপ বসিয়ে দেয় ওসমান।

বড় মাঝি ত্'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরতে যাচ্ছিল ওসমানকে। কেরামং এক বল্পমের থোঁচায় খায়েল করে কেলে ওকে। বাবারে-মারে বলে চীৎকার করতে করতে লাফ দিয়ে জলের ওপর গিয়ে পড়ে মাঝি। ছোট মাঝিও বাজানরে মাইরা ফালাইল, বাজানরে মাইরা ফালাইল বলে, চীৎকার করতে থাকে।

গণি ওকেও বল্লমের বাঁট দিয়ে বাড়ি মেরে জলের ওপর ফেলে দেয়। বাপ-বেটায় ভেসে চলে পাডের দিকে।

ওসমান একাই নিতাইকে কোপাতে থাকে। বার তুই চিৎকার করেই গলা নিস্তব্ধ হয়ে আসে নিতাইয়ের। যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে লাফ দিয়ে: জলের ওপর পড়ে। তীরে উঠে মরিয়া হয়ে প্রাণপণ শক্তিতে চেঁচাতে থাকে। বৃষ্টি নেই, থমথম করছে আকাশ। মাঝে মাঝে বিহুৎে চমকাচ্ছে। পাড়ে কোলাহল শোনা যায়। আর্তনাদ শুনে দলে দলে ছুটে আসছে মামুষ। নিতাই জীবিত কি মৃত দেখবার আর ফুরসত নেই। ডিঙি নিয়ে জ্বুত গা ঢাকা দেয় পাচ ভাই। ছঃশাসনের রক্তে পিতৃতপ্ন আজ সাথক হলো ওদের। বেহস্তে নিশ্চয় হপ্ত হয়েছেন আব্বাজান। আর কোন ভয় নেই। ফাঁসি, কালাপানি, কারাবাস হাসিমুখেই বরণ করবে ওরা।…

ক্ষণিকের জন্মও কারো মনের কোণে প্লানি উপস্থিত হয় না। নিতাইকে মৃত দেখে এলে আর কোন ভাবনাই থাকতো না। এখন ভাবনা শুধু ঐটুকুই। না না, নিতাই মরবেই। নিয়তিই ওকে টেনে নিয়ে যাবে। অধর্ম কখনো টিকে থাকতে পারে না …মনের জোরেই গৈঠায় খোঁচ দেয় পাঁচ ভাই। কুরুক্ষেত্র বিজয়ী পঞ্চপাণ্ডবই যেন এগিয়ে চলে।

নিতাই মরেছে। কিন্তু আশ্চর্য, বেটে থেকেও যেমন অনেককে জালিয়েছে মরেও তেমনি জালাছে। মাঝিদের সোরগোল শুনে জল পুলিশেব নৌকো এসে উদ্ধার কবে আহত নি**তাই**কে। যন্ত্রণায় জলের ওপর দাপাদাপি করছিল। উত্থান শক্তি রহিত হলেও সম্পূর্ণ জ্ঞান হারায় নি। অমোরে খুন ঝরছে ক্ষতস্থান দিয়ে। উদ্ধার করে সাব ইন্সপেক্টর ভাডাভাড়ি ওর জ্বানবন্দী নিতে উত্যোগী হন । চার্রদিক থেকে আরও অনেকে এসে জড় হয়েছে। ভিদ্তি নিয়ে জলপথেও আসে কেউ কেউ। কারো হাতে লঠন, লাঠি, বল্লম। কারো বা খালি হাত। এঁটো হাতেও এসেছে অনেকে। বিপদে মামুষের পাশে ছুটে আসাই গ্রামের মান্তুষের ধর্ম। পরের জন্ম জান কবুল করতেও ওরা ভয় পায় না। প্রয়োজন হলে ডাকাতদলের সঙ্গে লড়াই করতেও জানে। কিন্তু এক্ষেত্রে নিতাইয়ের বীভৎস মুখের দিকে চেয়ে অনেকেই শিউরে ওঠে। আহা-হা, কি সর্বনাশ করে গেছে বেচারার। একেবারে জানে খতম করে দিয়ে গেছে । . . কিন্তু খুনেরা গেল কোথায় ? এত তাড়াতাড়ি গা ঢাকা দেওয়া সম্ভবপর নয়। খুঁজলে এখনো ধরা যাবে ।···যে যেদিকে পারে এগিয়ে যায়। ডিঙি নিয়েও এমাথা ওমাথা খোঁজাখুঁজি করে একদল। কোথাও কোন পাত্তা পাওয়া যায় না। মাঝিরাও সঠিক কিছু বলতে পারে না। বড় মাঝি তো বেশ যথম হয়েছে। ছোটর অবস্থাও সঙ্গীন। ভয়ে ঠক্ঠক্ করে কাঁপছে বেচারা। কাকেও চিনতে পারেনি। বড় মাঝিও না। ভিন্দেশী

মান্থৰ ওরা। হালে এসেছে এ অঞ্চলে নৌকো নিয়ে। রমণীমোহনের উপযুঁাপরি জেরার উত্তরে শুধু এইটুকু বলতে পারছে, ডাকাতরা দলে পাচছন ছিল। বেশ শক্ত সমর্থ জোয়ান চেহারা। সহসা বাকের মোড়ে ডিক্সি নিয়ে এসে পথ রোধ করে দাড়ায়!…

ভিন্নির কথা শুনে আবার ত্'দল ত্দিকে ছুটে যায়। কিন্তু এবারও কোথাও কিছু নজরে পড়ে না। ধলেশ্বরীর কোল থা থা করছে। আকাশ মন রুষ্ণ মেঘে আচ্ছন্ন। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। হাওয়ার জোর নেই। কেমন যেন থমথমে ভাব। সকলে মিলে কিরে আসে নিতাইয়ের পাশে। রমণীমোহন ডাইরী লিখে চলেন। এক ঢোক জল গিলে কাতরাতে কাতরাতে শেষ জবানবন্দী দেয় নিতাই, পলান ব্যাপারীর পাচ ছেলে আমাকে খুন করেছে দারোগা সাহেব। ওসমান, আর কিছু বলতে পারে না নিতাই। মূর্ছায় ঢলে পড়ে। হয়তো বা নিভেই যায় জীবন দীপ। কলম বন্ধ রেগে তাড়াতাড়ি নাড়ী টিপে ধরেন রমণীমোহন। না, এখনো বিক্রিক্ করে চলেছে ধমনীর ক্রিয়া। সময় মতো সদবে পৌছানো দরকার। চেষ্টা করলে হয়তো বেঁচেও যেতে পারে! রমণীমোহন মিছিমিছি দেরি না করে তাড়াতাড়ি আর একখানি নৌকো যোগাড় করে গঞ্জের থানায় পাঠিয়ে দেন নিতাইকে। সঙ্গে যায় হু'জন কনেষ্টবল আর উপস্থিত জনতার মধ্য হতে জনকয়েক বলিষ্ঠ মাহুয়। আসামাদের গ্রেপ্তার না করে নিজে ফিরবেন না। সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী নিয়ে সরাসরি পলানের বাড়ির দিকেই রওনা হন।

ওসমান, গণি, কেরামৎ সকলেই ওরা সরাসরি বাড়িতে এসে উঠেছে। কোন রকম চাঞ্চলা নেই ওদের মধ্যে। ছুটেও পালাবে না কেউ কোথাও। পুলিশের কাছে স্বেচ্ছায়ই ধবা দেবে ওরা। আদালতে গিয়ে বুক ফুলিয়েই বলবে, ওরা কোন দোষ করেনি। নিতাইয়ের মতো পিশাচকে মারায় কোন দোষই হতে পারে না। খুনের শাস্তি খুন। নিতাই একা ওদের অনেককে খুন করেছে—ভাতে মেরেছে! এই ওর উপযুক্ত শাস্তি। কোন স্থায়বান বিচারক কখনো ওদের শাস্তি দিতে পারেন না। বরং পুরস্কার পাওয়াই ওদের উচিত। নিজেরা মরেও একটা কৌশলী ডাকাতের হাত থেকে অনেককে বাঁচিয়েছে ওরা। কাশেম, কজলুল, কেরামৎ কিছুটা ভেক্ষে পড়লেও গণি ওসমান ঠিকই থাকে।

রাতের নাস্তা থেয়ে শুতে যাবে সকলে, রমণীমোহন সদলবলে এসে বাড়ি দের দেন। ভয় না পেলেও এত তাড়াতাড়ি বাড়িতে পুলিশ আসবে একথা কল্পনাও করতে পারেনি ওরা। বরং ভেবেছিল, কোন থোঁজই হবে না।
নিতাইয়ের জ্বানবন্দী না পেলে হ্য়তো হতোও না কিছু। কিন্তু ভাগ্য দোষে
অসম্ভবই সম্ভব হচ্ছে। তা হলে কি এখনো মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে আছে
শয়তান! সকল চেষ্টাই তাহলে বিফলে গেলো! আব্বাজানের আত্মা
তাহলে আর তৃপ্ত হলো না! অনস্ভকাল তৃষ্ণার্তই থেকে যাবে! ভাগ্য ভাগ্য,
সবই ভাগ্যের ফের ।…বেঁচে থেকে আর লাভ কি? ওসমান স্বেচ্ছায়ই ধরা
দেয়। গণি, কাশেম, ফজলুল, কেরামৎও কোনরকম গোলমাল করে না। এত
সহজে সকলকে গ্রেপ্তার করা থাবে রমণীমোহন কল্পনাও করতে পারেননি।
মনে মনে তাই খুশী হয়েই সকলকে নিয়ে রাতারাতি থানায় ফেরেন।

নিতাইয়ের অবস্থা শোচনীয়। এ পর্যন্ত আর জ্ঞান ফিরে আসেনি। নাড়ীর অবস্থা ক্রমশই তুর্বল হয়ে পড়ছে। শত চেষ্টা করেও রক্ত বন্ধ করা যায়নি। থবর পেয়ে ছেলে, বউ, মেয়েরা থানায় এসে দাপাদাপি শুরু করেছে। সকালে নৌকোয় উঠবার সময় চলতি এক জেলে নৌকো থেকে ইলিশ মাছ কিনে দিয়ে গিয়েছিল নিতাই। ফিরে এসে ঝোল ভাত থাবে। নিতাইয়ের বৌয়ের বিলাপে পাষাণের বৃক ফেটেও বোধ হয় কালা বেরুবে। এক গাদা ছোট ছোট ছেলে মেয়ে নিয়ে ঘর করছে বেচারা। টাকা-কড়ি সবই চরে রয়েছে। কপাল পুড়লে থাবে কি তারও কোন ঠিক ঠিকানা নেই। ধণে প্রাণেই ওদের মেরে রেথে যাছে নিতাই। ছটো মুথের কথাও বলে যেতে পারছে না।

রাত বারোটা। অচেতন নিতাইকে নিয়ে রমণীমোহন স্বয়ং সদরে রওনা হন। জলপথে প্রায় বোল সতেরো মাইল পথ। যদি আর কোন নৃতন উপদর্গ দেখা না দেয় তাহলে হয়তো কোনরকমে গিয়ে পৌছোনো যাবে। আর হটো কথা বলে যেতে পারলেই আদামীর ফাঁদী কেউ রুখতে পারবে না। স্পটই বোঝা যাচ্ছে, ওদমান খুন করেছে। তবু আইনের রায় বোঝাবুঝির ব্যাপার নয়। বিধিমতো সোজাস্থজিই আদামীকে সনাক্ত করতে হবে। এত বড় খুনের মামলায় শান্তি হলে নিশ্চয় পদোন্নতি আশা করা যায়। নিতাইয়ের স্ত্রী, পুত্র, কন্থার সঙ্গে রমণীমোহনের চোখেও ঘুম নেই। অইপ্রহর হাঁ করে মুখের কাছে বদে আছেন। কিন্তু নিক্ষল চেষ্টা। মাঝ পথেই নিতাইয়ের ভবলীলা শেষ হয়ে যায়।

বিচারে ওসমানের যাবজ্জীবন দ্বীপাস্তর ও গণি কেরামতের দশবছর করে। সম্রেম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। ফজলুল আর কাশেমের তিন বছর করে। পলানের সোনার সংসার শাশানে পবিণত হয়। মেহেরার ছঃথে করিমও কেমন যেন বোবা হয়ে যায়। প্রতি সন্ধ্যায় আর দয়াল চানের আসর বসে না। একতারার তার চিঁড়ে গেছে।

দীয়র মনেও স্বস্তি নেই। অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়েই দিন কাটছে। ডিক্রিথানা রমেন্দ্রনারায়ণ কিনে নিয়েছেন। কে জানে কি আছে তার মনে।
,নিতাইকে তবুও না হয় অয়রোধ উপরোধ করা যেতো। কিন্তু কুমার বাহাত্রের কাছে তো ধেঁষবারও উপায় নেই। রামকাস্ত ইচ্ছে করলে গোঁজ থবর দিতে পারেন। খুব গলায় গলায় ভাব হ'জনের। উনি অয়ুরোধ করলে দবকিছু চেপে যাওয়াও অসম্ভব নয়। মানী লোক হয়ে মানী লোকের সম্মান রাখাটাই স্বাভাবিক। নিতাই ছিল য়ৢদখোর—চামার। কুমার বাহাত্রর তা নন। বনেদী বংশ, প্রশস্ত দিল। কিমন যেন উদাসীন হয়ে উঠছেন। সমস্ত চর তো এয়াবৎ মাথার মুকুট করেই রেখেছে ওকে। বিনিময়ে এটুকু দয়াও কি উনি করতে পারেন না! দাওয়ার উপর বসে হুঁকো টানতে টানতে এলোমেলো ভাবতে থাকে দীয়ু।

নিভৃতে বামকান্তকে কথাটা বলবে বলে ক'দিন ধরে ভাবছিল দীন্ত।
কিন্ধ শেষ পথন্ত আর উৎসাহ থাকে না! রামকান্ত এখন আর সে রামকান্তই
নেই। আগে ওর সামনে হুঁকো খেতে পথন্ত সমীহ করতো। কিন্তু এখন
যেন দিন দিন কেমন বেয়াড়া হয়ে উঠছেন। নিজে প্রকাশ্রে মাস না ধরলেও
খোলাখলিই এখন উনি রমেক্রনারায়ণের দোসর। মদ, গাজা, আড্ডা, ইয়াকিতে
একরকম প্রকাশ্রেই এঁর ভোয়াজ করেন। গঞ্জের মান্ত্র্য তো বলে, ইদানীং
ভটচায্ই কুমার বাহাত্রকে উস্কাচ্ছে! নয়তো মাঝখানে বেশ সংযতই
ছিলেন উনি। ভিছি, গুরু পুরোহিত জ্ঞানেই চরের আবালবৃদ্ধ ওঁকে ভব্তিক
করে আস্ছে। শোক তাপে সকলে জর্জরিত। তবু কি ওঁর লজ্ঞা সরম নেই! …

প্রতি বছর বর্ষাতেই কুমার বাহাত্বের 'বোট' খালের মুখে এসে নোঙর কেলে। মেয়েদের স্নানের ঘাট সেখান থেকে কিছুটা দূরে থাকায় অস্কবিধা হলেও কোনরকমে চলে যাচ্ছিল। এ পর্যস্ত তা নিয়ে প্রকাশ্রে কেউ কোন দিন প্রতিবাদ করেনি। শাস্তি বজায় রেখেই চলেছে। কিন্তু এবারের অবস্থা শোচনীয়। সকাল নেই সন্ধ্যা নেই একরকম খাটের কাছ ঘেঁষেই 'বোট'

বাঁধা হচ্ছে। মেরেরা কেউ আর এখন খুলে-মেলে স্নান করতে পারে না। অনেকে ঘাটে আদা ছেভেই দিয়েছে। হু'জোড়া লোলুপ চোখ ঘেন অবিরত ওদের গিলে খেতে ব্যস্ত। যেন তির্যণ দৃষ্টিতে উলঙ্গ করেই ওরা ওদের দেখতে থাকে। কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারে না। প্রতিবাদ তো হুরের কথা অম্ববোধ উপরোধ জানাবার মতো সাহসও কারো নেই। আড়ালে আব-ভালেই চলে বিক্ষোভের গুঞ্জরণ। কেউ কেউ মোড়ল হিসেবে দীমু করিমের কাছেও নালিশ করে। কিন্তু কি করবে ওরা! পলানের পতনের সঙ্গে সঙ্গে সকলের মাথাই গুঁড়িয়ে গেছে। চরধন্না তো এখন নিপ্রাণ নির্জীব। যারা প্রাণে বেঁচে আছে তাদেরও মাথা তৃলবার উপায় নেই। নিতাই তাদের হৎপিণ্ডে ভীতির ছায়া রেখে গেছে। রমেন্দ্রনারায়ণ হয়তো এই স্থযোগই চাচ্ছিলেন। নিতাইয়ের মতে। <del>গু</del>ধু *স্থদে*র কারবার ওর নয়। সাতপুরুষের জমিদারি। শিরায় শিরায় রয়েছে কূটবুনির বীজ। নিতাই ভল করেছিল। কাল সাপকে কথনো লেজ কেটে ছেড়ে দিতে নেই। আহাম্মক—পাকা কলার কাঁদি দেখে কালনাগিনীর গতে হাত গলিয়ে দিলে। ছোবলের ভাবনা ভাবলে না। না না, নিতাইয়ের মতো ওর কখনো ভুল হবে না। মোড়ল **দীমুকে শু**ধু ভিটে **ছাড়া** করলেই চলবে না। লোক চক্ষুর আড়ালেও পাঠাতে হবে। প্রয়োজন হয়…না, তার আর প্রয়োজন হবে না। খুন গুমের চেয়েও ভাল রাস্তা আর্ছে। কোনরকমের ঝুঁকি নেই অথচ নিশ্চিম্ভ বাবস্থা। হ্যা হ্যা, সেই ভালো। ধাঁড়ের শক্র বাঘে খাবে।—ভাবতে ভাবতে কপালের বলি त्रियाञ्चला फूल ५८) त्रायन्त्रनात्रायान्त्र ।

সেদিন স্থ গ্রহণ। বিকেল পাঁচটায় রাহুগ্রাস থেকে মৃক্তি পাবেন দিনমণি। চরের নরনারী মাত্রেই মৃক্তি স্নানের পুণ্যার্জনে ব্যস্ত। অনেক দিন পর রামকান্ত আবার এসে কীর্তনের মাঝে যোগ দেয়। হয়তো গ্রহণ-দানের মধ্যেই রয়েছে ওর যোগদানের উৎস। চাল, ডাল, টাকা, পয়সায় মিলিয়ে পাওয়া মন্দ হবে না। স্নান্যাত্রী মাত্রেই কিছু না কিছু দান করবে। শত অভাব অভিযোগের মধ্যেও চরের মাত্র্য আজ আবার প্রাণপ্রাচুর্যে মেতে উঠেছে। হংশ তো ওদের নিত্যই লেগে আছে? পাপ থেকেই তৃংধের উৎপত্তি। আজকের এই পুষ্য দিনে নাম-গানে যদি সে পাপ কিছুটা দূর হয়। দীহুর বাড়িতে এসেই সকলে জড় হয়। সেথান থেকে নগরকীর্তন বেরুবে। সকলে মিলে একত্রে গ্রহণ-স্নান করবে।…

বেলা চারটে নাগাদ খোলে চাটি পড়ে। রামকান্তই আজ মূল গায়েন, দীয় খোল ধরে। উচ্চকঠে হরিধ্বনির পর শুক্ত হয় নাম-গান। ভাবাবেগে নাচতে থাকে কেউ কেউ। সমস্ত গ্রাম প্রদক্ষিণ করে ম্বানের ঘাটে এসে দাঁড়ায় কীর্তনের দল। ঝুম্রের তালে তালে চলে উচ্চকঠের নাম-গান। জয়ধ্বনি দিয়ে গান শেষ করে জলে নামতে যাবে সকলে, মেয়েদের ঘাট খেকে লোক ছুটে আসে। বউ-ঝিরা কেউ জলে নামতে পারছে না। 'গ্রীনবোট' শ্রোয় ঘাটের সংলগ্ন করে বাঁধা হয়েছে। কীর্তনের মধ্যে ডুবে থাকায় এতক্ষণ কারো নজরে পড়েনি। এবার ঘারতের অসম্ভোষ দেখা দেয়। চ্যাংড়াদেয় ভেতর কেউ কেউ ভিল ছুঁড়েই উপযুক্ত জ্বাব দিতে চায়। কিন্তু দীয় বাধা দেয়। ও জানে ফল তাতে ভাল হবে না। সকলে রামকান্তকেই অমুরোধ করে, কুমার বাহাছ্রকে 'গোট' অন্তত্ত্ব সরিয়ে নিতে।

রামকান্ত মহা কাঁপরে পড়ে। কুমার বাহাত্ব তো দিব্যি বোটের ছাদের ওপর বসে ডেক-চেয়ারে তুলছেন। ইচ্ছে করেই তো মজা লুটছেন। বাধা দিয়ে ও কেন বিষ নজরে পড়তে যাবে! ওর কি দায় পড়েছে! ওর তো আর ঝি-বউ কেউ নেই! মাথা চ্লকাতে চুলকাতে উত্তর করে রামকান্ত, আমার তো মনে হয় নাম-গান শুনতেই এসেছেন উনি। কীর্ত্তন ওঁর থব প্রিয়। অনর্থক বাজে কথা বলে মেজাজ খারাপ করে দেওয়া হবে। তার চেয়ে মেয়েবা গায়ে মাথায় কাপড় দিয়ে সান করে নিক।

উত্তর শুনে রাগে দীমুর গা মাথা জলে উঠে। কোথায় কীর্তন আর কোথায় উনি! হাঁ করে মেয়েদের দিকে চেয়ে আছে শয়তান। তুলে তুলে দিগারেট ফুঁকছে। ভক্তি তো কত' একবার নেমে পর্যন্ত এল না। কীর্তন শুনছে না, ছাই। ভট্চায় মিছেই ওর হয়ে ওকালতি করছেন। ভাগবত পাঠ করে এমন বেহেটটার সঙ্গে মেলামেশা করেন কি করে! আজকাল ওঁর নিজের চালচলনও ভাল ঠেক্ছে না।— রামকান্তর কথার কোন জবাব না দিয়ে দীমু নিজেই যায় ঘাটের দিকে। কীর্তনের দলের আরো জনকয়েক ওর সঙ্গ নেয়। পাড়ে দাঁড়িয়ে 'বোটের' মাঝিদের উদ্দেশ্যে হাঁকাহাঁকি শুক্ত করে।

রমেন্দ্রনারায়ণ সবই লক্ষ্য করছিলেন। এ রকম একটা কিছুর জন্মই আপেক্ষায় ছিলেন উনি। দাস্থ সদার গোড়াগোড়িই প্রস্তুত আছে। ডেক-চেয়ারে তুলতে তুলতেই দীষ্ণকে শুনিয়ে হালের মাঝিকে জিজ্ঞেস করেন, ওরা কি বলছে রে বিপিন ? বিপিন মনিবের মেজাজ বুঝেই জোরালোভাবে সায় দেয়, পানসী ঘাটের থন সড়াইয়া নিবার কয় হুজুর।

—কে বলচে এ কথা ? রমেন্দ্রনারায়ণ গর্জে ওঠেন।

হাত জোড় করে দীমু উত্তর করে, আইজ্ঞা, আমরাই কইছিলাম। ম্যায়া ছাইলারা ছান করবার পারচে না।

রমেন্দ্রনারায়ণ গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে জবাব দেন, কেন, জলে কি কুমার আছে নাকি যে মেয়েরা স্নান করতে পারছে না! বোট তো়ে অনেকটা ফাঁকেই রয়েছে।

আইজ্ঞা হুজুর, তাইলেও ম্যায়া ছাইলারা লজ্জা পাইবার নৈচে। দয়া কইরা একট ফাঁকায় লইয়া যাইবার হুকুম ছান।

না না, এখন নোঙর তুলবার মতো লোক নেই। মাঝিরা ফিরলে দেখা যাবে'খন।

দীন্থ দেখছে, চার-পাঁচজন মাঝি গলুইর সামনে বসে হাতের কাজ করছে। নোঙর তুলতে বড় জোর তু'জনের দরকার। কুমার বাহাত্বর তাহলে ইচ্ছে করেই বদমাইসি করছে। রাগে সর্বাঙ্গ জ্ঞলতে থাকে। কিন্তু ওর কিছু বলার আগেই মদন লাফ দিয়ে জলের ওপর পড়ে একাই নোঙরের দড়ি ধরে টানতে থাকে।

মদনের সাহস দেখে রমেন্দ্রনারায়ণ থ বনে যান। এক মুহূর্ত নিশ্চুপ থেকে হুঙ্কার ছাড়েন, গুণালা কেরে দাস্থ, বোটের কাছিতে হাত ছোঁয়ায়? মাব শালার মাথায় লাঠির বাড়ি।

আদেশের সঙ্গে সঙ্গে দাস্থ ঝাঁপিয়ে পড়ে। শুধু লাঠির বাড়ি মেরেই ক্ষান্ত থাকে না। চুলের মৃঠি ধরে মদনকে বোটের ওপর তুলে এনে একটার পর একটা কিল, চড়, ঘুষি মারতে থাকে।

গায়ের জোর মদনেরও কম নয় কিন্তু হকচকিয়ে গেছে বেচারা। ভাল বুঝে নিজের হাতে নোণ্ডর তুলতে গিয়ে যে অপরাব করে ফেলেছে একথা ও ভাবতেই পারে না। দাস্থ র্যন্ত না ওকে নাকে থত দেবার জন্ম চেঁচাচ্ছে ও ভব্যোই রাগে ফুলছে। হয়তো কুলক্ষেত্র কাণ্ডই বাঁধবে।

দীত্ব ফাঁপরে পড়ে। পাড়ে মদনের মা দাপাদাপি করছে, পোলারে মাইরা ফালাইল। তোমরা যাও না গ, অরে ছাড়াইয়া আন···

দলের জোয়ান ছোকরারাও আবার ক্ষেপে ওঠে। মোড়ল হুকুম

করলেই একহাত দেখিয়ে দেবে। ও সর্দার-টর্দারের ভয় ওরা করে না।
দীম্বর ব্কের রক্তও টগবগিয়ে ওঠে। বেশ ভাল কথা, আজ শক্তির
পরীক্ষাই হোক। রোজ রোজ এত জালাতন ভাল লাগে না। যা'হোকএকটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাক। কিন্তু পরমূহূর্তেই আবাব গরম রক্ত
হিম শীতল হয়ে আসে। বণে আশু জয়লাভের সম্ভাবনা থাকলেও ভবিশুৎ
অন্ধকার। কুমার বাহাত্বরের এক তুড়িতে দলে দলে আসবে পুলিশ।
ক্রেয়াজন হলে সৈন্ত সান্ত্রীরও অভাব হবে না। দানবের পদতাড়নায় চর ধ্বংস
হয়ে যাবে—ধন প্রাণ হবে নিশ্চিজ সকলকে মাথা ঠাণ্ডা রাথার উপদেশ দিয়ে
দীম্ব একাই জলের ওপব লাফিয়ে পড়ে। উদ্দেশ্য, বলে কয়ে মদনকে
ছাভিয়ে আনা।

কিন্তু উপস্থিত জোয়ানর। সে কথায় কান দেয় না। দীন্তর সঙ্গে ওরাও জন কয়েক জলের ওপর লাফিয়ে পড়ে। সাতার কেটে তীর বেগে এগিয়ে যায় বোটের কাচে।

দীর অন্ত কাকেও কিছু বলতে না দিয়ে নিজেই কুমার বাহাছরের উদ্দেশ্যে কাকুতি জানায়, অরে হাইড়া ছান হুজুর। আমি আপনাব কাছে মাফ চাইচি। ছাইডা ছান…

দাস্থর যতে। হিশ্বৎই থাক চরের একগাছা লাঠির কাছেও দে দাঁড়াতে পারবে না! গত বাইচের সময়েই সে পরীক্ষা হয়ে গেছে। স্থতরাং ফাঁপরে বামেক্রনাবায়ণও পড়েন। ভেবেছিলেন, চোথ রাঙিয়েই ইজ্জাত বজায় রাথবেন। কিন্তু দাস্থর বাড়াবাড়িতে অবস্থা এখন সঙ্গীন হয়ে উঠেছে। গোয়ারগুলো হয়তো বোটখানাই পা দিয়ে ড্বিয়ে দেবে। কে জানে, লাঠির ঘায়ে মাথাটাও চৌচির হয়ে যেতে পারে! মান মানে মানে মানকে ছেড়ে দেবার ছকুমই দিতে যাচ্ছিলেন কিন্তু দাস্থ সে স্থযোগ দিলে না। দীস্থর কাকুতির জবাবে ভেংচি কাটে, ছাইড়া দিমু কি তোমার ভয়ে নাকি বৈরাগী ?

কতাবাতা হিসাব কইরা কও সদার। বালো অইব না, দীমুর কঠে দৃঢ়তা প্রকাশ পায়।

কি বালো অইব না! কি করবি তুই চাড়ালের পো?

লজ্জায় অপমানে দীমুর মাথার রক্ত ঝন্ধার দিয়ে ওঠে। মূথে আর কোন কথা না বলে কমুইতে ভর দিয়ে জলের ওপর থেকে এক লহমায় বোটের ওপর লাফিয়ে পড়ে! সঙ্গে আরো চার-পাচজন। দাম্বর লাঠি উচিয়ে ধরাই সার হয়।

কে যেন ধাৰু। মেরে জলের ওপর ফেলে দেয় ওকে! অক্যান্ত মাঝিরা পুতুলের মতোই চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপতেও থাকে কেউ কেউ। রমেক্সনারায়ণ পেছনের গলুই দিয়ে নেমে গিয়ে পায়খানার মধ্যে আত্ম-গোপন করেও স্বস্তি পান না। জলের মধ্যেই হয়তো ডুবে মরতে হবে আজ। দাস্থ তো বেশ কয়েকবার নাকানি-চোবানি খেলে। দীমু বাধা না দিলে মরেই যেতো বেচারা। চরের মা**হু**ষ ক্ষেপে উঠেছে আজ। লাঠির বাড়িতে টুকরো করে কেলবে বোট। আর নয়তো মাঝ গাঙে নিয়ে গিয়ে ড্বিয়ে দেবে। অনেক অত্যাচার সহু করেছে ওরা! আর নয়। শয়তান ওদের ঘরেব বউ-ঝিদের ওপর নজর দিয়েছে। না, আজ আর কারো কথা শুনবে না ওরা! কোথায় পালালো শালা জানোয়ার ! · · পাড় থেকে আরো দলে দলে মাতুষ সাঁতার কেটে এসে বোট ঘেরাও করে। কেউ কেউ ঢিল ছুঁড়তেও শুরু করেছে। রামকান্ত প্রথম বার কয়েক থামাতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু জনকয়েক ওর ওপরেও হামলা করবার উপক্রম করলে চুপচাপই গা ঢাকা দেয়। থানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে থাকে। না, মানসম্ভ্রম সবই গেলো। কুমার বাহাছুরের কাছেও আর মৃথ দেখানো যাবে না। চর ছেড়ে পালানোই এখন বুদ্ধিমানের কাজ। তাই যাবে ও। আর নয়, ঢের শিক্ষা হয়েছে।...

দীয় রামকাস্তকেই খুঁজছিল। ওরা ত্'জনেই যদি সমবেত চেষ্টায় ক্র্ন্ধ জনতাকে থামাতে পারে। কিন্তু কোথায় গেলেন উনি ! । জনতা ইতিমধ্যে অক্সান্ত মাঝিদের ওপর হামলা শুরু করে দিয়েছে। বোটের ওপরও ত্মদাম করে লাঠি মারছে কেউ কেউ। জনকয়েক ঠেলে বোটটাকে মাঝ নদীতে নেবারই মতলব আঁটছে। একা দীয় একজনকে আটকায় তো আর একজন এসে ফেটে পড়ে। ভাগিয় ভাল যে আনন্দ এর মধ্যে নেই। সর্দি জরে ত্'দিন বিছানায় শুয়ে আছে ও। গায়ে হাতে ভীষণ বেদনা। দীয়্লকে একাকী বেসামাল দেখে বুড়োদের মধ্যে কে যেন ছুটে গিয়ে করিমকে থবর দেয়। করিম নামাজ গ্রুড়িল। থবর পেয়ে হস্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে। অনেক কণ্টে তুই মিতায় রমেক্রনারায়ণের সম্ভ্রম রক্ষা করতে সমর্থ হয়। বোটখানারও এমন কিছু ক্ষতি হয়নি। সামান্ত ত্'চার টাকা থরচ করলেই মেরামত হয়ে যাবে। মদনকে ছাড়িয়ে নিয়ে সকলে মিলে চলে আসে বোট ছেড়ে।

্রমেক্তনারায়ণ ভয়ে এতক্ষণ কাঁপছিলেন। মৃক্তি পেয়ে কুটবৃদ্ধি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। জানোয়ারদের সঙ্গে গায়ের জোরে পারা শক্ত। বৃদ্ধির জোরেই ওদের মাথায় ডাগু মারতে হবে। বোট যেমন আছে তেমনই থাকে।
দাস্থ সদারকেও ভিজে কাপড়-জামা ছাড়তে দেন না। বোটের জিনিসপত্র
নিজেরাই উলচাল করে রাথেন। কিছু কিছু কাগজপত্র পুড়িয়ে ষড়যন্ত্রের জাল
বিস্তার করেন। তারপর নিজেই ডিঙ্গি নিয়ে যান থানায়।

চরের মান্থুষ ভেতরের ব্যাপার কিছুই টের পায় না। থানিকক্ষণ হৈ-ছল্লোড় করে যে যার মতো স্নান করে বাড়ি কেরে। কেউ কেউ তুশ্চিস্তার মধ্যেও হাবুড়ব্ থায়। কিন্তু দীন্থর উদ্বেগ বেড়ে যায়। অপমানিত হয়ে চূপ করে থাকার লোক রমেন্দ্রনারায়ণ নন। শীগগীরই এর সমৃচিত জবাব আসছে। হয়তো ভিটেমাটি ছাড়াই করবেন। বাগে পেলে জান নিতেও কম্বর করবেন না। কিন্তু কি আর করা যাবে। সবই গ্রহের কের। বিগাতা বোগ হয় ওদেব কপালে ম্থা গেখেন নি। ভাবতে ভাবতে দীন্থও একটা ডুব দিয়ে ঘাট থেকে উঠে যায়।

সন্ধ্যা সাতটা। গ্রহণের পর মাজা হাঁড়ি হেঁশেলে সবে রান্না চেপেছে। থেতে আজ একটু রাতই হবে। দীমু সামান্ত একটু গুড় মুথে দিয়ে জল খায়। করিমের বাড়ির দিকেই পা বাড়াতে যাবে এমন সময় চার্রাদক থেকে লাল পাগড়ি এসে ছেঁকে ধরে। রমেক্রনারায়ণের এজাহারে স্ববং রমণীমোহন এসেছেন সদলবলে। প্রকাশ্য দিবালোকে লুটপাট খুন-জ্থম করার মজা এবার দেখিয়ে ছাড়বেন।…

রমণীমোহনের মুথের ওপর কোন কথা বলার স্থযোগ পায় না দীস্থ।
চরের সকল মাস্থযই থ বনে যায়। বলছেন কি দারোগাবাবু. থাজনা আদায়
করতে এসেছিলেন কুমার বাহাছর, মোড়ল চরের মাস্থযকে উসকিয়ে তাঁর
দলিল দন্তাবেজ আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে—টাকা-কড়ি লুট করছে! মাথার
ওপর কি ধর্ম নেই! নিজে বেহায়াপনা করলেন উল্টো ওদের ঘাড়ে দোষ
চাপাছেনে! মা বোনদের ইজ্জৎ বাঁচাতে চরের মাস্থয় না হয় একটু মরিয়া
হয়েই উঠেছিল। কিন্তু মোড়ল তো ওঁর মানসম্ভ্রম নই করতে দেয়ন।
যেথানে লজ্জা পাওয়া উচিত উল্টো নিজেই সেথানে গায়ে পড়ে থানা পুলিশ
করছেন !…দীসুর মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে। হাত জোর, করে যতবার
রমণীমোহনকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলকে যায় রমণীমোহন ততোবারই ওর
কথায় গর্জে ওঠেন। খুন ডাকাতির অভিযোগে কোমরে দড়ি বেঁধেই টানতে
টানতে থানায় নিয়ে চলেন। করিম, রহমৎ, মদন কেউ বাদ যায় না। 'একা
আনন্দ ছাড়া চরে জোয়ান মাস্থয় আর কেউ থাকে না। হয়তো ওদের মনের ভূল।

কিংবা অন্ত কোন কারণও হতে পারে। ঘরে ঘরে কান্নার রোল ওঠে। সামনেই পাট কাটার মরশুম। হাত সকলেরই শৃত্য। গোলায়ও কিছু বলতে কিছু নেই। না থেয়েই মরতে হবে সকলকে। ক্ষেতের পাট ক্ষেতেই পচবে।

রমণীমোহনের সক্রিয় সহযোগিতা ও রমেন্দ্রনারায়ণের পাকা মাথার চালে কেউ নিস্তার পায় না। রামকাস্ত স্বয়ং সাক্ষী দেয়। ও স্বচক্ষে দেখেছে, করিম আর দীয় লোককে উসকিয়ে 'বোট' লুট করিয়েছে। কুমার বাহাছরকে খন করতেও চেষ্টা করেছিল। শুধু ভাগ্যগুলে উনি জলের ওপর লাকিয়ে পড়ে আত্মরক্ষা করতে পেরেছেন। দায় সর্দারের আপ্রাণ চেষ্টাতেই তা সম্ভবপর হয়েছে। সে নিজের জীবন পণ করে মনিবকে পালাবার স্থযোগ করে দিয়েছে। অনেক দিন থেকেই ওরা ষড়যন্ত্র করছিল। খাজনা দেরার নাম করে ডেকে এনে কাজ হাসিল কববে।…

রামকান্তর সাফাই সাক্ষীতে দীন্ত করিমের ওপর পাঁচ বছর করে সত্র্য্য কারাদণ্ডের আদেশ হয়। অন্যান্তদের কারো তিন বছর, এক বছর, ছ'মাস

সাক্ষী দিয়ে বহাল তবিয়তেই কেরে রামকান্ত। তবে চরে আর নয়।
সোজা রমেক্রনারায়ণের কাছারিতে। নায়েবী না জ্টলেও মাসিক ত্রিশ
টাকা বেতনে খোদ মালিকের একান্ত সচিবের পদ জ্টে যায়। এককালীন
বকশিশ হিসেবেও মন্দ লাভ হয় না। আগেকার সমস্ত দায় দেনাই মাফ
করে দেন কুমান্ন বাহাত্র। ভিথারী রামকান্তর মনোবাঞ্চা এতদিনে পূর্ণ
হয়। আর ওকে অসভ্যের মতো ধেইধেই করে নাচতে হবে না। চাল
চিঁজ্ও আর চিবোতে হবে না। এবার প্রকাশ্যেই মাহ মাংস খেতে পারবে।
হরির আখড়ার বাবাজী এখন যত খেল শিয় করতে পারেন। ও আর
চরে যাবে না। যদি যায়ও সে অন্তভাবে। মনিবের আদায় ওয়াশিলের জন্মই
যাবে। গুরুগরির, পুরুতিরিরি আর জীবনে করবে না। না-না-না।

রায় দানের সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘুরে পড়ে যায় দীমু। আদালত গৃহ লোকে লোকারণ্য। হাকিমও বিচলিত হয়ে পড়েন। ধর্মাবতার ঠিকই বোঝেন, সব ষড়যন্ত্র। কিন্তু করার কিছু নেই। সাক্ষী প্রমাণে হাত-পা তাঁর বাঁধা। তবু সম্ভব মতো স্থযোগ স্থবিধা দিতে তিনি কস্থর করেন না। সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়েছে দীমুর ওপর। কয়েদী জীবনে হয়তো কঠোর শ্রমই করতে হবে একে। যে কাজ জানে না হয়তো সে কাজও করতে হবে।

না পারলে দাণ্ডাবেড়ী পড়বে। মেয়াদ আরও দীর্ঘস্থায়ী হবে। তেহাকিম বাহাত্বের প্রাণে দয়ার উদ্রেক হয়! সাধারণ জেলখানায় না পাঠিয়ে দীমুকে সোজাস্থজি উনি হসাপাতালেই পাঠিয়ে দেন। বুড়ো মান্ত্য, অপমানের ধকলটা সইতে পারছে না। কে জানে, প্রাণে বাঁচবে কি না বেচারা ত্বকের ভেতরটা কেমন যেন মোচড়াতে থাকে ধর্মাবভারের।

 দীয় অপমানে জ্ঞান হারিয়ে ফেললেও করিম অতো সহজে কাবু হয় না। মনের কোণে ঝড় বইতে থাকে! এই বিচারশালা! এরই নাম ত্যায় বিচার! বিপদের ঝুঁকি মাথায় করে যারা উন্মত্ত জনতার গতি রোধ করলো উল্টো তাদেরই শান্তির ব্যবস্থা! না না, সংসারে ধর্ম বলে কোন বস্তু নেই। স্ব ভোজনাজী—ধাপ্পা। বৃদ্ধিই ন্যায় অন্যায়ের মানদণ্ড। সে বৃদ্ধি শুভ অশুভ ষা-ই কেন হোক না। বুদ্ধির দৌলতেই মাতৃষ, রাজা, প্রজা, উজীর, নাজিব। ওরা নোকা। বুদ্ধিব দাপটে নিতাইরা তাই ওদের বারে বারে ঠকায়— জেলে পাঠায়—জানে মারে। হাকিমও ওদের কথায় সায় দেন। কে আর সভাগেসভ্যের বিচার করছেন! আল্লাহ্ থাকলে ভিনিই বা এসব সইবেন কেন! না, ওরকম কেউ কোথাও নেই। বৃদ্ধিমান মান্ত্র্যই বোকা মান্ত্র্যক ঠকাবার জন্ম আল্লাহ্ ঈশ্বের দোহাই পাড়ে! ইন ইন, বৃদ্ধিই সব। ঈশ্বর থাকলে তিনিও ওদেব কাছে পরাজিত। – করিম চোথে মূপে অন্ধকার দেখে। এতকাল যে হাতে একতারা বাজিয়ে প্রাণ থলে গান করেছে ইচ্ছে করে, একতারা ছুঁড়ে ফেলে সে হাতে শয়তানগুলোর গলা টিপে ধরে। কিন্তু উপায় নেই। বুদ্দিমানরা তার আগেই শক্ত করে বেঁধে ফেলেছে ওকে। এখন তো ওদের হাতের ক্রীড়নক ও। ইচ্ছেমতো খানি ঘুরাবে, ঘাস কাটাবে। ক্ষীপ্ত করিম অসহায় অবস্থায় মনে মনেই দাপাতে থাকে। ছেলে, বউ, শিশু, সামস্ত আদালতে অনেকেই উপস্থিত আছে। কিন্তু কারো চোখেই চোথ রাথতে পারে না। জীবনে কারো কোনদিন এতটুকু অমঙ্গল চিস্তা করেনি। ভক্তিভরে দয়াল চানরে ডেকেছে, তারই পুরস্কার কি এই তস্কর-লভা লাঞ্চনা! দম বন্ধ হয়ে আদে করিমের। মাথা নীচ় করেই গিয়ে কয়েদী গাড়িতে ওঠে।

রমেন্দ্রনারায়ণ ওদের জেলে পাঠিয়েই নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দীম্ব চিরজন্মের মতোই ওকে নিশ্চিন্ত করে যায়। আর কোনদিন ওকে লাঠিয়াল দীফু বৈরাগীর কথা ভাবতে হবে না। চর নিয়েও আর ছুশ্চিস্তার কিছু নেই। কচকচে বালির ঢিপি এখন উর্বরা শক্তিতে প্রাণময়ী। সেলামী, নজরানা, থাজনা নির্বিদ্ধে আদায় হবে। এক একজনের নাকে দড়ি ধরে টানদেবে আর স্থড়স্থড় করে সব দখলে এসে যাবে। তারপর আবার বিলি-ব্যবস্থা আবার সেলামী, নজরানা। ঘূর্ণিচক্র। দেবে নেবে আবার দেবে।…

হাসপাতালে পৌছেই জ্ঞান ফিরে পায় দীয়। সমস্ত শরীর অবশণ মাথাটা কিমঝিম করতে থাকে। ডাক্তারের নির্দেশে নার্স এক পেয়ালা গরম হধ নিয়ে আসে। কিন্তু দীয় এ পাপপুরীতে কিছু মৃথে দেবে না। কি দরকার ওর চাঙ্গা হয়ে! জীবনের আর মৃল্য কি। সাত পুরুষের নজিরে যা নেই ওর বরাতে শেষে তাই হলো! জেল—ফাটক—কারাবাস! লোকে কথায় কথায় থোটা দেবে, খুনে, ডাকাত, দাগী! না না, তা ও সইতে পারবে না। কখনো না…ভাউহাউ করে কাদতে থাকে দীয়। দেয়ালের সঙ্গে মাথা ঠুকে ঠু:ক রক্ত বার করে ফেলে। উচু মাথা নীচু হয়েছে—মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। সম্বমই যদি গেলো তবে আর রইলো কি! না না, ও কিছু খাবে না। একজনের ছাড়া পৃথিবীতে আর ও কারো কোন অমুকম্পা চায় না! সে হচ্ছে চিরশান্তির অগ্রদ্ত মৃত্যু-দেবতার। একমাত্র মৃত্যুই ওকে সমস্ত জালা থেকে মুক্তি দিতে পারে।

পেয়ালা হাতে সেধে সেধে নাসের হাত ধরে যায়। ধমক দিতেও কহুর করে না সে। কিন্তু, দীনুর মধ্যে কোন উৎসাহ দেখা যায় না। ছধ থাবে ও কেমন করে? পেলে বরং বিষ খায়। কিন্তু কারাগারে কে দেবে ওকে সে মহামৃত! প্রাণের আবেগে নাসের ছ'হাত চেপে ধরে, ছদ আমি খাম্ না দিদি। দয়া কইরা আমারে একটু বিষ ছান। মইরা বাঁচি।…

নাস আর ধমক দিতে পারে না! ওর বাপের বয়সী দীয়। চোথে মৃথে সরলতার ছোপ। বেচারা নিশ্চয়ই মিথো জালে জড়িয়ে পড়েছে। বার্থ হয়ে তুধের কাপ টেবিলের ওপর রেখে ওয়ার্ড ইন্চার্জকে খবর দিতে যায়। একে একে অনেকেই আসেন। কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক কোনরকম ভয় দেখিয়েও দীয়কে বসে আনা যায় না। ত্'দিনে জলবিন্দু পর্যন্ত মৃথে দেয়নি ও। শরীর ভেঙে পড়েছে। তিন দিনের দিন ছির হয়, জোর করে ওকে ওঁরা খাওয়াবেন। কিন্তু সে হুযোগ আর ওঁদের ও দিলে না। তিন দিনের দিন নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই জন্মের মতো ও ফাঁকি দিলে।

সকাল ন'টা। বাবার অবস্থা আশংকাজনক সংবাদ পেয়ে অশ্বিনী মাকে সঙ্গে করে জেলেই দীয়কে দেখতে আসে। বরাত ভাল যে গোলমালের সময় ও চরে ছিল না। পার্বতীকে সঙ্গে করে দিন কয়েকের জন্ম শশুরবাড়ি বেড়াতে গিয়েছিল। নয়তো ওকেও হাঙ্গামায় জড়িয়ে ফেলতো। এখন তো সব দিক থেকেই ওর ওপর দায়ির এসে পড়ছে। বাড়ি-ঘর, ক্ষেতথামার সবই

• এর ভেতরে রমেন্দ্রনারায়ণ দখল করে নিয়েছে। মোড়লদের জেলে পাঠিয়ে বিন্দুমাত্র সময়ক্ষেপ করেনি শয়তান। সদস্তে হিটলারি অভিযান চালিয়েছে। একদিকে কয়েদী গাড়ি জেলের দিকে ছুটেছে আর দিকে আদালতের পাইক পেয়াদা চরের দিকে। বিনা বাধায় ভিক্রি জারি।

চর ছেড়ে চলেই যেতে হতো অখিনীদের। দীত্বর নামে যা কিছু ছিল একে একে সবই নিলামে তোলেন রমেন্দ্রনারায়ণ। শুধু পারে না সামাত্ত একফালি জমি গ্রাস করতে। ও-টুকুন কুস্থমের নামে আছে। আইনের বেড়াজালে স্থরক্ষিত। বছর তুই আগে গরিগর তার ভিটেটুকু কুস্থমকে লিখে দিয়ে গেছে। বংশীর মুখে মাত্র কাঠা পাঁচেক জমি—থান তুই থড়ের ঘর। শেষ জীবন বড় কটে গেছে হরিহরের। উপযুক্ত ছেলে, ওলাওঠায় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে শেষ। সংসারে দ্বিতীয় কোন অবলম্বন নেই। নিজেও বাতের রুগী। শোক-তাপ আর পেট নিয়ে হিমশিম। হু'পাচ টাকা করে করে প্রায় শ'থানেক টাকা কর্জ করে ফেলে কুস্থমের কাছে। মা লক্ষীর কুপায় কুস্থমের সংসার তথন জমজমাট। প্রতিবেশী হরিহরকে ও টাকা ও দান হিসেবেই দেয়। তুঃখা মামুষ—ঘরের কোণে না খেয়ে থাকবে! না না, তা হতে পারে না। কি স্থন্দর নামগান গায় হরিহর কীর্তনীয়া। এমন মান্থ্যকে এক হাতে দিলে দশ হাতে ফিরে আসবে। মা লক্ষ্মীরই নির্দেশ এ। কুস্থম কোন রকম দাবী-দাওয়া না রেখেই যখন যা পেরেছে দিয়েছে। কিন্তু হরিহর ঋণ মাথায় করে পারে যাবে না। অন্তিম মৃ্হুর্তের আগেই ও ভিটেটুকু কুস্থমের নামে লিথে দেয়। এ শুধু ঋণ শোধ নয়। কুন্তম যদি ওর ভিটেয় দীপ জ্ঞালে তা হলে পরলোকে থেকেও ও স্থথ পাবে। কে আর আছে ওর সংসারে। কুম্বম তো ওর মেয়েও হতে পারতো।

আপত্তি জানাতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত ক্ষেত্রে ডোরে বাঁধা পড়ে কুস্কম। হরিহর স্বর্গে গেছে—পাঁচ বছর। কিন্তু ভিটের দীপ জালা একটি দিনের জন্তও বাদ পড়েনি! পাকাপাকি ব্যবস্থা করে দিয়েছে কুস্কম। দীমুর গরু-বাছুর হরিহরের বাড়িতেই থাকে। একজন রাখালও থাকে সেই স্থবাদে। তাই শুধু দীপই জলে না, হরিধনিও পড়ে। কুস্কম মাঝে মাঝে গিয়ে হরিহরের তুলসীমঞ্চ লেপে পুঁছে দিয়ে আসে। পালপার্বনে নিজে গিয়েই দীপ জেলে সন্ধাা দেয়—কীর্তনিয়ার উদ্দেশ্তে শ্রদা জানায়।

বড় বিচিত্র এ সংসার। বিধাতা যেন সব ব্যবস্থা আগে থেকেই করে রাখেন। রমেন্দ্রনারায়ণ ভিটে থেকে উচ্ছেদ করেন—হরিহর দেয় আশ্রয়। ই্যা, একে আশ্রয়ই বলতে হবে! হরিহরের হাত দিয়ে বিধাতাই ওদের এ আশ্রয় লিখে দিয়েছিলেন। এ যেন রাম জন্মাবার আগেই রামায়ণ লেখা। তাড়া থেয়ে তাই আর বেশী ভাবতে হয় না। হোক সাজানো সংসার ছেড়ে কুটিরে বাস। তবু তো মাথা গুঁজবার ঠাই মিললো! এক হাতে চোথের জল পুঁছে আর এক হাতে নতুন সংসার গুছোতে থাকে কুস্থম। বজ্ঞাতরা লাখি মেরে অনেক জিনিস ভছনচ করে দিয়েছে। তা দিক, দয়াল হরির দয়া থাকলে আবার সব হবে। অধিনী নিশি এখন বেশ বড় হয়েছে। ওরা হু'ভাইয়ে খাটলে ক'দিন আর লাগবে সব গোছগাছ করতে! সেবার তো ওদের বাপ একাই সব ঝুঁকি সামলালেন। কিন্তু উনি অতো ফেঙে পড়লেন কেন! এ ধরনের বিবাদ তো জীবনে কতবারই গিয়েছে। এই ভাগ্য নিয়েই তো জ্মেছেন। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বরাবর তো লড়াই করেই বেচে থাকতে হবে। এ ওদের সকলের ভাগ্যের লিখন। এতে আবার মান-অপমানের কি আছে! চুরি-ডাকাতি তো আর করেন নি। ঋণ করেছেন তা শোধ দিতে পারেন নি। তাতে হয়েছে কি ! না না, নিশির বাপের এ রকম জেদ অহেতুক। তাছাড়া জেল তো আর তার একার হয়নি! চরের কোন ধর আর বাদ গেছে? সকলে তো বেশ বুক ফুলিয়েই গর্ব করছে। শয়তানের সঙ্গে সমানে যুঝে চরের ইঙ্কৎ বাঁচিয়েছে। ভবিষ্যতে আর কেউ কোনদিন ওদের অপমান করতে সাহস পাবে না। আইনের বিচারে জেল হয়েছে—ছু'দিন থেটে আসবে। কিন্তু ওরা তো জানে, কোন অন্যায়ই ওরা করেনি।…ঠিকই তো। এতো গর্ব করবার মতোই ব্যাপার। তবে উনি এত ভেঙে পড়লেন কেন? স্বামীর অনাহারের খবর পেয়ে কুন্তুম মনে মনে বিরক্তই হয়। এ আবার একটা জেল নাকি। এতে গোরবের জয়টিকা !…

কুস্ম নিশ্চিন্ত হয়ে এসেছিল, স্বামীকে তু'কথাতেই চাঙ্গা করে তুলতে পারবে! কিন্তু জেলের দরজায় পা দিয়েই দমে যায়! শক্ত-সমর্থ মামুষটা তিন-চারদিনে একেবারে ভেঙে পড়েছে। দৈহিক জালা যন্ত্রণার চেয়ে মানসিক উত্তেজনাটাই এর মূল কারণ। চিকিৎসকরা তাই বললেন। কিন্তু এদিকে যে মাত্র আধ ঘণ্টা সময়। ওই সামান্ত সময়ে পারবে কি ও মোড়লকে চাঙ্গা করে তুলতে? যদি একটা দিনও ওকে এখানে থাকবার অন্থমতি দিতেন কর্ভপক্ষ। না, তা আর কোনরকমেই হবার নয়। অস্ততঃ এ যাত্রা তো নয়ই! আবার দরখাস্ত করলে যদি ওপরওয়ালা মঞ্জর করেন। এরা তো সকলেই তাঁর হুকুমের চাকর। ঘড়ি ধরে কাজ করবে। তেইতস্ততঃ করতে করতেই দীম্বর বিছানার কাছে এগিয়ে যায় কুস্থম। পাড়াগায়ের মান্ত্র্য, কোনদিনই বড় একটা ঘবের বার হয়নি, চারদিকের পরিবেশ দেখে শুনে সঙ্কোচ হতে থাকে। মাথার ঘোমটাটা আরো থানিকটা টেনে দিয়ে আন্তে আন্তে বিছানার ওপর গিয়ে বসে। অশ্বিনী চৃপচাপই শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে থাকে।

ওদের চু'জনকে দেখে দীমু হাউহাউ করে কেঁদে ওঠে।

কুস্থম আঁচল দিয়ে চোথ মুঁছিয়ে দিতে দিতে বলে, তুমি কান্দ ক্যান ? না খাইলে কি বাঁচবা ?

কান্ন। থামিয়ে ক্ষীপ্ত হয়ে ওঠে দীন্ত, না না, ই পাপ-পুরীতে আমি কিচ্ থানু না। তোমরা আমারে একট বিষ আইনা ছাও…

পোলাপানের দামনে কি যা তা কও ? অবুজ অইলা নাকি ?—দৃঢতাব সঙ্গেই বাধা দেয় কুস্কুম।

হ ২, কামি অবুজই অইচি। ই পরান আর রাকুম না

বকরে ওপর জােরে জােরে কিল মারতে থাকে দীয়।

কুস্থম হাতটা শক্ত করে চেপে ধরে সাম্বনা দেয়, অমুম কইর না। পোলার ম্থের দিগে চাইবা না? তুমি মরলে অগ দেখব ক্যারা? দেখতে দেখতে না পাঁচটা বছর কাইটা যাইব।

কাইটা গেলেই কি! ই মৃক আমি চরের মাইনষেরে ভাহামৃ কেম্ন কইরা? হগলে আমার মৃকে থুথু দিব না?

ক্যারা তোমার মুকে থুথু দিব! হগলে না তোমার স্থগাতিই করবার নৈচে। তুমিই না হগলের মান বাঁচাইচ।···

হ, চোর ডাকাইতের আবার স্থ্যাতি করবে নে মাইন্যে! তোমবা আমারে পাগল পাইচ! ডোগা কথা বইলা বোকা বনাইবার চাও!…

অশ্বিনী এতক্ষণ নিরুত্তর ছিল। এবার মৃথ খোলে, ভোগা কতা আমরা

কমু ক্যান, আদালতে ভাহ নাই চরের মাহ্র্য দল বাইন্দা ভোমারে দেথবার আইচিল ? ভারা না হগলেই হায় হায় করবার নৈচে।

তার। তামাসা দেখবার আইচিল রে বাপ, তুই তাগ চিনচ নাই।

তামসা দেখবার আইচিল! তুমি কও কি! না খাইয়া খাইয়া তোমার মাথার ঠিক নাই! তারা না অনেকেই তোমার লগে লগে জেলে আইচে।

দীমু এবার আর কোন উত্তর করতে পারে না। খানিক চূপ করে থাকে। নাস এক পেয়ালা নেবুর রস নিয়ে আসে।

অধিনী পেয়ালাটা হাতে নিয়ে অন্তরোধ করে, আর মন থারাপ কইর না! মাথার উপুরে ভগবান আচে, ইয়ার বিচার করবই। থাইয়া লও। না থাইলে বাঁচবা কেমনে?

দম ধরে ছিল দীমু, আবার উচ্ছাসে ফেটে পড়ে, না রে বাপ না, আমি আর বাঁচবার চাই না। আমারে আর থায়নের কতা কইচ না। বংশের কলম্ব আমি।

তুমি না বাঁচলে আমরা দাড়ামু কুথায় ?

ঘরে যা বাপ—ঘরে যা। চেষ্টা কইরা ছাথ, ভিটা থামার রাখবার পারচ কিনা।

অধিনী জবাব দেবার আগে কুস্থম কেটে পড়ে, ঘরে যাইবার কও ঘর কি আর আচে। হাও না তারা কাইড়া নিচে।

াক কইলা! আমাকে ফাটকে পাঠাইয়াও তাগ শান্তি অইল না! তুইডা দিনও তোমাগ সময় দিল না! বুচি, ই সবই ঐ বজ্জাত ঠাকুরের কাম। খাল কাইটা আমিই কুমইর (কুমীর) আনচিলাম চরে। হগলেরেই মারব শয়তান। একবার যদি ছাড়া পাইতাম—চরে যদি একবার যাইবার পারতাম— চোথ মুথ রক্তবর্ণ করে গজরাতে থাকে দীন্থ।

টেচামেটি শুনে ওয়ার্ড ইনচার্জ দৌড়ে আসেন। ধমক দেবার আগেই দেখেন,
মুখ বন্ধ হয়ে গেছে ক্লীর। কুস্তম অখিনী ডুকরে ওঠে। ওয়ার্ড ইন্চার্জ নাড়ী
পরীক্ষা করে বোঝেন, দীয়্ত আবার মূ্ছা গেছে। তাড়াতাড়ি ওয়্ধের ব্যবস্থায়
ছুটে যান। সংবাদ পেয়ে স্থপারিনটেনডেন্ট সাহেবও হাজির হন। কিন্তু
জ্ঞান কিরে আসার আগেই কুস্থম অথিনীকে চলে আসতে হয়। কুস্থম
কালাকাটি করেও টিকতে পারে না। চোখের জল মূছতে মূছতেই বেরিয়ে আসে!
পরদিন সকালে অখিনী খোঁজ নিতে গিয়ে জানে, শেষ রাজে মারা গেছে

দীয়। সমস্ত দিনই অস্থিরতার মধ্যে কেটেছে। জ্ঞান ষতক্ষণ থেকেছে, খুন করুম—খুন করুম, চীৎকারে গগন ফাটিয়েছে। জোর করে পথ্য দেবার কথা ছিল। কিন্তু অবস্থার ফেরে তা সম্ভবপর হয়নি। নিজের জেদ বজায় রেখেই চোখ বুজেছে মোড়ল।

এত শীগ্মীর বাবা ওদের ছেড়ে যাবে এ কথা ভাবতেও পারে নি অশ্বিনী। সহসা মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে। কুস্থমের কথা ভেবেই চোখে মুখে অন্ধকার দেখে। বাবাকে তো হারালোই, মাকেও আর বাঁচাতে পারবে না। সঙ্গে আসার জন্ম ছটফট করছিলেন: এখন গিয়ে কি সান্থনা দেবো! কিন্তু এ তো আর চাপবার কথা নয়। নির্মম কর্তব্য রয়েছে সম্মুখে। পিতার শেষ কাজ করতেই হবে। অশ্বিনী দাঁতে দাঁত চেপেই যথাকর্তব্য করে যায়। কুস্থমকে নিয়ে ওর যা আশংকা ছিল, ঠিক তা হয় না। কেমন যেন থ মেরে যায় বেচারা। কাদতে গিয়ে কাদতে পারে না। অশ্বিনী একবার ভাবে, মার হলোকি! আবার ভেবে নিশ্চিন্ত হয়, না না, কর্তব্য-কর্ম করতেই মা এখন ব্যস্ত। কালাকাটি করার তো যথেইই সময় পাবে।…

সদর হাসপাতাল থেকে নৌকোয় করে চরে নিয়ে আসে ওরা মোড়লকে।
চরের এত বড় স্থহদকে অন্ত কোনখানে দাহ করা চলে না। সাবেকী বাড়ি
ঘর দোর না থাকলেও চরে সামান্ত একটু মাথা গুঁজবার ঠাই ওদের আছে। তা
ছাড়া ধরতে গেলে গোটা চরই তো মোড়লের কর্মভূমি। ভিনদেশের পাকা
শাশানের চেয়ে দেশের পলিমাটি ঢের ভাল। বড় দাগা পেয়েছে মোড়ল।
স্লিগ্ধ-শীতল ভটভূমিতে মর্মজালা জুড়োবে।…

পরের দিন ভোরে শব বোঝাই নৌকো চরে এসে লাগে। কুস্থম এবার কান্নায় ফেটে পড়ে। অখিনীও ডাক ছেড়ে কাঁদতে থাকে। নিশি, পার্বতী, ময়না একে একে সকলেই এসে জড়ো হয়। বলতে গেলে চরের সকলেই মোড়লের আপনার জন। কান্নায় কান্নায় সমস্ত চর মৃষড়ে পড়ে। চরের প্রকৃত জনককেই আজ হারালো ওরা। এবার তো দিনে তুপুরেই শেয়াল শকুনীর উৎপাত শুরু হবে। বৈরাগী থালের মৃথেই চিতা সাজানো হয়। আযাঢ়ের বংশী কানায় কানায় ফুলে উঠেছে। থালও নতুন জলে টে-টমুর। আকাশ থমথমে। অখিনী নিশির হাতের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় মোড়ল।

চরের সবল ফুস্থ হেন জন নেই যে মোড়লের চিতার পাশে এসে দাঁড়ায়নি—

কিংবা অশ্রু বিসর্জন করেনি। সবল স্বস্থ তো দ্রের কথা অনেক কর্য় জনও কাতরাতে কাতরাতে এসে মোড়লের উদ্দেশ্যে হ' কোঁটা অশ্রু-আর্য দিয়ে গেছে। আসেনি শুধু একজন। সে রামকান্ত। কেউ ওর কথা মুখেও আনে না। শয়তানকে সকলেই চিনেছে। বুড়ো-বুড়ীর মধ্যে জনকয়েক থুথুই ফেলেনছারের উদ্দেশ্যে। এমন বেইমানও মান্ত্র্য হতে পারে! বাপের বয়সী মোড়ল, বাপের মতো ক্লেহ মমতা দিয়ে বিপদে আল্গে রেখেছিল। শুধু স্লেহ-মমতাই নয়, হাজার ত্রুটি থাকা সব্রেও গুরুজ্ঞানেই ওকে ভক্তি করেছে—সম্মান দিয়েছে। কিন্তু নিমকহারাম এত বড় রুজ্র যে, এমন মায়্ত্রের শেষ সময়েও একবার পাশে এসে দাঁড়ালো না। ছি ছি ছি, ওই আস্ত পশুটাকেই ওরা এতকাল ভক্তি করেছে, ভাগবতের আসরে বসিয়েছে! যাক্, ভালই হয়েছে। মোড়লের শেষ রুত্রের সময় যে পায়ওটা ধারে কাছে আসেনি এটা মঙ্গলেরই চিহ্ন। অন্তিম সময়ের মোড়ল ওর কুৎসিত রূপটা ঠিকই ধরে ফেলেছিলেন। শুনেছি, খুন করবার জয়ে ক্ষেপেও উঠেছিলেন। সে উত্তেজনাতেই নাকি মোড়লের প্রাণ নাশ হয়েছে। পায়ওের মুখ দর্শনে পাপই হয়। ও না এসেছে ভালই হয়েছে।

অন্তাপর সকলে ছি ছি করে শাস্ত হলেও অখিনী অতো সহজে হান্ধা হতে পারে না। এর প্রতিশোধ ওর চাই। এ মৃত্যু নয়—রীতিমতো হত্যা। বড়যন্ত্র করে রমেন্দ্রনারায়ণ আর রামকান্তই মোড়লকে মেরে ফেলেছে। ওরা হ'জনেই ঘান্তক। ঘাতকের শান্তি—প্রাণদণ্ড। হাঁ। হাঁা, মোড়লের প্রাণের বিনিময়ে ওদের হ'জনকেও প্রাণ বলি দিতে হবে। জলে, স্থলে, অস্তরীক্ষে—তা যেখানেই থাক পায়গুদের নিস্তার নেই। নিতাই সা-ও নিস্তার পায়নি, ওরাও পাবে না। এখন ঠিক বৃন্ধতে পারছি, কেন ওসমানরা মরিয়া হয়ে উঠেছিল। নিতাইকে খুন না করে কেন ওরা শাস্ত হতে পারছিল না? সে কি করে সম্ভব! পিতাব প্রতি পুত্রের যে এ এক বিরাট কর্তব্য। এ কর্তব্য না করলে পিতৃতর্পণ কথনো সার্থক হবে না। স্বর্গেও তার শাস্তি হবে না। ভাবতে ভাবতে হ'চোখ রাঙা হয়ে ওঠে অখিনীর। পারে তো এক্ষুণি হত্যাকারীর মৃণ্ডু হ'টো কেটে এনে মোড়লের চিতায় আছতি দেয়। কিন্তু না, এখন উত্তেজিত হলে চলবে না। গুরু দশার সময় শরীরে হিংসা দ্বেব রাখতে নেই। শ্রাদ্ধ শান্তি হয়ে যাক, তারপর দেখা যাবে কত শক্তি ধরে নায়েব আর তার খোদ মনিব। তা অধিনী অনেক ক্রেট্ট নিজকে সংযত রাখে।

দীম্ব মরে বাঁচে। কিন্তু করিমের সে-দিক থেকেও নিস্তার নেই। দীমুর মতো ও-ও কোন থাতাবস্ত মুথে দিতে পারছে না। লজ্জায়, অপমানে, তৃংথে ত্র'চোখ বেয়ে অবিরত জল ঝরছে। এমন বজ্জাতও মানুষ হয়! একবার যদি ছাড়া পাই, শয়তান তু'টোর গলা টিপে মেরে ফেলবো না। ... কোন হানে পলাইবা মশয়রা ? যম তোমাগ লগেই আচে। এইত, এই-এই ধইরা ফালাইছি। ক্যা, এখন চেঁচাও ক্যা শালারা? বজ্জাতি করবার সময়ে মোনে আচিল না? মর-মর শালারা -- ক্ষিপ্ত করিম নিজের গলা নিজেই টিপে ধরে। চোথ মুথ কেমন যেন বীভৎস হয়ে ওঠে। ছ' চোয়াল বেয়ে অবিরত গেঁজলা বেক্তে থাকে। জেল-প্রহরী থ বনে যায়। আরে, মিঞায় কি ক্ষেইপা গেলো নাকি ' অমুন করচে কান ! তাড়াতাড়ি চাবি দিয়ে দরজা খুলে গলা থেকে হাত ছাড়িয়ে দিতে যায়। করিম ঝোঁকের নাথায় নিজের গলা ছেড়ে ত্ব'হাত দিয়ে সজোরে প্রহরীব গলা টিপে ধরে। হাঁ করে কামড়াতে যায় ওর নাকে মৃথে। অনেকক্ষণ ধন্তাধন্তিব পর বেচারা কোন রকমে ছাড়া পেয়ে ছুটে এসে দরজা বদ্ধ করে দেয়। তিল মাত্র দেরি না করে ঘন ঘন হুইসল বাজাতে থাকে। সঙ্গেত শুনে আশপাশ থেকে আরো জনকয়েক প্রহরী এসে জড ২য়। সংবাদ পেয়ে স্থপারিনটেনডেন্ট সাহেবও আসেন। করিম ভূতলামি কবচে বলেই স্বপ্রথম মন্তব্য করেন উনি। জেল্থানার নিয়নমাফিক দিনকয়েক কঠোরভা অবলম্বন করতেও কার্পণ্য করেন না। কিন্তু না, কিছুতেই কিছু হয় না। করিম এখন ঘোর উন্মাদ। অনাহাব অয়ত্ত্বে দিন দিন কেমন যেন হিংস্ৰ হয়ে উঠছে ও। কেউ কাছে গেলাই ভেড়ে আসে। থেতে দিলে সব ছুঁড়ে ফেলে দেয়। জেল ডাক্তার সবশেষ ওকে পাগলা গারদে পাঠাতেই মনস্থির করেন। আশ্চর্য, পাগলের ওঝা নিজেই আজ পাগল। আর দয়াল চানের আসর বসবে না। তেল পড়া, জল পড়া নিতেও চরে আর কেউ কোনদিন আসবে না। চরের গুণীরা একে একে সকলেই ডবছে।

#### 11 40 11

আনন্দকে মাালেরিয়ায় ধরেছে। রোজ বিকেলে কাঁপুনি দিয়ে জর আসে। গঞ্জের সরকারী ডাক্তারখানা থেকে দিনকয়েক ওয়্ধ এনে থেয়েছিল, কিন্তু ফল কিছু হয়নি। লোকে বলে, কুইনাইনের বদলে অন্ত তেতো থাকে মিকসচারে। শরীর দিন দিন ভেঙে পড়ছে আনন্দর। নিয়ম করে দিন

কতক খাওয়া-দাওয়া করেও ফল কিছু হচ্ছে না দেখে এখন আর কোন বাছবিচার করে না। আর খাবেই বা কি? নিয়মিত হটি মুন ভাতই তো জুটছে না। রুগীর খাদ্য কোথা থেকে আসবে! না না, আনন্দর আর ভাল লাগে না। মরে মরবে, এ নিয়ে আর কিছু ভাববে নাও। চর ভো বীরশূন্তাই হয়ে পড়েছে। ওরই বা বেঁচে থেকে লাভ কি ? ভগবানের ইচ্ছে নয় চরের মামুষ খেয়ে-পরে সুখী হয়! এত পরিশ্রম করেও যখন তু'বেলা পাওয়া জুটছে না, তখন থেটে কোন লাভ নেই। রোগে ভাবনায় আনন্দ কাবু হয়ে পড়ে। ভাবনায় ভাবনায় তুর্গাও বোধ হয় পাগল হয়ে যাবে। মোড়লের ঘরে মেয়ে দিয়ে ভেবেছিল, না জানি কত স্থুখ হবে। কিন্তু অদৃষ্টের এমনই পরিহাস যে স্থু তো দূরের কথা এখন দিন চলাই ভার। বরাত যত মন্দই হোক, কুস্থম বেয়ান ভাগ্যবতী। কোন যন্ত্রণাই ভোগ করলেন না। স্বামীর সঙ্গে সঙ্গেই স্বর্গে গেলেন সভীলক্ষ্মী! আমি হতভাগী—মহাপাপী। যমও আমাকে চোথে দেখছে না। জানি না, বিধাতার মনে আরো কি আছে। রামকাস্ত তো দম ধরে আছে। শয়তান, চরকে জালিয়ে পুড়িয়ে খেলে। কি কুক্ষণেই না হতচ্ছাড়ার কাছে হাত পেতেছি। এখন তো আর ওর সম্বন্ধে ভিন্ন মত পোষণ করার কোন তাৎপর্যই নেই। চরস্থদ্ধ মান্ত্রষ ওর বজ্জাতি ধরে ফেলেছে। আমাকে নিয়ে হয়তো ভীষণতরই একটা মতলব আঁটছে। কিন্তু উপায় কি ? মেয়েটাকে একা ফেলে যাই-ই বা কোথায় ?… ঠাকুর শয়ান দিয়ে দাওয়ার ওপর বনে একাকী ভাবছিল হুর্গা। দিগন্ত জুড়ে থাঁ থাঁ করছে থন অন্ধকার। জন-মহুয়ের সাড়াশন্দ নেই। দিন চুপুরেও এখন আর চরে কোনরকম হইচই শোনা যায় না। প্রাণচঞ্চল মানুষগুলো যেন প্রাণ হারিয়ে মরে আছে। কাতিক মাস, পাল-পার্বণ নাম-গানে যে চর সদা-সর্বদা মুখরিত থাকতো সে চর আজ মিপ্রাণ, নিপ্রভ। ফ্কির সাহেবের মতো গুণী মামুষ কিনা শেষটায় পাগল হয়ে গেলেন! আর তা না হয়েই বা উপায় কি! শয়তানরা তো মিছিমিছিই জালাতন শুরু করলে। মাহুষ কত আর সহ্য করতে পারে। তা বেশ আছেন ফ্কির সাহেব। স্ব ভূলে আছেন। আমাকে যদি পাগলও করতেন তগবান ! . . . . না না, পাগল হয়ে আমার চলবে না। শয়তানরা আমার ময়না নিশির পেছু নেবে! ওদেরও হয়তো গলা টিপে মারবে। পাগল হ্বার আগে ওদের হুটিকে নিশ্চিম্ভ করতে হবে। আনন্দ তো বলছে, খুন করবে রামকান্তকে। সেই ভাল, খুনুই করুক শয়তানকে

ঘরের শক্র বিভীষণ। ও-ই সব কিছু জ্বালাবে। ওকে শেষ করতে পারলেই চর নিশ্চিস্ত। আমার ময়না নিশিও স্থপে ঘর করতে পারবে। উত্তেজনায় ঘূর্গার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। অনেকক্ষণ একা আছে। যদি এসেই পড়ে শয়তানদের কেউ? রামকাস্তকে তো আর চিনতে বাকী নেই। বল্পমটা হাতের কাছে থাকাই ভাল। মরতে হলে, মেরেই মরবো। …গা ঝাড়া দিয়ে উঠে ঘরের ভেতর যাচ্ছিল ঘূর্গা, সদরে ক্ষ্যাস্তর গলা শোনা যায়, বউ আচচ নাকিল, অ বউ……

ক্ষ্যান্তর গলা শুনে কতকটা নিশ্চিন্ত হয় তুর্গা। যাক, তু'দণ্ড বসে কথাবার্তা বলা যাবে। চর তো এখন শাশান। ক্ষ্যান্তটা আর যাই হোক মিশুকে আছে। আচার-ব্যবহারও আজকাল মন্দ করছে না। আগেকার আচরণের জন্ত নিজেই গায়ে পড়ে খেদ করেছে। আর যাই হোক ওকে দেখে বৃকে বল পাওয়া যায়। ডাক-হাঁক করে বাড়ি মাতিয়ে রাখে। কাউকে ছেড়ে কথা কয় না। রামকান্তর আদিখ্যেতা তো ও-ই বেশী করে করছে। তুর্গা খোলা মনেই উত্তর করে, আচি দিদি, আহ। একা একা বালো লাগচিল না। ঘরে ষাইবার নৈচিলাম।

অভ্যর্থনা পেয়ে ক্ষ্যান্তও গদ্গদ হয়ে ওঠে, আর কচ্ ক্যান বইন। চরে এহন দিনে হুপইরে চলতে বয় (ভয় ) করে।

হ দিদি, যা কইচ, গাটে ( ঘাটে ) পথে বাইরইতেও বুক কাঁপে এহন।

কইলাম ত তরে চম্পর ওহানে একবার ন (চল ) তুই ত আমার কতা কানেই ছাচ্না। ই মৃল্ল্কে হার মত গুণী কেউ নাই। এই যে এই গাচের শিকর টুকুন পইড়া দিচে, ইয়ার জোরেই না রাইত বিরাইত চইলা খাই। নইলে কি আর রক্ষা আচিল! কবে না ঘাড় মটকাইত! চম্প কয়, বড় জক্বর একজন আচে ই চরে, বলতে বলতে লাল স্ক্তো দিয়ে বাঁধা বাঁ হাতের মাত্লিটা হুগাকে দেখায় ক্ষ্যাস্ত।

ক্ষ্যান্তর যুক্তিতে তুর্গা আগে কোনদিন সাড়া দিতে না পারলেও আজ আর কেন যেন প্রতিবাদ করতে পারে না।

ওকে নিরুত্তর দেখে ক্ষ্যান্ত পুনরায় আরম্ভ করে, তরা ত এতকাল করিম ক্ষরিরের লইয়াই নাচানাচি করলি, কিন্তু কি অইল এহন? হার ঘাড়ও ত মটকাইল। বলি, দেও দুখ্যির দিষ্টি, ও সব গান-বাজনায় কুলাইব না। বৈরাগী মোড়লও হার পাচায় পাচায় ধাইকাই মরল। একবার যদি চম্পরে দিয়া একটা কিরা করাইত তবে কি আর ই দশা অইত? কোতায় পলাইত কুমার বাহাতর আর কোতায় পলাইত নিতাই সা। কপাল—কপাল, সবই কপালে করায়, কথা শেষ করে ক্ষ্যান্ত নিজের কপালে করাঘাত করে।

তুর্গা এবার আর চুপ করে থাকতে পারে না। থোলাখুলিই উত্তর করে, হ দিদি, তোমার কতাই ঠিক। কপাল না অইলে কি আর পলান্ ব্যাপারীর মতন মাইন্যের ওরক্ম অয়! পাঁচ-পাঁচটা জোয়ান পোলা, একটাও চরে রইল না।

তবেই বোঝা, তামসাডা কি ! তরে কই বউ, এহনও সময় আচে, ম্যায়া জামাইয়ের মোদল যদি চাচ্ তয় চম্পর কাচে একবার ন। আনন্দর হালডাও ত দেথবার নৈচচ্, অপ্রক কল্লে কি আর অবৈদে কাম অইত না ! অর উপুরেও তেনার নজর পড়চে। মোদল চাচ্ ত·····

ক্ষ্যান্ত মুখের কথা শেষ করতে পারে না। ছুর্গা কথা কেড়ে নিয়ে সায় দেয়, হ দিদি, তাই যামু। এহন কবে যাইবা তাই কও।

আর দেরি কইরা কাম কি? সামনের অমাবস্থাতেই ন না? ঐ দিনেই চম্পর লগে তেনার মোকাবিলা অয়।

তবে তাই নও। কিন্তু আনন্দ জানবার পারলে ত যাইবার দিবার চাইব না। ও ওসব ভূত-পেতনী বিশ্বাস করে না।

অরে তর কইয়া কাম কি ? চম্প ত্পুর রাইতে পুজায় বছে। আমরা হ্ছার কিচুডা আগে বাইরম্।

অত রাইতে একা একা যামু!

একা যামু ক্যান! মোল্লার চরের জলধর মাজিও হার ম্যায়া বউ লইয়া যাইব। হারে কম্নে, আমাগ য্যান লইয়া যায়।

তয় ত (তা'হলে) কোন কতাই নাই। খালের মৃকে (মৃথে) নাও (নোকো)রাখলেই ইটুকুন পথ আমরা হাঁইটা ঘাইবার পারুম। আনন্দ ত বিচানায় পড়ে কি মরে।

তয় ত আর বাবনার ( ভাবনার ) কিচু নাই। এই কতাই রইল, আমি এহন উঠি। একা একা আর বাইরে থাকিচ।না। পাড়া ত ইয়ার মন্দেই নিজঝুম অইয়া পড়ল।

হেই কতাডাই আমারে কও। ঐ শতুরুরে লইয়াই অইচে আমার

জ্ঞালা। অর পরানে বয় (ভয়) তর বইলা কিচু নাই।—আনন্দর উদ্দেশ্তে বিরক্তি প্রকাশ করে তুর্গা।

ক্ষ্যাস্ত সাম্বনা দেয়, কি আর করবি, তেনার নজর পড়চে বইলাই অরে অমুন বাড়াবাড়িতে ধরচে। পূজা দিলেই মতিগতি বালো অইব। ওঠ এহন, আর বাইরে থাকিচ না, কথা শেষ করে উঠে দাঁড়ায় ক্ষ্যাস্ত।

হুর্গার গাটা সত্যি আজ কেমন যেন ছুমছুম করতে থাকে। চরে আছে অনেক দিন। কিন্তু এরকম ভয় ওর কোনদিন করেনি। ক্ষ্যাস্ত উঠোনের ওপর থাকতে থাকতেই ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়।

## 1 00 1

কার্তিক মাস। জলে টান ধরেছে। বাতাসে শেওলা পচা ছর্গন্ধ। ইাটা পথে থালের মুথে যেতে হলে কাদা জল ভেঙেই তা যেতে হবে। ক্ষ্যান্ত ছর্গা তাই যাবে। নির্দিষ্ট সময়ে ক্ষ্যান্ত থড়ের গাদার পেছনে এসে অপেক্ষা করবে। আনন্দ ঘুমিয়ে পড়লে চুপি চুপি উঠে যাবে ছর্গা। তারপর ছ্'জনে মিলে একসঙ্গে যাবে থালের মুণে। সেখান থেকে চম্পর ওথানে। সমস্ত ব্যবস্থাই পাকাপাকি আছে।

সারাদিন উপোস দিয়ে আছে হুর্গা! এতে ওর কোন ক্লাস্তি নেই। একদিন কেন, সংসারের আপদ তাড়াতে যদি আমরণও ওকে উপোস দিতে হয় তাহলেও ও তা নিয়ে ভাববে না। ওর ভাবনা শুধু, ময়না নিশির কল্যাণ হবে কিনা— আনন্দর জর ছাড়বে কিনা। চম্পর দয়ায় পোড়া সংসারের শ্রী ফিরে আসবে কিনা…

অধিকাংশ দিনই আনন্দ সন্ধ্যা রাত্রে থেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে! জ্বর গায়ে কোথাও বেরোয় না। কিন্তু যেদিন জ্বর না আসে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে মাছ্ ধরতে আর নয়তো তাস-পাশার আড্ডা দিতে যাবেই। একবার বেরুলে, ফিরবে আবার সেই ছপুর রাত্রে। ছুর্গা এ নিয়ে অনেক বকেঝকে দেখেছে, কিন্তু ফল কিছু হয় নি। দিন দিন কেমন যেন বেয়াড়া হয়ে উঠছে আনন্দ। তাছাড়া পুরুষ মায়ৄয়, দিনরাত ঘরেই বা আবদ্ধ থাকে কি করে! ইদানীং অনেকটা ঢিলই দিয়েছে ছুর্গা। কিন্তু আজকের ভাবনা যে বড় ভাবনা। আজ আনন্দ ঘরে না গেলে ও বেরুবে কেমন করে? যাক, ভগবান ওর মুখ রেখেছেন। আনন্দ খেয়ে-দেয়ে অয়্তদিন অপেক্ষা একট্ সকাল সকালই ঘরে

গিয়েছে আজ। হয়তো ঘূমিয়েই পড়েছে অসাড়ে। তুর্গা অন্তরে বল পায়। লক্ষণ তো সব দিক দিয়ে শুভই মনে হচ্ছে। এখন জানেন মা কালী।

রাত আহুমানিক এগারোটা। গগন জুড়ে বিষাদ-ঘন অমাবস্থার গাঢ় অন্ধকার। চর নিস্তব্ধ। হিমেল হাওয়া দিছে। কোন জন-মানুষের সাড়া শব্দ নেই। ব্যাঙ্ড-পোকা-মাকড়ের একটানা কলকঠে প্রহরে প্রহরে ভয়াল হয়ে উঠছে অমাবস্থার রজনী। তুর্গা অন্ধকার ঘরে একা জেগে বসে আছে। সারাদিন এলোমেলো ভাবনার মধ্যে কেটেছে। সভ্যিই কি চম্পর ঝাড়ফুঁকে সমস্ত বিপদ কাটবে? ভাগ্যের লিখন মামুষ খণ্ডাবে কি দিয়ে? বিধাতা তো জন্মের সঙ্গে কপালে ভাগ্যফল লিখে দেন। জীবনব্যাপী মামুষ তো সেই পাশার ছকেই ঘোরে। তবে?…না না না, আর সংশয়্ম নয়। ক্ষ্যাস্ত বলেছে, চম্পর দয়ায় অনেকে অনেক কল পেয়েছে। ভাগ্যই ওকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাছে সেখানে। আর ভাবনার কিছু নেই। চম্পর কাছেই মাবে ও। দশজনের যদি শাস্তি হয়ে থাকে তবে ওর-ও হবে। কিন্তু ক্ষ্যান্ত এখনো আসছে না কেন? রাত ভো গভীরই হলো। এই বেলা বেরিয়ে পড়লে নিশ্চিস্তে কেরা যেতো। আনন্দর ঘুম ভাঙবে আর সেই ভোর রাত্রে। ভাবনায় ভাবনায় অস্তি বোধ করে তুর্গা।

ক্ষ্যাস্ত নিদিষ্ট সময়েই খড়ের গাদার পাশে এসে হাজির হয়েছে। অনেকক্ষণ অপেকাও করেছে। কিন্ত হুর্গার কোন সাড়া শব্দ পায় নি। আন্তে আন্তে পা টিপে টিপে তাই পূব দিকের জানালায় এসে দাঁড়ায়। চাপা গলায় ডাকে, বউ, ওঠ, সময় অইচে। অ-বউ…

হঠাৎ জানালায় শব্দ হতে বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে তুর্গার। সহসা চোথ মেলে তাকাতে পারে না।

ক্ষ্যান্ত পুনরায় তাড়া দেয়, কইল, উইঠা আয়! নাও যে অনেকক্ষণ ধইরা ভিড়া রইচে।

এবার আর তুর্গার কোনরকম সংশয় থাকে না। চোথ মেলে তাকিয়ে ফিস্ফিস করে বাধা দেয়, চুপ, আন্তে কতা কও, আনন্দ জাইগা যাইব!

আইচ্ছা, তুই তড়াতড়ি আয়। আর দেরি করিচ না।

তুর্গা প্রস্তুত হয়েই ছিল। বরে তালাচাবি দিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ে। আনন্দ এতক্ষৰ সভ্যি সভ্যি ঘুমিয়েই ছিল, কিন্তু খানিক আগে জেগেছে। বড় অস্বস্তি বোধ করছে। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়তে শুরু হয়েছে। গায়ে মাথায় অসম্ভব জ্বালা। কিছুতেই বিচানায় থাকা যাচ্ছে ন।। গা থেকে কাঁথা क्षम क्लि मिरा छेर्छ शिरा जानामाय माँजाय। हिराम शंक्राय तम नारंग। বেশ স্বস্থই বোধ করছে এখন ও। কিন্তু ত্'চোখে বিলুমাত্র ঘুম নেই। পর পর তিন ছিলুম তামাক টেনে চুপচাপ খানিক বিছানায় পড়ে থাকে। কিন্তু না, ঘুম আর আসছেই না। বায়ু চড়ে গিয়েছে। গরমই বোধ হয়। উঠে গিয়ে আবার জানালায় দাঁড়ায়। ওকি, ঘরে তালা-চাবি দিয়ে এত রাজে দিদি যাচ্ছে কোথায়! হাঁ৷ হাা, দিদিই তো! তবে না একা একা বাড়ির ভেতরে থাকতেও রাত্রে ওর ভয় করে। সার এখন ? এখন যে দিব্যি একা একা বাড়ির বার হয়ে চলেছেন! তবে কি…না না, একি ভাবছি আমি! দিদিকে অবিশ্বাস! জীবনে যাকে এতটুকু নিষ্ঠা হারাতে দেখিনি তার সম্বন্ধে পাপ চিন্তা করছি! ওকি, সঙ্গে ওটা আবার কে জুটল। ক্ষেন্তি ছিনালটা না! হাঁ। হাঁ।, ও তো ক্ষেন্তিই। ঐ তো সেই বাঁকা বাঁকা করে পা ফেলে চলেছে। তবে কি দিদি পাঁকেই ডুবছে! ... আনন্দ আর স্থির থাকতে পারে না। মাথার রক্ত ঝংকার দিয়ে ওঠে। চুপি চুপি নিজেও খিল খুলে বেরিয়ে পড়ে। বিপদের সঙ্গী লাঠিগাছা হাতে নিতে ভুল করে না। ভাবে, দিদি যদি সত্যি সত্যি পাপের পথেই পা বাড়িয়ে থাকে, তাহলে সকলের আগে ওর মাথাটাই চৌচির করে দেবে। বংশের কলঙ্ককে আর জীবিত রাখবে না। দূরত্ব বজায় রেখে পেছু পেছুই চলতে থাকে আনন্দ।

এক হাঁটু কাদা জল ভেঙে প্রায় থালের মুখে এসে পড়ে হুর্গা ক্ষ্যান্ত। বাক ঘুরেই নোকোয় গিয়ে উঠবে। না, ভাগ্য আজ সবদিক দিয়েই স্থপ্রসন্ধ। এভটা পথ এল কোন চেনাশুনো লোকের মুখোমুখি হতে হয়নি। মা হয়তো সভি্য আজ মুখ ভুলে চাইছেন। এখন ভালয় ভালয় পূজো দিয়ে কিরতে পারলেই নিশ্চিস্ত। তর্গা বুকের বল নিয়েই পায়ের পর পা ফেলে এগুতে থাকে। ক্ষ্যান্তও এগোয়। ভবে পাশাপাশি নয়—পেছু পেছু। বুড়ো মান্থ্য হয়তো ভাল রাখতে পারছে না। তর্গার মনে কোন সংশয় নেই। আর কভটুকুই বা পথ। ঐ ভো নোকোর মান্তল দেখা যাছে। যাক, সব ব্যবস্থাই ভাহলে করে রেখেছে ক্ষ্যান্তদি। পড়শীর ওপর সভ্যি সভি্য ভাহলে দরদ আছে বেচারার। তর্বর করে খালের মুখে এসে বাঁক ঘোরে হুর্গা। কিন্তু একি! ঘাসী নোকো কোথায়! এযে দেখছি গ্রীনবোট। ভবে কি সবই বিজ্ঞাতি! ছিনালটা গেলো কোথায়? ত্যেপছন কিরে চাইভেই শিউরে ওঠে

হুর্গা। ওকি, কাদের সঙ্গে কথা বলছে ও! ওরা তো সকলেই পুরুষ মান্থা। হাতে লাঠি, বল্লম, গাঁটো-গোঁটা চেহারা! কুমার বাহাছরেরই চাঁই হবে… সারাদিন উপোস গিয়েছে, মাথা ঘুরে পড়ে যেতে চায় হুর্গা। মান্থ্য এমনও হতে পারে! ঠাকুর দেবতার নামেও বজ্জাতি!…নিশ্চিত বিপদ বুঝে হুর্বল শরীরেও প্রাণপণে ছুটতে যায়। ভরসা, কোনরকমে যদি চরার খাদে পড়ে চেঁচাতে পারে। চরের মান্থ্য যদি জড় হয়ে রক্ষা করে।…ক্রুতই ছুটতে যায় হুর্গা। কিন্তু বেশী দ্র এগুতে পারে না। পেছনের খাদে জনকয়েক হুবৃত্ত লুকিয়েছিল, তেড়ে এসে হু'দিক থেকে হু'জন হাত চেশ্বের। আ-ন-আনন্দ—শুধু একবারটি চেঁচাবার অবকাশ পায় ও। হুর্ত্তরা জোর করে মুথে কাপড় গুঁজে দেয়। আগত্যা শুধু হাত-পা হোঁড়াছুঁ ড়িই সার হয়।…

আনন্দ দূরে ছিল, চীৎকার শুনে লাফাতে লাফাতে এসে হুন্ধার ছাড়ে। ক্যান্ত বেগতিক দেখে পালাতেই যাচ্ছিল, কিন্তু পারে না। আনন্দর শক্ত হাতের লাঠি সর্বপ্রথম ওর মাথার ওপরেই পড়ে। ফাঁপা পেঁপের ডালের মতো এক লহমায় মাটিতে হুমড়ি থেয়ে পড়ে ক্যান্ত। মাথা ফেটে চৌচির। ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরছে। বাকশক্তি রহিত। কাটা পাঠার মতো শুধুই দাপাতে থাকে। ক্যান্তকে ছেড়ে দিতীয় লাঠি উচিয়ে ধরে আনন্দ আর একজন তুর্ত্তকে লক্ষ্য করে। কিন্তু নিক্ষল চেষ্টা। তীরবেগে একটা বল্লম এসে ওর তলপেট তেদ করে। একবারে এপিঠ ওপিঠ। অহ্য কেউ হলে হয়তো এতেই কাব্ হয়ে পড়তো, কিন্তু আনন্দ দমে না। ওর আপন দিদির ইচ্ছেৎ নষ্ট করছে শয়তানরা। জীবিত থাকতে কথনো ও এ অপমান সহু করবে না। বাঁ-হাত দিয়ে তল পেট চেপে ধরে ডান হাতে আবার লাঠি চালাতে উহ্যত হয়। আর্তম্বরে চেঁচাতে থাকে, বয় নাই দিদি, বয় নাই, আমি আইলাম, বয় নাই…

নিম্ফল চেষ্টা, আবার আর একটা বল্লম এসে পাঁজরা ভেদ করে আনন্দর। চরফুটনগরের সেরা লাঠিয়াল লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। কাতরাতে কাতরাতে কিছুক্ষণের মধ্যেই শেষ। তুর্গা পেছন ফিরে দেখবারও স্থযোগ পায় না।

কালরাত্রির শেষ প্রহর। তুর্গা ছাড়া পেয়েছে। দেহ ওর ক্ষতবিক্ষত। দেবার্চনার পুলো কুকুরে মৃথ দিয়েছে। এ পুসা দিয়ে আর দেব-পূজো হবে না। সারা গা ঘিন ঘিন করতে থাকে। শয়তানগুলো যদি গলা টিপে মেরেও ক্ষেলতো ওকে। আরো কি চায় ওরা?…গ্রীনবোট থেকে কথন যে নেমে

এসেছে জানতেও পারেনি। জ্ঞান ফিরলে দেখে, বংশীর চরে একা পড়ে আছে। চারাদকে থাঁ থা করছে অমাবস্থাব ভয়াবহ অন্ধকার। তামিপ্রারাক্ষ্পী যেন গিলে থেতে আসছে ওকে। বেশ তাই থাক। বেঁচে থেকে আর লাভ কি? দেহ ওর অপবিত্র হয়ে গেছে। আর কারো কাছে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। ময়না নিশির কাছে তো নয়ই। একমাত্র মৃত্যুই ওকে শান্তি দিতে পারে। কিন্তু কেমন করে পাবে ও যে শান্তির কোল? ভলতে টলতে খালের মুথে এসে দাঁড়ায় হুর্গা। ওকি, মাঝা গাঙে ও বিশ্বাস-বউ না! হাঁ। হাঁ।, ও তো বিশ্বাস বউই। দাঁড়াও—দাঁড়াও বিশ্বাস-বউ, থেয়ো না তুমি, আমি আসছি। লোকে তোমাকে কলন্ধিনী বলে বলুক, আমি জানি, কেন তুমি ডুব দিয়েছিলে। তুমি দাঁড়াও—দাঁড়াও ভলতে সহসা পথ খুঁজে পায় হুর্গা। থালের মুথে দিন হুই আগে নন্দ মণ্ডলকে পোড়ানো হয়েছে। নন্দর শিয়রের মাটির কলসীটা আছে। অথণ্ড আছে। হুর্গা ছুটে গিয়ে কলসীটা হাতে নেয়। জল ফেলে দিয়ে নিজের আঁচল ছিঁড়ে গলার সঙ্গে শক্ত করে বাঁধে। তারপর ধীরে বীরে গিয়ে নামে থালের মাঝে। বিশ্বাস-বউ ওকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে।

## 11 98 11

চরফুটনগর দিন দিন শাশান হয়ে উঠছে। একদিন চরের সমৃদ্ধি দেখে দূর দূরাস্ত থেকে মাহুম ছুটে এসেছিল চরে ঘর বাঁগতে। আজ আবার ভয়ে আনেকেই পালাতে শুল্ক করেছে। মানইজ্জৎ রেথে চরে বাস করা এখন আর সম্ভবপর নয়। মোড়লরা একে একে সকলেই তলিয়ে গেলো। এবার চুনোপুটিদের পালা। চরের অধিকাংশ ঘর-বাড়ি জমি-জায়গাই রমেক্রনারায়ণ আর নিতাইয়ের দল কেড়ে নিয়েছে। মধুর ভিটে মাটিতে ঘুঘু চরছে। ধনেপ্রাণে মারলে শয়তানরা। এখন আবার নতুন বিলি ব্যবস্থার তোড়জোড় চলেছে। ভিন গাঁয়ের লোকই আনাগোনা করছে এখন। চরের মাহুষ ভয়ে ভাবনায় শুকিয়ে কাঠ। অশ্বিনী নিশি কোনরকমে নতুন ভিটিটুকু আগলে আছে। চাষ আবাদ নেই, করবে কি ? খাবে, পরবেই বা কি ? দিনের পর দিন চলে যাছেছ। কিছে কোন কিছুতেই আর থৈ পাওয়া যায় না। নিশি তো ঠায় বসে আছে। পেটে ভাতে সামান্য একটা রাখালের কাজও জুটছে না চরে। আর রাখবেই বা কে ? সকলের অবস্থাই তো সমান। হালে কেউ পানি পাছেছ না। অশ্বিনী গঞ্জের

মহাজন হরিনাথ সাহার ইটের ভাঁটায় কাজ নিয়েছে। সকাল-সন্ধ্যা হাড়ভাঙা খাটুনীর বিনিময়ে দৈনিক আট আনা মজুরী। নিশিও চেষ্টা করেছিল। কিছ হরিনাথ রাজী হয়নি। এত কম বয়সী ছোকরা খাটতে পারবে না।

মাত্র আট আনা পয়সা রোজগার। এ দিয়ে আর ছ'টা প্রাণীর পেট চলে কি করে ? দৈনিক তিন চার সের চাল কিনতেই তো চার পাঁচ আনা ফুরিয়ে যায় ! নিজেদের জন্ম কোনরকমে হৃটি চাল ফুটিয়ে নিলেও কচি বাচ্চা হুটোর জন্মে ছিটে কোঁটা হুধ না হলে নয়। একটা চুধেল গৰুও যদি এ সময়ে সংসারে থাকতো। **দিতীয় ছেলে হবার**?পর পার্বতীর স্বাস্থ্যও ভেঙে পড়েছে। ···চিস্তায় চিস্তায় ত্ব'চোখে সর্ষে ফুল দেখে অখিনী। একবার ভাবে, সব বেচে দিয়ে অন্ত কোথাও চলে যায়। এখানে এখন মামুষকে মুখ দেখাতেও লজ্জা করে। আবার ভাবে, ষাবেই বা কোথায় ? পয়সা ছাড়া ত্রনিয়ায় কোথাও গাঁই নেই। তাছাড়া, মা বাবার শ্বৃতি বিজড়িত এই চর। এখনও খালটা বাবার শ্বৃতি বহন করছে। অন্তপর যে পালায় পালাক, বৈরাগী আর ফকির বংশের কেউ এ চর ছেড়ে যেতে পারে না। পারা উচিত নয়। যাদের উত্তর পুরুষ থালি হাতে সংগ্রাম করে চর গড়ে তুলেছে, তাদের বংশধররা ভয় পেয়ে চর ছেড়ে যাবে ! লোকে তা হলে ভাববে কি ? গায়ে মুখে থুথু দেবে না ! বাবা ছিলেন একা। তবু তো আমার পেছনে নিশি রয়েছে। তবে কেন পালাবো। কেন শয়তানদের ভয় করবো ?…উত্তেজনায় অধীর হয়ে ওঠে অশ্বিনী। পিতৃ-তর্পণ এখনো বাকী। রামকান্ত হয়তো ভয় পেয়েই চর আর গঞ্জ হেড়ে পালিয়েছে। শেষ পর্যন্ত রমেন্দ্র-নারায়ণের ওপরও বিশ্বাস রাখতে পারেনি লম্পট। কোথায় গিয়েছে ঠিক ঠিকানা নেই। কিন্তু রমেক্রনারায়ণ? সে শয়তান তো বহাল তবিয়তেই চর আর কাছারি করছে। চরের বউ-ঝিরা হয়েছে এখন ওর লালসার টোপ। একবার যদি গুছিয়ে উঠতে পারি—নিশিটা যদি একটু কাজেকর্মে লাগতে পারে তাহলে একবার দেখে নেবে। কত বড় বীর শয়তান। ...অনাহার অনিদ্রায়ও অশ্বিনীর বুকের রক্ত টগবগিয়ে ওঠে। ইদানীং প্রায় প্রতিরাত্তেই বাবাকে স্বপ্ন দেখছে। চরের জন্ম দিনরাত ভাবছে মোড়ল, স্বর্গে গিয়েও শাস্তি পাচ্ছে না। ना ना, চর ছেড়ে কোথাও যাবে না ওরা। না—না—না।

অখিনী দীমুর মতোই সংগ্রামী হয়ে উঠেছে। যা পাচ্ছে, দাঁতে দাঁত চেপে তা দিয়েই কোনরকমে কাটিয়ে দিচ্ছে। ধার দেনার ধারে কাছেও আর যাচ্ছে না। অবশ্র বেশী কিছু পাবার মতো ভরসাও নেই। স্থদখোররা ওর মুখের দিকে চেয়ে একটা কানাকড়িও হাতছাড়া করবে না। সম্বল তো শুধু মাত্র ভিটেটুকু। এর বিনিময়ে কতই বা আর পাবে? না না, ও পাপ চিস্তা মনের কোণে ঠাই দেবে না ও। হাজার গুণ থাকা সত্ত্বেও বাবা একমাত্র এই ভুল করেই নিজের পায়ে নিজে কুডুল মেরেছেন। রাতারাতি বড় লোক হয়ে কাজ নেই ওর। মুন ভাত যা জোটে তাই খাবে! না জোটে না খেয়ে মরবে, তবু মার ম্বদখোরের দোর গোড়ায় যাবে না।…

এতদিন যাহোক করে চলেছিল কিন্তু কাল হলো রোগ বালাই। পার্বতী স্থতিকায় কাবু হয়ে পড়েছে। নগদ পয়সা ভিন্ন ভোলা কবরেজের ধারে কাছেও ষাবার উপায় নেই। মাস্থানেক হলো ভাটার কাজও বন্ধ হয়ে আছে। জল কাদা না শুকোলে নতুন ইট আর পোড়াবে না হরিনাথ। হাতে একটা পয়সা পর্যন্ত নেই। অশ্বিনী বোধ হয় পাগল হয়ে যাবে। সারা রাত ত্র'চোথের পাতা এক করতে পারে না। ভোরে উঠে কাউকে কিছু না বলে গঞ্জের রসিক ঘোষের কাছে গিয়েই হাজির হয়। বড় ভয় ছিল প্রাণে, কে জানে, সময় বুঝে রসিকও বেঁকে বসবে কিনা? কিন্তু না, বেশী গরজ না দেখালেও একরকম বিনা তোষামোদেই র্নাসক রাজী হয়ে যায়। লোক ইদানীং আর কর্জ করতে আসছে না। স্থদের হারটা তাই একটু কম। টাকা প্রতি মাসিক মাত্র এক আনা। তঃথের মধ্যেও অধিনী মনে মনে কিছুটা সাম্বনাই পায়। কোনরকম জামিনদার কিংবা বাড়ি ঘর দোর রেহানের কথাও মুখে আনে না রসিক। শুধুমাত্র তমস্থক কাগজে সই করিয়ে নিয়েই নগদ পচিশটে টাকা দিয়ে দেয়। টাকা হাতে নিয়ে সকাল সকালই বাড়ি ফিরে আসে অশ্বিনী। নিশিকে বলা তো দূরের কথা— পার্বতীকে পর্যন্ত কোন কিছু বলে না। থাক না থাক ঋণকে ওরা সকলেই বড় ভয় করে। অশ্বিনীর নিজেরও বুকের ভেতর কাঁপতে থাকে। কিন্তু উপায় কি ?…

অত্যন্ত হিসেব করেই টাকা থরচ করে অশ্বিনী। যেটুকু না হলে নয় কেবলমাত্র সেটুকুই কেনা-কাটা করে। কিন্তু তাতেই বা পার-কুল কোথায়? মোটে তো পঁচিশটে টাকা। ওধুয পথ্যে ক'দিনেই ফতুর হয় যায়। ভাটার কাজ কবে শুরু হবে তারও কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। তাছাড়া সামান্ত ঐ আয়ে থাবে পরবে, না ঋণ শোধ করবে?…কোন দিকেই পথ নেই। এক হতে পারে যদি মামার কথায় রাজী হয়। নিশিকে অনেক দিন থেকেই তার

কাছে পাঠিয়ে দেবার জন্ম তাগিদ দিছে হরিহর মামা। সোনাকান্দা চরের সেও ছিল একদিন শক্তিশালী লাঠিয়াল। আনন্দর চেয়ে নাম-ডাক কম ছিল না। চাধ-আবাদও ছিল কিছু। কিন্তু কি হলো? অর্থেক গিললো রাক্ষুসী পদ্মা বাকী অর্থেক স্থাপ্রেররা। তারপরের দিন কতক তো উপ্পর্বৃত্তি ছাড়া আর কিছুই জোটেনি। আজো সে কথা মনে পড়লে গা ঘিন ঘিন করে হরিহরের। হারু চৌধুরীর বেটা চন্দ্র চৌধুরী কাজে নিয়েছিল ওকে। আপ খোরাকী ত্রিশ টাকা মাইনেতে সর্দারীর কাজ। দিনকতক যেতে না যেতেই বেটা বল্পে কিরোজ রাত্রে একজন করে পরের ঝি-বউ ধরে এনে দিতে হবে ওকে! শালায় বলে প্রজাপালক—জমিদার! লাখি মারো শালার মুখে! সর্দারী করি বলে কিরে সামান্ত ক'টা টাকার জন্ত ইহকাল পরকাল খোয়াবো! পরস্থী মায়ের জাত নয়রে শালা? মরবি শালা চৌত্রিশ কোটি নরকে পচে---রাগের মাথায় ঝা করে একদিন কাজে ইস্তৃফা দিয়ে বসে হরিহর। খাবে কি, পারবে কি কিছুই ভাবে না। দিন গেলে অন্ততঃ পাঁচ সের চাল চাই সংসারে। কম করেও সব মিলিয়ে দশ বারো গণ্ডা পয়সার দরকার। হরিহর ফ্যাসাদেই পড়ে।

না ভেবে-চিস্তে চাকরি ছেড়ে দিয়েছিল হরিহর—না ভেবে-চিস্তেই আবার চাকরি পায়। সেন বাড়ির বড়বাবু রাথাল সেন ফি বছর পুজায় বাড়ি আসেন। সারা বছর একরকম বন্ধই থাকে সেন বাড়ি। একমাত্র পূজার সময়েই যা সরগরম হয়ে ওঠে। মস্ত বড় পরিবার। ভাইদের মধ্যে অনেকেই বড় বড় সরকারী চাকরে। জজ, ব্যারিষ্টার, ডাক্তারও কেউ কেউ। তবে সকলের চেয়ে রাথাল সেনের অবস্থাই ভাল। কোন চাকরি করে না রাথাল। গোটা ছই কোলিয়ারী আর চা-বাগানের মালিক। মস্ত বড় আপিস কোলকাতায়। গ্রামের অনেকেই তার আপিসে কাজ করে। খুব নাম-ডাক। কি বছর এই একটি মাত্র উপলক্ষেই সেন বাড়ির সকলের সঙ্গে সকলের দেখা সাক্ষাৎ হয়। যে যেথানেই থাক, পূজোর সময় সকলেই বাড়ি আসবে। খুব ঘটা করে পূজো হয়, নিজেদের পরিবারের মধ্যে থিয়েটার গান বাজনা চলে।

গ্রামে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হরিহরের কথা কানে যায় রাথালের। শুনে বড় কষ্ট পায় অস্তরে। জোয়ান মান্ত্র—আপদে বিপদে গ্রামের রক্ষক—হটি ভাত পাচ্ছে না! পরদিন সকালেই হরিহরকে ডেকে পাঠাবে ভাবে, কিন্তু তার আর দরকার হয় না। হরিহের রাত্রেই ছুটে আসে বড়বাবুর চরণধূলি নিতে। এসেই আটকে পড়ে। পূজোর খাটাখাটুনী দেখাশুনো সবই ওকে করতে হবে।…

প্জো মিটে যায় কিন্তু হরিহর আজো ছাড়া পায়নি। কোলকাতার সদর আপিসের পারোয়ান সে। মাস মাইনে যাট টাকা। বিনা ভাড়ায় থাকারও স্বন্দোবস্ত আছে। ইচ্ছে করলে স্ত্রীপুত্র নিয়েও থাকতে পারে। কিন্তু হরিহর তা থাকে না। একাই থাকে।, ইচ্ছে হলে তিন চার বছর পর স্ত্রী সারদা এক-আধ মাসের জন্ম বেড়িয়ে যায়। জীবনযুদ্ধে ধুঁকছিল হরিহর আবার প্রাণপ্রাচুধ ফিরে পায়।

হরিহরের আপন মায়ের পেটের বোন কুস্থম। সোভাগ্য নিয়েই বৈরাগী বাড়ির বউ হয়ে সংসারে ঢুকেছিল। কিন্তু বরাত মন্দ তাই কপালে বেশীদিন स्थ महेला ना। या दाक, এकिक मिरा जागावजीहे वनरा हरव कूस्मरक। বেশীদিন আর বৈধব্য ভোগ করলে না। কিন্তু পেটের হুটোর আজ একি হাল! করে-কম্মে চুটি ভাতও যে আজু খেতে পাচ্ছে না! নিশি, অশ্বিনীর কথা জানতে পেরে মনে বড় দাগা পায় হরিহর। বড় ভাগ্নে অধিনীকে অনেকদিন থেকেই তাড়া দিচ্ছে নিশিকে তার কাছে পাঠিয়ে দিতে। কিন্তু অধিনী মামার কথায় এতদিন কোন গা করেনি। ঐ তো একরত্তি নিশা, কখনো বাড়ির বাইরে যায়নি, ওকি কখনো একা একা বিদেশ বিভূঁইয়ে থাকতে পারবে ? এতদিন তো নেহাত-ই ছেলে ছোকরা ছিল, দৌড়ঝাপ করেই কেটেছে। এই তো সবে মাত্র বয়সে পা দিয়েছে। মনের স্থথে ঘর-সংসার করবার কথা। তা যদি এই বয়সেই বিদেশ বিভূঁইয়ে থাকতে হয় তাহলে আর মুখ পাবে কবে? লোকেই বা বলবে কি? মা-বাবা নেই, ছোট ভাইটাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে বৈরাগীর বড় বেটা! না না, যা জোটে তাই থাবে, তবু ওকে বিদেশে পাঠানো চলবে না। মনের পোডানীতে ও তো মরবেই ময়নাও প্রাণে বাঁচবে না। কাজ নেই ওসব ঝামেলায় গিয়ে, অশ্বিনী সাত-পাঁচ ভেবে এ যাবৎ উড়িয়ে দিয়েই এসেছে মামার প্রস্তাব। কিন্তু আজ? আজ তো আর শুধু ভাবরাজ্যে বিরাজ করলে চলছে না! কর্জের টাকা একটি একটি করে সবই উজাড় হয়ে গেলো। ভাটার কাজ কবে চালু হবে তারও কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। এখানে থাকলে যে উপোস দিয়েই মরবে ও! বিদেশে গিয়ে তবু যদি প্রাণে বাঁচতে পারে। ময়নাকে নিয়ে গিয়ে যদি একটু স্থপের মুখ দেখতে পারে…মনের সঙ্গে অনেক টানা-পোড়েনের পর মামাকে চিঠি দিতেই মনস্থির করে অশ্বিনী।

শীতের সকাল। দাওয়ার ওপর বসে রোদে পিঠ দিয়ে হুঁকো টানছিল অখিনী। নিশিও পাশে বসেই রোদ পোয়াচ্ছে। রহসা নাম ধরে ডাকতে ভাকতে এসে অধিনীর হাতে একটা চিঠি দিয়ে যায়' ভাকপিয়ন। সপ্তাহে মাত্র ছিদিন ভাক বিলি হয় চরে। নয়তো আরো দিন ছই আগেই চিঠিখানা পেতো অধিনী। আমুসঙ্গিক সব ব্যবস্থা পাকাপাকি করে হরিহরই উত্তর দিয়েছে। তার আপিসেই বেয়ারার কাজ করবে নিশি। মাস মাইনে ত্রিশ টাকা। বিনা খরচায় থাকার জায়গাও পাবে। থেতে পরতে আর ক'টাকা লাগবে, বড় জার আট-দশ টাকা। নিঃসন্দেহে প্রতি মাসে বিশ বাইশ টাকা বাড়ি পাঠাতে পারবে। থেতিয়ে থিতিয়ে চিঠিখানা পড়ে অধিনী ভাবতে পারে না, হাসবে কি কাদবে। পরের গোলামী করতে যাবে নিশা! তাও আবার বিদেশ বিভ্ইয়ে! বড় ভাই হয়ে একটা ছোট ভাই আর তার একরত্তি একটা বউকে হ'দিনও বিসমে থাওয়াতে পারলো না ও। বেশ স্বাভাবিকভাবে বসেই হুঁকো টানছিল অধিনী, সহসা হ'চোথ ছলছলিয়ে ওঠে। বুকের ভেতরে বসে কে যেন পাথর ভাঙতে থাকে। । ।

দাদার ভাবান্তর নিশিও লক্ষ্য করে। উতলা হয়েই শুধোয়, কার চিঠি আইল দাদা? মামায় দিচে না?

অধিনী মুথে কোন জবাব দিতে পারে না। ঘাড় নেড়ে শুধু সম্মতি জানায়।

নিশি হাত বাড়িয়ে চিঠিখানা টেনে নিতে নিতে পুনয়ায় জিজ্ঞেদ করে, কি লেকচে হায় ?

অখিনী এবারও কোন জবাব দিতে পারে না। চিঠিখানা নিশির হাতে দিয়ে হুঁকোটা মার্টিতে নামিয়ে রাখে।

চিঠি পড়তে পড়তে নিশির বুকের ভিতরটা ছাঁাৎ করে ওঠে। তবে কি সত্যি সত্যিই ওকে বিদেশে যেতে হবে! মইনী বাঁচবে কি করে তাহলে! • • হাসি মুখ এক নিমেষে ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে।

অশ্বিনী আর সহু করতে পারে না। তাড়াতাড়ি উঠে পালাতে যায়।

নিশি পরমূহর্তেই নিজকে সামলে নেয়। ক'দিন ধরে ও দেখে আসছে, দাদা বারমুখো হতে পারছে না। রসিক না করলেও গঞ্জের দোকানীরা তাগাদায় পর তাগাদা শুরু করেছে। হয়তো সামান্তই পাবে ওরা কিন্তু ঐ সামান্তই বা আসবে কোখেকে? রুজি-রোজগার যে কিছুই নেই। যত ছেলেমান্থ্যই হোক—এটুকু বুঝে ওঠবার বয়স এখন ওর হয়েছে। অশ্বিনী উঠে দাঁড়াতেই নিশি গন্তীরভাবে বলে, আমি কাইলই কলকান্তায় যামু দাদা।

পালাতে গিয়েও পালাতে পারে না অধিনী। শাস্তভাবেই উত্তর দেয়, কাইল যাবি কি রে! দিন খ্যান ছাহন লাগব না?

দিন খ্যানের আবার কি আচে, জাহাজ ত গঞ্জের থনে রোজই ছাড়ে। আমি কাইলই যামু।

অত উতালা অইচ না। আমি ত গঞ্জেই যাইবার নৈচি, একবার যামুনে কুঞ্জ গণকের কাচে। নতুন কামে যাবি, দিন খ্যান না দেখলে অয়!

ভবে আইজই যাইয়, মামায় ত লেকচে দেরি করন ধাইব না। ছাবে (শেষে) না আবার কাম খান চইলা যায়।

যাইব না রে যাইব না। তুই এহন থা গা, আমি আইজই যামুনে কুঞ্জর কাচে, ধরা গলায় জবাব দিতে দিতে অখিনী বেরিয়ে যায়। নিশি পাথরের মতোই চুপচাপ বদে থাকে।

#### 11 90 11

# "মঙ্গলের উষা বুধে পা মথা ইচ্ছা তথা যা।"

খনার বচনকেই সার করে কুঞ্জ গণক। কেন না, খুঁটিয়ে দিন দেখতে গেলে আট দশ দিনের আগে কোন ভাল দিন নেই। কিন্তু আতো দেরি সইবে না অখিনীর। একে মামার তাড়া রয়েছে দ্বিতীয়তঃ ভাল দঙ্গী না পেলে কার সঙ্গে পাঠাবে নিশিকে। একা একা ও কোলকাতা যেতে পারবে না। আসছে ব্ধবারেই গঞ্জের পচ্ পোদ্ধার মাল গস্ত করতে কোলকাতা যাচ্ছে। এই সবচেয়ে ভাল সঙ্গী। সবদিক ভেবে-চিন্তে ব্ধবার ভোরেই যাত্রার দিন ধার্য হয়।

নিশি ওকে ছেড়ে কোলকাতা যাচ্ছে শুনে ময়না আর ময়নার মধ্যে নেই।
তিন দিন ভাল করে থায়নি, ঘুমোয়নি। রাত্রে ভাল করে কথা পর্যস্ত বলেনি
নিশির সঙ্গে। বলে কি এরা! ছুটো ভাতের জন্ম মানুষ বিদেশ বিভূইয়ে
যাবে! সেখানে যদি কোন অস্ত্র্থ-বিস্তুক করে! কে দেথবে তথন!…

এ ক'দিন দম ধরেই ছিল ময়না। আষাঢ়ের মেঘের মতো থমথম করছিল কচি মুখখানা। প্রকাশ্যে তো দ্রের কথা নিভ্ত ঘরেও কান্নাকাটি করেনি। নিশি কিছু বলতে গেলে মুখ ঝামটা দিয়ে দ্রে সরে গিয়েছে। অভিমানে ফুলে উঠেছে পাপড়ি পাপড়ি ঠোঁট ছটি। কিন্তু মঙ্গলবার রাত্রে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে

অবিশ্রান্ত ধারায় জল করতে থাকে ময়নার ত্'চোখ দিয়ে। সারা রাতই প্রায় ফোঁপাতে থাকে। নিশির নিজের বৃক্থানাও বেদনায় টনটন করে ওঠে। সাল্বনা দেবার মতো কোন ভাষা খুঁজে পায় না। ওরই কি ভাল লাগছে বিদেশে যেতে ? বলতে গেলে তো এ নির্বাসনই। মেঘদূতের যক্ষের মতোই গোটা বছর বিরহ যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। কিন্তু উপায় কি ? যেতে যে ওকে হবেই। ময়নাকে দাদা বৌদিকে থাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখার জন্মই যেতে হবে। নারাত ভোর হয়ে আসে, ধরা গলায় প্রবোধ দিতে চেষ্টা করে নিশি, পাগলি কোন হানকার, কান্দ ক্যান ? আমি তো রোজগার করবার লেইগাই যাইবার নৈচি। দেথবা, তোমাগ লেইগা কত সোন্দর সোন্দর জামা কাপড় পাঠাম্। কাইন্দ না, নিজের কোঁচার খুঁট দিয়ে ময়নার চোথের জল মৃছিয়ে দিতে যায় নিশি।

ময়না এতক্ষণ আপন মনেই ফোঁপাচ্ছিল। ইন্ধন পেয়ে তেলে-বেগুনে জলে ওঠে, চাই না আমি তোমাগ সোন্দর সোন্দর জামা-কাপড়। তুমি ইহান খনে যাও যদি আমি গাচের মন্দেই ডুইবা মক্ষম।

পাগলি কোন হানকার, ওকতা মুকে আনতে নাই! আত্মহত্যা মহাপাতক, জিভ কেটে ওকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করে নিশি।

হউক মহাপাতক, তুমি একলা একলা গেলে আমি ডুইবাই মরুম।

তবে আর কি করুম, তুমি যহন বারণ কর তহন না-ই গেলাম। এইহানে থাইকাই হগলে মিলা না থাইয়া মরি, পান্টা অভিমানের সঙ্গেই জবাব দেয় নিশি।

ময়না দমে না। সমতা রেখেই পুনরায় যুক্তি দেখায়, মরবা ক্যানে ? যেমুন খাইবার নৈচ তেমুনই খাও পর না। কি কাম আমাগ সোন্দর সোন্দর জামা-কাপড় পইরা?

গলার স্বর থাদে নামিয়ে নিশি বলে, যা থাই পরি, তা যদি জুটত তবে কি আর ইহান থনে তোমাগ ছাইড়া যাইবার চাইড়াম ? দাদার মুকের দিকে চাইয়া ছাহ না, দিন দিন মুকথান কেম্ন শুকাইয়া যাইবার নৈচে! চেলা মাছের মতন রাইত দিনই ত পাওনাদাররা মান্ত্যটারে ঠোকরাইবার নৈচে, বালো থাকব কেম্ন কইরা ?

নিশির কথার জবাব দেবার মতো কোন যুক্তি ময়না থুঁজে পায় না। আবার নিজের মনকেও প্রবোধ দিতে পারে না। ঝরঝর করে তথু জলই গড়াতে থাকে তু'চোথ দিয়ে। নিশির চোথেও শ্রাবণের ধারা নামে। থানিকক্ষণ চূপ করেই অপেক্ষা করে। অবশেষে ধরা গলায় নৈর্ব্যক্তিভাবেই আরম্ভ করে নিশি, একটা বছর দেকতে দেকতে কাইটা যাইব। হার পরেই ত একমাস ছুটি পামু, তুমি অমুন কইর না। ছাহ নাই বছর শ্রাষে মামায় কত জিনিসপত্তর লইয়া বাড়ি আহে ?

আপন মনেই কাঁদছিল ময়না, নিশির কথায় ঝাঁজিয়ে ওঠে, তুমি বারে বারে
আমারে জিনিসপত্রের নোব (লোভ) ছাহাইও না। আমি চাই না তোমাগ
জিনিস।

আইচ্ছা আইচ্ছা, কোন জিনিসপত্তর না নিলা, পূজার পর মামীর লগে কলকাত্তায় যাইয়, অনেক তামসা দেইখা আইবার পারবা। তোমার মনে নাই, হাবার মামী ঘুইরা আইহা কত গল্প কল্ল? আজব শহর কলকাত্তা। বৃতাম টিপলে বাতি জ্ঞালে, মাথার উপুর বন্বন্ কইরা পাথা ঘোরে, টেলিফুনে দূরের মান্থ্য কানে কানে কতা কয়—তাজ্জ্ব ব্যাপার, একটু হান্ধাভাবেই কথা শেষ করে নিশি।

কাঁদছিল ময়না। নিশির হান্ধা কথায় অনেকটা হান্ধা হয়ে যায়। ঝাঁ করে উত্তর্গ করে, পূজার ত এহনো অনেক দেরি।

ছর বোকা কোন হানকার! তুমি একেবারেই কিচ্ বুঝবার পার না। আগে আমি গিয়া বাসা ঠিক কল্লে ত যাইবা।

ময়না বুঝেও যেন বোঝে না। কথায় কথায় ভোর হতে আসে। কাল্লার বেগ বেড়েই যায় ওর।

নিশি কোঁচার খুঁট দিয়ে ওর ছুঁচোথ মুছিয়ে দিয়ে ঝাঁপের কাটি খুলে বেঞ্জে যায়।

ময়না তাড়াতাড়ি গলায় আঁচল জড়িয়ে গড় হয়ে প্রণাম্ করে। একটু পরেই তো যাত্রা করবে নিশি। দশজনের সামনে আর স্থযোগ পাবে না।

বেদনায় মোচড় দিয়ে ওঠে নিশির বুকের ভেতরটা। জলভরা চোখেই ত্'হাত দিয়ে ময়নাকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে। স্মাস্তে আস্তে মাথায়, পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়।

কাক ডাকার আগেই বাড়ি ছেড়ে ডিঙ্গিতে গিয়ে ওঠে নিশি।

প্রায় এক বছর রাখালের অধীনে কাজ করে চলেছে নিশি। ও ছাড়া

আরো কয়েকজন আরদালি, চাপরাশি আপিসে কাজ করে। কিন্তু বয়সে ও-ই সকলের ছোট। রাথাল খুবই স্নেহ করে ওকে! খাসা গোল-গাল ছেলেটি, ভারি স্থন্দর টানা টানা চোখ জোড়া। ... রাখালের নির্দেশ, কোন শক্ত কাজে কিংবা বাইরের কোন ট্রাম-বাসের ঝামেলায় যেন ওকে কখনো পাঠানো না হয়। টেবিল পোঁছা, দোয়াতে কালি দেওয়া, ফাই-ফরমাজ শোনাই শুধু নিশির কাজ। প্রথম দিনকতক বাড়ির জন্ম মনটা ভীষণ পোড়াতো নিশির। কাজকর্ম তো দ্রের কথা রহস্তময়ী কোলকাভার কোন কিছুই ভাল লাগতো না ওর। রোজ একখানা করে চিঠি দিয়েছে ময়নাকে। বড় বড় অক্ষরে লেখা চিঠি। এক কথা লিখতে বসলে সহস্র কথা মনে আসে। সব কথা হয়তো শুছিয়ে লেখাই হয় না। তবু প্রতি পত্রের জবাব ময়নার নিকট থেকে না এলে ব্রকের ভেতরটা আছড়াতে থাকে ওর। অভিমানে জীবনে আর কখনো পত্র লিখবে না বলেও প্রতিজ্ঞা করে ফেলে! কিন্তু দম রাখতে পারে না। শহরে থেকে ওর পক্ষে রোজ পত্র লেখা সম্ভবপর হলেও ময়নার পক্ষে তা সম্ভবপর না-ও হতে পারে। পাড়াগাঁয়ে রোজ ডাকপিয়ন আসে না। তাছাড়া রোজ রোজ অতো পয়সাই বা কোথায় পাবে বেচারী?

···রাগ হয়েছিল নিশির আবার গলে জল হয়ে যায়। আবার একটার পর একটা পত্র লিখে যায়।

···ইদানীং অবৃশ্য নিশি জোড়া পোষ্টকার্ডই লিখতে শুরু করেছে। খামে শিখলেও ভেতরে আর একথানা খাম দিয়ে দেয়। একবার তো পাঁচ টাকার একখানা নোটই খামের ভিতরে দিয়ে দেয়। রোজ সকলের খবরাখবর না পেলে বিদেশ বিভূঁইয়ে ও একা একা থাকে কি করে ?···

হালে আর অতোটা উতলা হচ্ছে না। ময়নার জন্ম, দাদা বৌদির জন্ম মনটা সময় সময় পোড়ালেও অনেকটা ধাতস্থ হয়ে এসেছে। এখন শুধু চেষ্টা করছে, কি করে ছটো পয়সা বেশী উপায় করতে পারে। খেটে খেটে দাদার যে হাড়-মাস কালি হরে যাচছে। ছটো পয়সা বেশী পাঠাতে পারলেই বেচারা একটু দম নিতে পারবে !···বড়বাবুকে খুশী করতে দৌড়ের আগে কাজ করে নিশি। আশা, বছর ঘুরলে যদি ভাল বেতন বৃদ্ধি হয়।···

হরিহরের আড্ডায় প্রায় প্রতি সন্ধ্যাতেই খোল বাজিয়ে কীর্তন হয়। আপিসের ছাদের ওপরেই খাওয়া থাকার ব্যবস্থা। বেশ আরামেই আছে ওরা

মামা ভাগনেতে। কীর্তনে অন্তান্ত আপিসের চাপরাশি, আরদালিরাও অনেকে এসে যোগ দেয়। বিদেশে মনের আনন্দ উচ্চলে পড়ে রসিকদের। নিশিও সকলের সঙ্গে নিজের কণ্ঠ মিলিয়ে দেয়। ট্রাম, রিক্সা, দোতলা বাসে চড়েও দেখে পর পর। গেলো রোববার গঙ্গার ঘাটে গিয়ে দেখে এসেছে দেশবিদেশের সমূদ্রের জাহাজ। কত সব কলকজা। যেন ভাসমান তুর্গই এক একটা। ধর্মতলার এক সিনেমা হাউসে একদিন ছবি দেখিয়েও এনেছে হরিহর! তাজ্জব °ব্যাপার। ছবিব মধ্যে মাত্মুষ কথা কয়—হাসে, নাচে, গান গায়···শহর দেখে দেখে গাঁয়ের ছোট্ট মামুষটি হতবাকই হয়। মায়াবিনীর মায়ায় দেশের কথা অনেকটা ভূলেও ধায়। সময় সময় ময়নার জন্ম মনটা পোড়ালেও এখন আর প্রতিদিন ওর চিঠি না পেলে তেমন ভাবে না। প্রথম মাদের মাইনে পেয়েই চু'ধানা বঙীন শাড়ী পাঠিয়ে দেয়, একথানা ময়নার আর একথানা পার্বতীর। অশ্বিনীর জন্মও মোটা ধৃতি একজোড়া দিয়েছে। প্রতিমাদে নিয়মিত মনি-অর্ডারও করে আসছে। কিন্তু সংসার তবু অচল। ইটেব ভাটা উঠে গিয়েছে। অশ্বিনীর কাজ নেই। ওর এই সামান্ত টাকা ক'টাই একমাত্র ভরসা। কিন্তু তাতে কি আর চার পাঁচটা লোকের পেট ভরে? ছোট বাচ্চা হুটোর জন্ম কিছুটা হুধও চাই আবার। বৌদির শরীরটাও নাকি তেমন ভাল যাচ্ছে না। দাদা এই সব সাত পাঁচ চিস্তা করেই মামাকে নিজের চাকরির জন্ম লিখেছেন। বেচারার আর স্থখ হলোনা। তামদ হয় না, মামা যদি ওকেও একটা চাকরি নিয়ে দিতে পারেন তাহলে সকলে মিলে বেশ একসঙ্গে থাকা ধাবে। বৌদির সঙ্গে ময়নাও নিশ্চয় আসতে পারবে। কি হবে ছাই মিছিমিছি ভিটে আঁকড়ে থেকে? জমি-জমা সবই তো গিয়েছে, এখন শুধু ভিটেটুকু। তা পাড়া-প্রভিবেশীদের বললে তারা একট লেপে-পুঁছে রাখবেই। দিনকতক এখানে এসে বাঁধা নিয়মের মধ্যে থাকলে শরীর সকলেরই ভাল হবে। মামাকে একবার বলেই দেখা যাক। বড়বাবুকে নিজেও বললে পারি। এতবড় আপিস, আর একটা লোকের জায়গা হবেই। তার আগে একবার বাড়ি থেকে ঘুরে আসা যাক। শেষ পর্যস্ত দাদা দেশ ছাড়তে রাজী হবেন কিনা সেটাও ভাল করে জানা দরকার…

আর এক মাস কাজ করলেই পুরো এক বছর কাজ হবে নিশির। তারপর নিয়ম-মাষ্ণিক এক মাস ছুটি পাবে। ছ'মাস আগে থেকেই দিন গুণতে থাকে নিশি। মাস মাস নিয়মিত কুড়ি টাকা করে বাড়িতে পাঠিয়েও বকশিশ ইত্যাদিওে মিলিয়ে হাতে পঞ্চাশ টাকা জমেছে। বাড়ি যাবার সময় সকলের জন্ম জামা কাপড়, জিনিসপত্র নিয়ে যেতে হবে। সঙ্গে শহরের আজব থাবারও কিছু কিছু। মুগের পাঁপর, শন-পাপড়ি আর গ্র্যাণ্ড হোটেলের কেক-বিস্কুট তো নিতেই হবে। বড়বাবু সেদিন একথানা কেক দিয়েছিলেন, কি চমৎকার থাবার! ময়না ধরতেই পারবে না, কি দিয়ে তৈরী। স্থন্দর খোশবু আর স্থবাদ্য। ওর খানকন্ত্রেক নিতেই হবে। এক বছর শহরে কাজ হলো, খালি পায়েই বা যাবো কেন ? আপিসের চাপরাশটা একদিন পরে সকলকে তাক লাগিয়ে দেবো না, কত বড়ো আপিসে কাজ করছি! আমাদের গাঁয়ের কে পরেছে এমন জমকালো পোষাক! জুতো এক জোড়া নতুনই কিনতে হবে। বড়বাবু তো বলেছিলেন **एएरान, रञ्जराजा जूरल शास्त्रन। जांक तृर्व मान कतिराय पिरलारे राला। ना,** জুতো আর গাঁটের পয়সা খরচ করে কিনতে হবে না। মুফতই পাওয়া যাবে।…নতুন একটা পেটরা কিনে ছ'মাস আগে থেকেই এক এক করে সব কিছু গুছিয়ে চলে নিশি। ময়নার জন্ম কাঁচের চুড়ি, স্থবাসিনী তরল আলতা, সিঁত্র, হিমানী কিছুই বাদ যায়নি। পার্বতীর জন্মও এসবের আর এক প্রস্ত। ওধু হিমানী কিনেছে এক কোটো। ওটা আর খোলাখুলি বার করা যাবে না। বৌদি তো মাধবেনই না, উল্টো লোক হাসাবেন। তার চেয়ে চ্পি চ্পি ময়নার গালে মাথিয়ে দেবো, সেই ভাল। হিমানী পেয়ে নিশ্চয় থুব খুশী হবে ময়না। সাজ-গোজে তো ওর থুবই স্থ।…

গত পরশু একবছর পূর্ণ হয়েছে। বড়বাবুর কাছে মৌথিক ছুটি নেওয়া হয়ে গেছে। ক্যাশিয়ারবাবুকে ডেকে ছুটির মাসের মাইনে আগাম দেবার জন্মও নির্দেশ দিয়েছেন উনি। জুতো এক জোড়াও না চাইতেই পাওয়া গেছে। নিশির আনন্দ ধরে না। পায়ে দিয়ে ত্'দিন ছাদের ওপর হেঁটে দেখেছে। কাজে ভতি হবার সঙ্গে একজোড়া চঙ্গল দিয়েছিলেন বড়বাবু। কিন্তু সেতেমন পছন্দসই নয়। পায়ে দিতে ইচ্ছেই হতো না। কেমন যেন বৃড়ুটে ধরনের। এবার বেশ ক্ষচি-মান্ধিক জুতো পাওয়া গেছে। কি স্থন্দর কাবুলি স্থাণ্ডাল জোড়া! রঙের জোলুসই বা কি! ভাল করে তাকালে মৃথ পর্যন্ত দেখা য়ায়। তেক সাঁবধানে জুতো জোড়া পায়ে দেয় নিশি। একটু ধূলোবালি লাগলে মাথা থেকে তেল নিয়ে ঘয়ে ফলে। কেউ না দেখলে সরাসরি মাথার

ওপরেই ঘষে নেয়। দোষের মধ্যে পায়ে একটু লাগে। ও কিছু নয়, ক'দিন পরলেই সেরে যাবে। দোকানী তো কিনবার সময়েই বলে দিয়েছে। এ রকম জুতো চরছুটনগরের কেউ কোনদিন চোখেও দেখেন। টুকিটাকি জিনিস অনেকই হয়েছে। কিন্তু জুতো জোড়াই নিশির সবচেয়ে পছন্দ। না, রাস্তাঘাটের জলকাদায় পায়ে দিয়ে নষ্ট করা চলবে না। যেমন জৌলুস আছে পঠিক তেমনটিই থাকা চাই। চাপরাশ আর জুতো একসঙ্গে পরে দেশের লোককে তাক লাগিয়ে দিতে হবে। এখন যাবার দিন অমুপম ক্ষোরশালা থেকে চুলটা কাটিয়ে নিলেই হলো। কাউকে আর দেখতে হবে না। অন্ত পর দুরের কথা, ময়নাই দেখে দেখে অবাক হয়ে যাবে। ... ছুটির দরখান্তথানা দত্তবাবুকে দিয়ে লেখিয়ে টুলের ওপর বসে স্বপ্ন জাল বুনতে থাকে নিশি। এখন বেলা হুটো, বড়বাবু ব্যস্ত আছেন। আর একটু পরে ভিড় কমলেই দর<mark>খান্তখানা</mark> পেশ করবে। ছুটি তো হয়েই আছে, শুধু নিয়মরক্ষা। কাল আর আপিস করা হবে না। যাবার আগে একবার মা কালীর ভোগ দিয়ে প্রসাদ নিয়ে যেতে হবে। কাল ভোরে উঠে প্রথমেই যেতে হবে সেলুনে। তারপর স্নান করে সোজা মায়ের বাড়ি। সেথান থেকে ফিরে থেয়ে-দেয়ে এক ঘুম। ঘুম থেকে উঠে বাঁধা-ছাদা করে সন্ধ্যা লাগতেই আবার রাত্তের খাওয়া খেয়ে রওনা হওয়া। বাবুদের সকলের সঙ্গে আজই দেখা-সাক্ষাৎ সেরে রাখতে হবে। কাল আর সময় হবে না। কেনাকাটার আর কিছু বাকী থাকলো কিনা মনে মনে সে হিসেবই করছিল নিশি, এমন সময় ওর নামে জরুরী এক 'তার' আসে। 'তার'! শুনে তো বুক শুকিয়ে ওঠে নিশির। কি সংবাদ আছে! তাড়াতাড়ি সই করে নিয়ে দত্তবাবুর হাতে দেয়। দত্তবাবু পড়তে থাকেন:

"অয়ার রুপিস ফিফটি, লেটার ফলোস"·····

षिनौ।

স্বপ্ন দেখছিল নিশি…মুষড়ে পড়ে।

সংবাদটা হরিহরের কানেও পৌছোয়। এক মাসের টাকা অগ্রিম নিয়ে বেতন বাবদ ঘাট টাকা পেয়েছে নিশি! মামার পরামর্শ মতো টেলিগ্রাম মনি-অর্ডার করে পঞ্চাশ টাকাই পাঠিয়ে দেয়। টেলিগ্রাম আর মনি-অর্ডার থরচা বাবদ আরো চার টাকা থরচ হয়ে যায়। হাতে থাকে মাত্র ছ'টাকা। দীর্ঘ দিনের জমানো পঞ্চাশ টাকা টুকিটাকি জিনিসের পেছনে অনেক আগেই থরচ হয়ে গেছে। ছ'টাকায় যে গাড়ি ভাড়ার থরচাও কুলোবে না। তা ছাড়।

আপিস কখন ছুটি হয়ে গেছে জ্রাক্ষেপ নেই। হরিহরের তাড়ায় কোন রকমে হাতের কাজ শেষ করে ওপরে উঠে আসে । চাপরাশ খুলে রেখে হাতে মুখে জল দিয়ে তক্ষুনি আবার বেরিয়ে পড়ে। ভাবতে ভাবতে লালদীঘির সব্জ ঘাসের ওপরে এসে বসে। সমস্ত দীঘিটাই যেন পাঁইপাঁই করে ঘুরছে ওর চোখের ওপর। দাদা "তার" করেছেন, নিশ্চয় খুব বিপদ! ময়নার কোন অস্থখ করেনি তো? বৌদিও তো অনেক দিন থেকে ভূগছেন! কে জানে, কি ঘটেছে! আর কিছু খরচ করে যদি টেলিগ্রামেই মোটামুটি খবরটা জানিয়ে দিতেন দাদা। মেনের উত্তাপে কোখাও ভাল লাগে না নিশির। ছশ্চিন্তা মাখায় করে আবার বাসায়ই ফিরে আসে। হরিহর কিষেনটাদ বাব্র দারোয়ান চোবেজীর মজলিসে গেছে! ফাগুয়া শুরু হয়েছে, এ কদিন ওখানেই আসর বসবে। ঘরে আলো না জ্বেলে বালিশে মাথা গুঁজে চুপচাপ পড়ে থাকে নিশি। ছ'দিন ছ'রাত্রি চোখে ঘুম নেই। তৃতীয় দিনের দিন বিকেলের ডাকে আসে অখিনীর চিঠি। বেশ বড় বড় হরপে লেখা!

চরফুটনগর ১০ই ফাল্গন, ১৩৩৪ সাল।

# কল্যাণববেষু

ভাই নিশি, সংসারের ঠেকায় তুই তিন কিস্তিতে রসিক খোষের নিকট হইতে পঞ্চাশ টাকা কর্জ করিয়াছিলাম। স্থদে আসলে উহা নাকি মোট একশত টাকা হইয়াছিল। ঘোষ মহাশয় মুখে আমাকে বিশেষ কিছু না বলিয়া তলায় তলায় এক তরফা ডিগ্রি করিয়া বাড়ি ঘর ক্রোক করিতে আসিয়াছিলেন। অনেক খোসামোদের পর হাতে পায়ে ধরিয়া খরচ বাবদ নগদ পনর টাকা দেওয়ায় এক মাসের সময় পাইয়াছি। পঞ্চাশ টাকা সাত দিনের মধ্যেই দিতে হইবে। নিরুপায় হইয়া তাই তোমাকে টেলিগ্রাম করিয়াছি। হাতে একটিও পয়সা নাই। সামনের হাটে চাউল কিনিতে হইবে। বিশেষ আর

কি। ভগবৎ ক্নপায় সকলেই আমরা শারীরিক কুশলে আছি। মামাকে প্রণাম জানাইও ও তুমি আমার স্নেহাশীষ নিও। ইতি—

আশীর্বাদক

শ্রীঅশ্বিনীকুমার মণ্ডল বৈরাগী।

চিঠি পড়তে পড়তে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে নিশির। পঞ্চাশ টাকা পাঠাতেই ্তা এক মাসের বেতন আগাম নেওয়া হয়ে গেছে। বাকী পঞ্চাশ টাকা কোখেকে আসবে? তা ছাড়া এক্ষুনি আরো দশ পাঁচ টাকা না পাঠালে সকলে মিলে উপোস করে মরবে। হায় কপাল, ঋণের পাপ কি আর জন্মেও ঘাড় থেকে নামবে না!…ছুটি নেবার আর গরজ থাকে না নিশির। দত্ত বাবুকে দিয়ে যে দরখান্তপানা লেখিয়ে রেখেছিল, কুচিকুচি করে ছিঁড়ে জানালা দিয়ে তা উড়িয়ে দেয়। হাওয়ায় বিক্ষিপ্ত হয়ে উড়ে চলে কুচিগুলো। দেখে দেখে ত্ব'চোথ জলে ভরে ওঠে নিশির। দোল পূর্ণিমা উপলক্ষে আপিস আজ ছুটি। নয়তো এক্ষুনি ও ছুটতো বড়বাবুর হাত-পা জড়িয়ে ধরতে। ছুটির মাস কাজ করলে আর এক মাসের মাইনে যদি বেশী দেন ওকে উনি।…মনের স্বপ্ন দিয়ে ছ'মাস ধরে যে জিনিসগুলো কিনেছিল, এক এক করে তার সবগুলোই পেটরা খুলে বার করতে থাকে। এগুলো বেচেও যদি নগদ কিছু পাওয়া যায়। কিন্তু কে আর কিনছে গুচ্ছের টুকিটাকি জিনিস। খুব চেষ্টা করলে হয়তো তু'পাচ টাকা পাওয়া যায়। দোকানীরা তো শাঁকের করাত। যেতেও কাটবে আসতেও কাটবে। তাতে আবার বেশীর ভাগ জিনিসই ফেরিওয়ালার কাছ থেকে কেনা। হয়তো মাটির দরেও কেউ নিতে চাইনে না।…হতাশায় সমস্ত শরীর অবশ হয়ে আসে নিশির।

হরিহর আজো চোবেজীর মজলিসে গিয়েই জমেছে। হয়তো রাত্রে আর ফিরবেই না। হোলি উৎসব—সারা রাতই গান-বাজনা চলার কথা। খানা-পিনাও ওখানেই করবে। নিশি একা বাসায়। ছোট ছোট ছটি কুঠরি! একটাতে রান্না খাওয়া হয় আর একটাতে মামা ভাগনে শোয়। জল কলও ওপরেই আছে। ছাদের আলসেতে দাঁড়ালে স্থন্দর গঙ্গা দেখা যায়। ঘরের ভেতরে আর ভাল লাগে না নিশির। মনের আবেগে বাইরে এসে দাঁড়ায়। আলসেতে ভর করে সোজা গঙ্গার দিকে চেয়ে থাকে। জ্যোৎস্নায় ঝলমল করছে হিল্লোলিভ গঙ্গা। ছ'ধারের কল-কারখানাগুলো সবই আজ বন্ধ। হোলির ছুটি

ভোগ করছে মজুররা। এতক্ষণ হয়তো সকলেই হোলি উৎসবে মেতেছে।
নিশির বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। মনে পড়ে সেদিনের সেই হোলির
কথা। নতুন বিয়ে হয়েছে ওদের। ময়না আর ওকে নিয়ে চরের বন্ধু-বান্ধবরা
মাতোয়ারা। আবীর কুমকুমে সারা গা লালে লাল। সকাল থেকে সন্ধ্যা
একটানা খূশীর হাওয়া। রাতে আকাশে চাঁদ ওঠে—পূর্ণিমার চাঁদ। চরজুড়ে
রপোলী জ্যোৎস্নার ঝলমলানি। মলয় হিল্লোলে কেঁপে উঠছে ঘন কাশ বন। একক ঘরে শুধু ময়না আর ও…ভাবতে ভাবতে অজ্ঞাতেই ছ্'চোখ দিয়ে
জল গড়াতে থাকে নিশির।

মাথার ওপরে এসে পড়ে চাঁদ! চোথ পুঁছে নির্নিমেষ চেয়ে থাকে নিশি আকাশের দিকে—চাঁদের চোথে চোথ রেখে! ওকি, ওথানে ও বৃড়ি বটের ছায়ার কে দাঁড়িয়ে! কে! আমার ময়না না? হাঁা হাঁা, ময়নাই তো? এমন ডাগরটি হয়েছো তুমি বউ!…নিশি আর দাঁড়াতে পারে না। ঝাঁ করে ঘরে এসে পেটরা খুলে বাঁশিটা বার করে। আবার ফিরে আসে খোলা ছাদের এক পাশে। চেয়ে থাকে চাঁদের দিকে ম্থ তুলে। তারপর গভীর আবেগের সঙ্গে একটানা বাজাতে থাকে:

রাধে তোর তরে কদম তলে বসে থাকি। পরান আমার কাঁদে রাধে বিপিনে একাকী॥